## श्रकांत्र श्रेगीण यनामा नार्रेक

| জাহাঙ্গীর | 5/ |
|-----------|----|
| বাজীরাও   | 5/ |
| অহল্যাবাই | 51 |

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সক্ ২০০া১া১ কর্ণন্তয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

#### [ শিখ ইতিহাস সংবলিত ]

# গুরুগোবিন্দ সিং



### শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রগীত।

প্রকাশক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ক**লিকাতা**।

প্রিণ্টার— শ্রীআগুতোষ বন্দোপাধারে
মেট্কাফ প্রেস।

৭৯ নং বলরাম দে খ্রীট, কলিকাতা ।

সন ১ং২৫ সাল :

মূল্য ২ হই টাকা মাত।

#### রুগুগোবিন্দ সিং।



এ। প্রক্র কার্নির্বাদ-প্রাপ্ত বংশোদ্ভব স্বধর্ম-নিষ্ঠ পাতিয়ালার বর্ত্তমান মহার। কাবিরাজ এ। যুক্ত ভূপেন্দ্রসিং মাহিন্দার বাহাত্রর জি. সি, আই, ই,

METCALFE PRESS.

( বাঙ্গালা উৎসর্গ পরের সম্মুখে )

### উৎদর্গ পত্র।

াঁহার ক্কণার বাল্যকালে ভারতে নব্যুগের অন্ততম প্রবর্ত্তক ভারতবাসি মাত্রেরই প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি-সম্পন্ন আমার মাতৃল ৮প্ভূদেব মুথোপাধ্যার মহাশ্রের নিকট থাকিয়া 'স্বধর্ম্মের সর্ক্ত-ব্যাপকতা' এবং উদারতার আভাদ পাই,

যাঁহার রুপায় পশ্চিমে গিয়া ধারিন্দোয়া-নিবাসী ভাই হরি সিংহের নিকট "ছক্কা" পাঠে আনন্দ লাভ করি,

যাঁহার ক্লপায় এই গ্রন্থ রচনায় একাখারে ভাই এবং বন্ধ্ শ্রীমান মুকুন্দদেব ভাই জীবনের:উৎসাহ পাই,

থাহার ক্লপায় স্বর্গীয় পুরোহিত ভাই রাম সিংহের অন্তগ্রহ লাভকরি, থাহার ক্লপায় ভাই গণপৎ সিংহের ভায় বন্ধুর সহায়তা পাই, থাহার ক্লপায় প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থের কিয়দংশ প্রকাশে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দীর উৎসাহ পাই,

যাহার ক্লপায় তাদীয় আশীর্কবাদপ্রাপ্ত বংশোদ্ভব স্বধর্মনিষ্ঠ বর্ত্তমান মহারাজ পাতিরালার \* নিকট হইতে আধিক সাহাযা পাইয়া একান্ত দরিদ্র আমি এই বর্ত্তমান সম্পূর্ণ সংস্করণ ছাপাইতে সমর্থ হইলাম,

সেই কুপাময় সনাতন ধর্ম্মরক্ষক অবতার পুরুষ

### শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ সিংজীর

মঙ্গলময় নাম এইক্ষুদ্র গ্রন্থথানি ভক্তিভারে উৎসগীকৃত হইল।
২০ বৈশাধ, ২০২০। শীতিনকড়ি বন্দোপাধ্যার।

<sup>\*</sup> His Highness Farzand-i-Khas Daulat-i-Englishia Mansuriul-Zaman-Amir-ul umra Maharajadhiraj Rajeshwar Sri Maharaja Rajgan Maharaja Bhupinder Singh MahinderBahadur G. C. I. E.

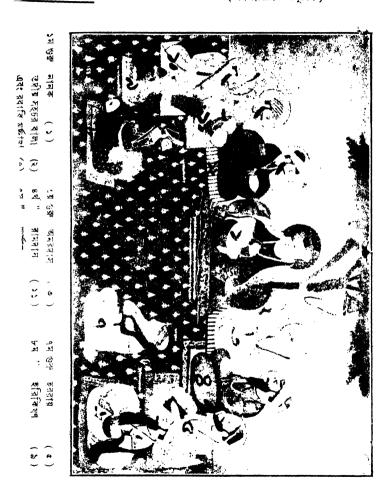

দশ গুরু।

#### মঙ্গলাচরণ।

---:0;----

প্তক্রর কা গুরুবিষ্ণু গুরুবদিবো মহেশর:। গুরুবেব পরং ব্রহ্ম তব্যৈ শ্রীগুরবে নম:॥

नको र्वश्ति ।

"গুরু নানক অঙ্গদ অমর গুরু।
গুরু রামদাস জগ্তারণ কো॥
গুরু অর্জ্জুন শব্দ জাহাক গুরু।
সৎসঙ্গত পার উতারণ কো॥
গুরু হরগোবিন্দ হররায় গুরু।
হর কৃষ্ণ ভয়ো নিস্তারণ কো॥
গুরু তেগবাহাত্বর শিসদিও।
কলমুগমে প্যায়েজ সমারণ কো(১)॥
প্রগটে গুরুগোবিন্দসিং গুরু।
অবতারণ তুফ সংহারণ কো॥"

(১) भारतक ममात्रगरका = मका निवातरगत कन्छ।

# সূচীপত্র।

| প্রথম অধ্যায়।           | ১ম।         | শিথ সম্প্রা      | নায়ের উৎপ             | াত্তি। <b>গুরু</b> | নানক           |            |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|
|                          |             | ( জ              | মকপা)                  |                    |                | 3          |
| "                        | २म्र ।      | ঐ (প্র           | ছ-মাহাত্ম্য।           | বালা ও ম           | क्तिना।        | ۶۷         |
| 9,                       | তয়।        | ঐ (আ             | দি গ্ৰন্থ )            |                    |                | २∙         |
| ,,                       | 8र्थ।       | ঐ (প্র           | F নানকের               | দেহ ভ্যাগ          | )              | २२         |
| দি <b>তীয় অধ্যায়</b> া | <b>শি</b> খ | সম্প্রদায়ের     | । বিস্তৃতি।            | ২য় গুরু           | অঙ্গদ          | ৩৭         |
| তৃতীয় অধ্যায়।          |             | ঐ                | 1                      | ৩য় গুরু অ         | মরদাস          | 8 <b>२</b> |
| চতুর্থ অধ্যায় ।         |             | ঐ                | 1                      | ৪র্থ গুরুর         | <b>মিদা</b> স  | ¢•         |
| পঞ্চম অধ্যায়।           |             | ð                | 1                      | ৫ম গুরু অ          | ৰ্জ্জুন        | eb         |
| ষঙ্গ অধ্যায় :           | শিধসম্প্র   | াদায়ের পূর্ণ    | রাজস ভাব               | ব। ৬ঠ গুরু         | হরগোবিন্দ      | 9          |
| সপ্তম অধ্যায়।           |             | ঐ                | 1                      | ৭ম গুরু ই          | হর <b>রায়</b> | 99         |
| অন্তম অধ্যায় :          | মহাপ        | ক্লেধ-জন্মের     | সংখ্যা-পূর             | ণ ৮ম গুরু          | হরকিষণ         | 9€         |
| নবম অধ্যায়।             | মহাপু       | <u>ক্ষাগমনের</u> | পূৰ্বাভাগ              | : ৯ম গুরু 🕻        | তগ বাহাছ       | র ৭৯       |
| দশ্ম অধ্যায়।            | ১০ম         | গুরু গোবি        | । <del>य</del> ि সিং।— |                    |                |            |
|                          |             |                  | র্বাধ্যায়। জ          |                    |                | 50         |
| ,,                       | ,,          | २ब्र             | " বাল্য                |                    |                | ٠۾         |
| 10                       | ,,          |                  | ,, কৈণে                |                    |                |            |
|                          |             |                  |                        | টনা হইতে প         | ঞাব গমন )      | 8 द        |
| **                       | 19          | 8र्थ             | ,, পাট                 | না পরিত্যাগ        |                |            |
|                          | ••          |                  | ••                     | শের অবস্থা         | )              |            |
| আন                       | নদপর প      | विर्ते । ५ जा १  |                        | লখনোব গ্রা         |                | 775        |

| দশম অধ্যায় | আনন্দপুর পর্ব | ' ২য়প       | ৰ্কাধ | <b>্যায় ল</b> খ্ | নৌর গ্রাম পরিত্যাং                             | গ <b>১</b> ২৩ |
|-------------|---------------|--------------|-------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| ,,          | ,,            | ৩য়          | ,,    | আনন               | পুরে অবস্থান                                   |               |
|             |               |              |       | তেগ ব             | াহাহুরের দেহত্যাগ                              | >@•           |
| ,,          | ,,            | <b>8</b> র্থ | 9)    | অভি               | य <b>क                                    </b> |               |
|             |               |              |       |                   | ১ম বিবাহ।                                      | >88           |
| ,,          | ,,            | হ ম          | ,,    | <b>€</b> য়       | বিবাহ                                          | >6.0          |
| ,,          | 9;            | <b>ક</b> ઇ   | গিবি  | রপতি ত            | ভীমচাঁদের সহিত বি                              | বাদ।          |
|             |               |              | ( •   | পাঁওটা            | গ্রামে অবস্থান)                                | >৫१           |
| •••         | "             | 92           | ,,    | নানা              | প্রকার সংযোগ                                   | 762           |
| "           | "             | ৮ম           | ,,    | ভাগ               | ানীর যুদ্ধ।                                    | <b>১</b> ৬১   |
| 3 <b>9</b>  | 99            | ৯ম           | ,,    | আ                 | ন্দপুরে প্রত্যাগমন                             | >90           |
| 91          | ,;            | ১০ম          | ,,    | নাদা              | ওনের যুদ্ধাদি                                  |               |
|             |               |              |       | g *               | াক্তিপূজা আরম্ভ।                               | ১৭৩           |
| 39          | 1 #           | >>*I         | ,     | যু <b>ত্ত</b> া   | চণ্ডিকা নয়না দেবী                             | র             |
|             | •             |              |       |                   | পূজা প্রথম স্তব                                | 796           |
|             | ,             | > <b>₹</b>   | ,,    | ভগৰ               | তা নয়না দেবীর                                 |               |
|             |               |              |       | २इ                | ও ৩য় স্তব                                     | <b>3</b> 68   |
| ,,,         | 75            | ুত্ৰশ        | "     | নয়না             | দেবীর স্তবের                                   |               |
|             |               |              |       |                   | শেযভাগ।                                        | ٥٦٢           |
| **          |               | >8₹          | ,     | য়ন্ত             | দশর মদনগ <b>েবর</b>                            |               |
|             |               |              |       |                   | শাসন।                                          | २००           |
| <b>∵.8</b>  |               | ৫ শ          | ,,    | প্তল              | বা শিথ সংস্কার                                 | २०8           |
| ,,          |               | ু ৬শ         | ,,    | জাতি              | ভেদ প্রথা                                      | २५०           |
| 93          |               | 3924         | ,,    | দশই               | বাদসাকা গ্রন্থ                                 | २ऽ७           |

## চিত্রের সূচী।

| <b>&gt;</b>     | গুরুগোবিন্দ সিং        |                                | প্তরুমুখী উৎদর্গ-পত্তের দশ্মুখে। |             |         |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| <b>२</b> }      | পাতিয়ালার বর্ত্তমান য | বাঙ্গালা উৎসর্গপত্তের সন্মূথে। |                                  |             |         |
| <b>૭</b>        | দশ গুরু                |                                | মঙ্গলাচরণের স                    | শ্বুথে।     |         |
| 8               | গুরু নানক              | •••                            | •••                              | <b>ર</b>    | পৃষ্ঠা। |
| 41              | গুরু অঙ্গদ             | •••                            | •••                              | 9           |         |
| 91              | গুরু অমরদাদ            | •••                            | ••                               | 88          | *       |
| 11              | গুরু রামদাস            | •••                            | •••                              | ••          |         |
| <b>b</b> 1      | অমৃতসহরের হরমনিদ       | র …                            | •••                              | <b>6</b> 2  | 10      |
| ۱۵              | গুরু ———               |                                | •••                              | 64          |         |
| >- 1            | গুরু হরগোবিন্দ         | •••                            | •••                              | 48          | ,       |
| >> 1            | বাবা অটলরায়ের সম      | गिथि∙••                        | •••                              | 95          | *       |
| >₹ 1            | গুৰু হরবায়            | •••                            | •••                              | 79          | ,,      |
| >७।             | গুৰু হুর্কিষ্ণ         | •••                            | •••                              | 90          | ,,      |
| >8।             | শুকু তেগ বাহাহর        | •••                            | •••                              | . 15        | "       |
| <b>&gt;e</b> :  | ম্যাপ—গুরুগোবিনে       | র জন্ম, কর্ম                   | ও দেহত্যাগের গ                   | হান         |         |
|                 |                        |                                | (পটনা পর্ব্ব )                   | 40          | ,,      |
| <b>&gt;</b> % : | গুরুগোবিন্দের বাল্য    | কালের ''ধা                     | টোলা                             | >•8         | ,,      |
| 591             | ম্যাপআনন্দপুর ও        | ও ভন্নিকটবর্ত্ত                | ী স্থান                          |             |         |
|                 | (                      | আনন্দপুর প                     | <b>₹</b> ()                      | 724         | ,,      |
| <b>&gt;</b>     | পহল উৎসৰ               | •••                            | •••                              | २∙€         | ,,      |
| >> !            | শুক্লগোবিন্দের শিক     | ার যাত্রা                      |                                  | <b>ა8</b> ৫ | ,,      |

# श्वक्रां विक् त्रिश्।

### প্রথম অধ্যার।

+>>>\*

শিখ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি—

### গুরু নানক।—(১) প্রথম অংশ

#### জন্মকথা।—গুরুপদ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকস্থা। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তক্ষৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুগোবিন্দ সিং শিখদিগের দশম গুরু। যদিও এক্ষণে ভারতের সর্ব্বব্রই প্রায় শিখদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদিগের বাসস্থান প্রধানতঃ পঞ্জাব প্রদেশে। পঞ্জাবে অভান্ত সম্প্রদায়ের লোক আছে বলিয়া ইহাদিগকে কেবল পঞ্জাবী না বলিয়া শিথ বলা যায়। পঞ্জাব প্রদেশ ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তরে হিমালয় পর্বত,পশ্চিমে সলিমান পর্বত, দক্ষিণে সিন্ধুদেশ ও রাজপুতানা এবং পূর্বে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। সমস্ত ভারতবর্ধে শিশ্বদিগের সংখা। ১৯ লক্ষ ৭ হাজার মাত্র। তন্মধ্যে ১৮ লক্ষ ৭ • হাজার পঞ্চাববাসী। পঞ্জাবের মোট অধিবাসিসংখ্যা ২ কোটি ৫১ লক্ষ। শিথের সংখ্যা অত অল্প হইলেও, উহারা ভারত-ইতিহাসে আপনাদিগের নাম সমুজ্জল অক্ষরে অক্ষিত করিয়া গিয়াছে এবং আজও:ইংরাজের নেতৃত্বে চীন, মিশর, পূর্বে-আফ্ কা, ইউরোপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভারতীয় সদাচারসম্পন্ন অকুতোভম সৈনিকের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। শিথ-সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক বাবা নানক। এই সম্প্রদায়ের দশম গুরুগোবিন্দ সিংহের বিষয় আলোচনাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের আমূল কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে, দশম গুরুর মাহাত্মা পরিকাররূপে বুঝা গাইতে পারে না।

১৮৬৯ খৃঃ অবদে লাহোরের উত্তরে রাভী (ইরাবতী) নদী-তারবর্ত্তা তেলবণ্ডী নামক স্থানে শিথধর্ম-প্রবর্ত্তক গুরু নানকের জন্ম হয়।
কেহ কেহ বলেন যে, তিনি লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণে কটকপেয়া
বা কানাকুচা প্রামে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। নানকের পিতার
নাম কালুবেদী। এইরূপ কিংবদন্তা আছে যে, স্র্যাবংশীয় সাঁতা-পতি
রামচন্দ্র হইতে এই বেদীবংশের উত্তব। বর্ত্তমান অমৃত-সহরের ছয়
মাইল দ্রে রামতীরপ নামক স্থান শ্রীরামচন্দ্রের স্থাপিত। শ্রীরামচল্দ্রের লব ও কুশ নামক পুত্রহয়ের নাম গঞ্জাবে লোহ ও কুস্থ বলিয়া
অভিহিত। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ লোহ লাহোরের এবং কনিষ্ঠ কুস্থ বর্ত্তমান
ফিরোজপুরের নিকট কুস্তর নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে
থাকেন। কিছুকাল পরে কুলপত কুস্তরের রাজা হইয়া লাহোরের
রাজা কুলরাওকে আক্রমণ পূর্বক বিতাড়িত করিয়া লাহোর অধিকার
করেন। কুলরাও পলাইয়া দক্ষিণে অমৃতরাজের রাজ্যে গিয়া বাস

#### গুরুগোবিন্দ সিংহ।

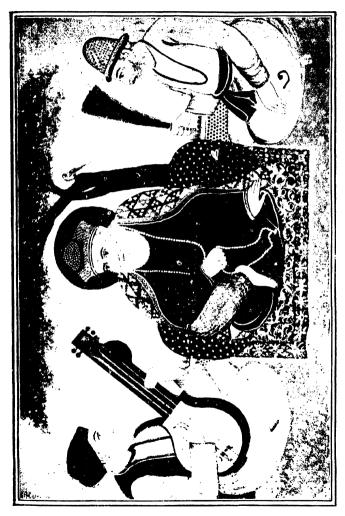

Metcalfe Press.

[वाना।]

[ গুরুনানক।]

[ मर्भामा । ]

করেন; উত্তরকালে তিনি তথাকার রাজক্সাকে বিবাহ করেন এবং রাজার উত্তরাধিকারী হয়েন। উক্ত রাজক্সার গর্ভে কুলরাওয়ের শোডিরাও নামে এক পুত্র হয়।

কালক্রমে শোডি প্রাক্রমশালী রাজা হট্যা উঠেন এবং পঞ্জাব তাঁহার নিজ রাজ্য বলিয়া জানিতে পারিয়া পুলতাত কুলপতকে আক্রমণ ও বিতাড়িত করেন। কুলপত মনের জংথে ৮কাশীধামে গমন করিয়া বেদ অধায়ন করিতে থাকেন। কুলপত বেদ অধ্যয়ন পূর্বক জ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারেন বে, মত্যাচারী হওয়া বড় পাপ এবং অত্যাচারী ব্যক্তি কথন ভগবৎ-ক্লপার প্রত্যাশা করিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি পুনরায় শোডিরায়ের নিকট গমন পুর্বাক, তিনি যে তাঁহার পিতার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন. সে জন্ম কমা চাহিলেন। শোডিরাও পিতৃবাকে ক্ষমার বিষয় আর কি ালিবেন, বিনয় পূর্ম্বক জানাইলেন,—"আপনি বেদ পাঠ করিয়া যাহা শুনাইলেন, তাহাতে আমার আর রাজো অভিলাষ নাই! আমি নন্তুইচিত্তে আপনাকে রাজ্য দান করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিলাম।" কুলপত রাজ্য গ্রহণ করিয়া শোডিরাওকে বলিলেন,—''যদিও আমার বংশে সাধু এবং শাস্তা জনিবে, কিন্তু তোমার বংশে সদ্দার ও রাজা সমূহ জন্মিবে, এই আশীর্কাদ করিতেছি।" তথন শোডিরাও চলিয়া গেলেন এবং কুলপত লাহোরে রাজ্য করিতে লাগিলেন। কুলপত বেদ পড়িয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার वः भधत्र मिश्रादक दिनी विन्छ । वङ्कान भारत कानू दिनी स्मर्टे छेळदः स्म জন্মগ্রহণ করেন। কালু যদিও জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু সামান্ত বাবসায় করিয়া দিনবাপন করিতেন। আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও তাঁহার চরিত্রগুণে তিনি গ্রামের মধ্যে একজন মণ্ডল-স্থানীয়

ছিলেন। দার-পদ্মিগ্রহ করার পর বহুদিন পর্যান্ত কালুর সম্ভানাদি হয় নাই। একদিন কোন সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়া তাঁহাকে গৃহে আনিয়া ও অতিথি সংকার করিয়া অপত্যাভাবে নিজ মনোছংথের কথা জানাইলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর নিজ প্রসাদের কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া কালুর পত্নীকে ভক্ষণ করিতে বলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে একে একে কালুর এক পুত্র ও এক কন্তা হয়। এই পুত্রই নানক। কন্তার নাম নানকী। বাদশাহ দৌলত খাঁ লোদীর অধীনস্থ জয়রাম নামক একজন হিন্দু কর্ম্মচারীর সহিত নানকীর বিবাহ হয়।

তেলবণ্ডী গ্রামটি ক্লম্বি-বাণিজ্য-বিহীন একটি বিস্তীণ জঙ্গলমধ্য-গত স্থান বলিলেই চলে! ইহার একদিকে রাভী (ইরাবতী) ও অপরদিকে বিশ্বা (চক্রভাগা) নদী প্রবাহিত। এই উভয় নদীর মধ্যবত্ত্ৰী ভূভাগ (দোয়াব) বিলক্ষণ বিস্তীৰ্ণ। বৰ্ণিত সময়ে এ স্থানের শ্রমজীবী জাটেরা হিন্দুধর্মাবলম্বা ছিল এবং দেশাম্ভর হইতে আগত অলস ভটিরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এতহভম জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিরোধানল প্রজ্ঞলিত হইত। এরূপ বিরোধানল সে সময়ে ভারতের অনেক স্থলেই প্রজ-লিত হইতেছিল, এবং হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় ধর্মাত্মা ব্যক্তিগণ ইহাতে একান্ত কুরু হইতেছিলেন। স্থধর্ম-পরিপালনের পরিবর্ত্তে অপর ধর্ম্মের প্রতি মনের ভিতরে বিদেষ পোষিত হইলে প্রক্রত উদার ধর্মভাব কমিয়া বায়: জুনীতি প্রশ্রুষ পায়। এই জন্ম তথন ধর্মাত্মাদিগের আকাজ্ঞা হইতেছিল যে, যাহাতে এই বিবাদ মিটিয়া যায়। ভগবানও অধর্মের বৃদ্ধি হইলেই অংশাবতারদিগকে প্রেরণ করেন। তাহারই ফলে যেমন পঞ্চনদে গুরু নানক, তেমনি অস্তান্ত স্থলে রামানন্দ, গোরক্ষনাথ, ক্বীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ দেখা দিয়াছিলেন। যে সময়ে নানক প্রাত্ত্ ত হইয়াছিলেন, সে সময়ে লোদীবংশীয় সম্রাট্গণ ভারতের সিংহাসনে অধিরত ছিলেন। পঞ্চাবের হিন্দু এবং মুসলমান একদেশবাসী এক রাজার অধীন ও এক-ভাষা-ভাষী হইয়াছিলেন এবং ক্রেমে একধ্যাবলম্বী হইলেই যেন ভাল হয়, এমনই ভাল লোকদিগের মনে হইতেছিল।

জনম-শাথী, স্থ্যপ্রকাশ প্রভৃতি শিথদিগের গ্রন্থে নানকের জীবনী যেরূপ বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত আছে, দেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা বর্ত্তমান পৃস্তকের উদ্দেশ্য নহে। যাহা হউক, অতি অল্ল বর্নেই নানক বিদ্যাশিক্ষার্থে পাঠশালার প্রেরিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার শিক্ষক তাঁহার বাক্যে মোহিত হইয়া স্ল্ল্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানক নাকি কোন সময়ে শিক্ষককে বলিয়াছিলেনঃ—

"শুন্ পাণ্ডে কেয়া লিখো জ্ঞালা। লিখে রাম নাম শুরুমুখ গোপালা॥"

অর্গাং হে পণ্ডিত! কি জ্ঞাল লেখা-পড়া শিক্ষা দিতেছ, গুরুমুখ দারা একমাত্র রামগোপাল নাম শিক্ষণীয়। কথিত আছে যে, নানক তাঁহার শিক্ষককে এইরপ আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা কতদূর হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা য়য় না; কিন্তু তাঁহার প্রপীত আদি গ্রন্থ এবং শ্রীমন্তগবদগীতা হইতে অনুবাদিত তাঁহার স্বপ্রদেশীয় ভাষায় শ্লোক-রচনা প্রভৃতি দেখিলে, তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতক্ত পণ্ডিত বলিয়াই বোধ হয়। শিথেরা তাঁহাকে সকল বিদাায় নিপুণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

নানক অন্ন বয়সে গণিত ও পারস্ত ভাষা আয়ত্ত করিলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু-দেশীয় জনৈক জাটের সঙ্গে নানককে চল্লিশটি টাকা দিয়া

ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু নানকের প্রকৃতি বাণিজ্ঞা-ব্যবসায়ের দিকে গেল না। তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্মভাব ছিল, তাহা স্বদেশীয় হিন্দু এবং মুদলমানের দর্ব্যপ্রকার মিলনাত্রকূল অবস্থায় অদঙ্গত-রূপ বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া, যেন ক্রমে ক্রমে প্রধূমিত হইতে লাগিল। তিনি বাণিজ্য-ব্যবসায় ক্রিয়া ধনবান হওয়া এবং ভোগ-বিলাসই জীবনের চরমোদেশু বলিয়া মনে করিলেন না। নানক পিতৃদত্ত উক্ত টাকা লইয়া বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একদল ফকীরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের দহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন। ফকীরগণও তাঁহার নিকট বৈরাগ্য-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তথন নানক তাঁহাদিগকে কিছ অর্থ দিতে চাহিলেন; তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করিয়া বলেন,—''তোমার একাস্ত ইচ্ছা হয়, তবে কিছু আহার দিতে পার। অর্থ লইয়া আমরা কি করিব ?" তথন নানক হস্তস্থিত অর্থ দ্বাষ্মা ফকীরদিগকে ভোজন করাইয়া-ছিলেন। যে স্থলে এই ঘটনা হইয়াছিল, তাহার নাম এখন পর্যান্ত "খারা সওলা" অর্থাৎ অমিশ্র বাণিজ্য। ইহার পর নানক নিঃসম্বল হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার পিতা অনেক কট্ক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু ভোলার ভট্টি গ্রামবাসী জনৈক আঢ়া ব্যক্তি নানকের এই সাধু চরিত জ্ঞাত হইয়া এরূপ তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, নানকের পিতাকে নানক-কর্তৃক ব্যশ্নিত অর্থ দিয়া নানকের প্রতি কট্ ক্তি নিবারণ করেন। নানক পিতৃক্বত তিরস্কারের সময় যে বুক্লের অন্তরালে লুকায়িত ছিলেন, তাহার নাম 'মাল সাহেব।'

ইহার কিছুদিন পরে কালু জলন্দর দোয়াবের মধ্যবর্ত্তী স্থলতানপুরে নানকের জন্ম একথানি দোকান করিয়া দেন। এবারও নানক নিজ স্বভাব-সিদ্ধ দ্য়ালুতা-গুণে অর্থ বায় করিতে লাগিলেন। যেথানে নানক এই দোকান করিয়াছিলেন, সে স্থানকে এথনও "হাট সাহেব" বলে। এবার কালু বিরক্ত হইয়া পুত্রকে আর বাণিজ্য-ব্যবসায় করিতে দিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে নানক নিজ ভগিনীপতির নিকট লাহোরে উপস্থিত হইলেন। নানকের ভগিনীপতি জয়রাম তথন প্রতিপত্তির সহিত উক্ত প্রদেশের শাসন-কর্ত্তার অধীনে কর্ম করিতেছিলেন। জয়রাম তাঁহাকে নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া দিলেন। তিনি নিত্য রসদ বাঁটিবার অর্থাৎ আহার্য্য বিতরণের ভার পাইলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববং ফকীরদিগের সেবায় থরচ আরম্ভ করিয়া দিলে, জয়রাম এরূপ অত্যধিক জড়িত হইয়া পড়িলেন যে, পরিশেষে অভ্যাচারী বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, অলৌকিকভাবে সরকারী তহবিল বাড়িয়াছিল। সে যাহা হউক, নানকের নবাব সরকারে কার্য্য এই সময় হইতে ফুরাইল।

বৈরাগ্য-আশ্রম-অবলম্বীদিগের প্রতি বাবা নানকের যে অসাধারণ সহারুভূতি ছিল, তাহা এই সকল উদাহরণ হইতে এক প্রকার বুঝা গেল। তাঁহার অতি অল্ল বয়স হইতেই তিনি অস্তরে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিধির চক্রে তাঁহাকে এত দিন সাংসারিক ব্যাপারে 'আটকাইয়া রাথিয়াছিল। দার-পরিগ্রহ তিনি শুরুজনের আজ্ঞা-পালনের নিমিন্তই করিয়াছিলেন। অর্থো-পার্জনের দশা ত পূর্বেই বলা হইয়াছে। নানক দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সহজে "গৃহবাসী হইতে সম্মত হয়েন নাই। কিরূপে অসার গগুগোল ত্যাগ করিয়া লোকে ঈশ্বর-তত্ত্বে মনো-নিবেশ করিবে, সেই জন্ম তাঁহার মন ব্যাকুল ছিল। তিনি দেখিলেন যে, দেশমধ্যে ছই প্রকার ধর্মপ্রণালী লইয়া লোকে গগুগোল করিতেছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভোগ-স্থথেই লিপ্ত রহিয়াছে। এক্সপ

লোকদিগকে উদ্ধার করিতে উভয় ধর্মপ্রণালীর সামঞ্জন্ত-বিধান এবং ভোগস্থ-নিবারণের জন্ম বৈরাগ্য-আশ্রয় ভিন্ন আরু কি উপায় আছে ? যথায় লোক রাবণের স্থায় দপী, তথায় ভিথারী রাঘর উদ্ধার-কন্তা; যথায় লোক পরস্বাপহারী, তথায় আত্মদানকারী উদ্ধার-কর্তা; ৰথায় লোক মরুবাসী, দরিদ্র ও ধর্মাচরণ-হীন, তথায় ধর্মোন্মত দিগ্বিজ্গীই উদ্ধার-কর্তা; যথায় লোক বলি রাজার স্থায় দাতা, তথায় ত্রিবিক্রমরূপী সর্ব্বব্যাপী (বা সর্ব্বগ্রাহীই) উদ্ধার-কর্ত্তা: স্থতরাং যথায় লোকে ভোগ-বিলাসী হইয়া পড়ে, তথায় বৈরাগ্য-অবলম্বী ভিন্ন আর কে উদ্ধার করিবে ? তাই ভারতে নানক, গৌরাঙ্গ প্রভৃতির উদ্ধার-কর্ত্তর দেখিয়া ভারতবাদীর ভোগ-বিলাদিতা স্থচিত হইয়াছে। তবুও ভাল যে, এদেশের লোক এত নিরুষ্ট হয় নাই যে, এথানকার গুরু বা অবতারগণকে এখনও আত্মদানে প্রস্তুত হইতে হয়। নানকের সময়ে পঞ্জাবীরা এত অধার্ম্মিক এবং দরিদ্র হয় নাই যে. দিগ্বিজয়ী বীরের আবির্ভাব তথনই আবশুক হইয়াছিল। ক্রন, উইলিয়ম টেল, ক্রমওয়েল, শিবজী, ওয়াসিংটন, গ্যারিবালডি প্রভৃতি মহাত্মগণ স্ব স্ব সমাজের একান্ত বিদলিত অবস্থাতেই আবিভূতি হইয়াছিলেন। শিথ-গুরুপোবিন্দের অভাদয়ও সেইরূপ সময়ে ঘটিয়াছিল। নানকের সময়ে তাঁহার সমাজের অবস্থা তত শোচনীয় হয় নাই। কতক পরিমাণ ভোগ-বিলাস সাধারণ মনুষ্যমাত্রেই হয়,—এই জন্ম গুরু-মাত্রেরই ত্যাগী হওয়া আবশ্রক হইয়া থাকে। যাহা হউক, হিন্দু-মুসলমানের একতা-সাধন-চেষ্টার আবশুকতা তথন স্বম্পষ্টরূপ উপলব্ধ হইয়াছিল: সেই সন্মিলন-চেষ্টাতে নানক-পত্নের বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠিত।

নানক পারস্থ ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন; স্থতরাং তিনি রাজা রাম-মোহন রায়ের স্থায় সনাতন হিন্দুধর্মের যে অংশটিতে মুসলমান-ধর্মের ধরণের কথা আছে,তাহাই সমুজ্জ্বল করিয়া উভয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেথাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হিন্দুয়ানীর দিকেই ঝোঁক অধিকতর রহিল। তিনি যথন নানকসাহী ধর্ম বা শিথ-সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন, তথন তাহার কর্তা হইয়া "মোলা" বা "মোলবী" উপাধি না লইয়া "গুরু" উপাধি গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, নানক একাদশ বর্ষ বয়ংক্রম কালেই গুরু উপাধিগ্রহণ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানক-প্রবর্ত্তিত এই পথের বিশিষ্ট লক্ষণ "গুরুভক্তি।" বলিতে গেলে, বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত সনাতন হিন্দু-ধর্মাবলম্বী মানবগণকে যদি এক বন্ধনে বাঁধিতে হয়, তবে শ্রীগুরুর সেবাই একমাত্র উপায়। গুরুভক্তি বিষয়ে সর্ব্ধ-সম্প্রদায়ের একই কথা; গুরুগীতায় মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন;—

"গ্লুভিং ত্রিষু লোকেষু জং শৃণুষ বদামাহম্।
কিঞ্চিদ্ গুরুং বিনা নান্তৎ সতাং সতাং বরাননে ॥ ৪৮ ॥
বেদশান্ত্র-পুরাণানি ইতিহাসাদিকানি চ।
যন্ত্র-মন্ত্রাদি-বিভানাং মৃত্যুক্চোটনাদিকম্ ॥ ৪৯ ॥
শৈবশাক্তগণাদীনি অন্তদ্বস্থানি চ।
অপভ্রংশাঃ সমস্তানি জীবানাং ভাস্তচেত্সাম্ ॥ ৫০ ॥"

অর্থাৎ— এিভ্বনে গুরুত্ব ছল্ল ভ। আমি সেই সর্বলোক-ছল্ল ভ গুরুত্ব বর্ণন করিতেছি; অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। হে বরাননে! এ জগতে গুরুই সতা। গুরু ভিন্ন আর কিছুই সতা নাই, ইহা নিশ্চম জানিবে। ল্রাস্ত-চিত্ত জীবের বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্র, যন্ত্র-মন্ত্রাদি বিভা, মারণ উচ্চাটনাদি কর্ম্ম, শৈবশাক্ত-গাণপত্যাদি বহুবিধ মত সমস্তই বার্থ, অর্থাৎ গুরু-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এ সমস্তই বার্থ। গুরুগীতার অপর স্থলে ক্থিত হইন্নাছে;— "জন্মহেতৃ হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ। গুরুবিশেষতঃ পূজাো ধর্মাধর্মপ্রদর্শকঃ॥ ২৪॥"

অর্থাৎ—জনক ও জননী বলিয়া পিতা ও মাতা পূজা, অর্থাৎ পিতামাতা হইতে আমরা জন্মলাভ করিয়া থাকি বলিয়া তাঁহারা পূজনীয়; কিন্তু ধর্মাধর্মের প্রদর্শক বলিয়া গুরু পিতা-মাতা অপেক্ষা অধিক পূজা।

অন্তত্ত গুরুগীতায় ;—

"জপেচ্ছাক্ত\*চ শৈব\*চ গাণপত্য\*চ বৈষ্ণবঃ। সৌর\*চ সিদ্ধিদং দেবি ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষদম্॥ ১০২॥"

অর্থাৎ গুরুগীতান্তব সকলেরই পাঠা অর্থাৎ কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি গাণপত্য, কি সৌর, সকলের পক্ষেই উক্ত স্তোত্র ফলপ্রাদ হয়। দেবি! এই গীত ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষদাতা।

মন্ত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিতেছেন:---

"আচার্য্যো বন্ধণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ। মাতা পৃথিবাা মূর্ত্তিস্ত ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥ ২২৫॥"

অর্থাৎ—বেদদাতা আচার্য্য ( গুরু ) ব্রহ্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি; জন্মদাতা পিতা প্রজাপতি-মূর্ত্তি; গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর সাক্ষাৎ মূর্ত্তি এবং সহোদর প্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

অক্তর মনু (২ অঃ)।

"ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্। গুরুগুশ্রাষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশুতে॥ ২৩০॥" অর্থাৎ মাতৃভক্তি দারা ভূলোক, পিতৃভক্তিবলে মধ্যম লোক এবং শুরুভক্তি-বলে : ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। এইরপে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে সম্প্রদায়-নির্বিলেষে "গুরু" পূজিত হইয়া থাকেন। সনাতন হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদিগের এই মৌলিক লক্ষণটি ব্রিয়াই বোধ হয়, নানক "গুরু" উপাধি মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্য্য-বহুল পঞ্জাব প্রদেশে "গুরুর" প্রতি যথেষ্ট ভক্তি থাকায়, তাঁহার প্রতি অবতারাদি নামের বা উপাধির প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় নাই। তিনি শিষা বা শিখ-দিগের নিকটও "গুরু" মাত্র। আর্যাদিগের মন্ত্রদ্রষ্ঠা বৈদিক স্ক্ত-প্রণেতারা "ঋষি" মাত্র। দকল বড় লোককেই তাঁহারা পূর্ণাবতার না বলিয়া থাকিতে পারিতেন।

### গুরু নানক।—(২) দিতীয় অংশ।

#### ->>

#### গুরু-মাহাত্ম। বালা ও মদানা।

'সাংখ্যযোগে পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥''

গীতা ৫ অঃ ৪র্থ শ্লোক।

শিথদিগের মতে গুরু এক, তবে উহাঁদের কায়া ভিন্ন মাত্র। এমন কি, সেই কারণে অন্তান্ত গুরুর রচিত পদও গুরু, যেমন নিজ নিজ চিহ্ন দারা দেবগণ ভক্তগণের নিকটে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, শিথ গুরুগণের রচিত পদগুলিও বিভিন্ন গুরুগণের রচিত চিহ্ন দারা (প্রথম-দ্বিতীয়াদি চিহ্ন দারা) শিথগণ কর্তৃক পরিচিত হইয়া থাকে। গুরুগণের মধ্যে ঐরপ একত্ব দেথিয়াই গুরুগোবিন্দ সিংহের কথা-প্রসঙ্গে সকল গুরুগণের উল্লেখ করা সবিশেষ আবশ্রক বলিয়া বোধ হইয়াছে।

শুরুণগোবিন্দ সিংহের কথা উপলক্ষে অন্তান্ত শুরুণণের এবং শিথধর্মের প্রবর্ত্তক শুরু নানকের বিষয় সবিশেষ করিয়া আলোচনা করার আর একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। শুরু নানকের কথা যে পর্য্যন্ত বলা 
হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে উদাসীন সন্ন্যাসিগণের পক্ষপাতী বলিয়া বোধ 
হয় এবং ধর্ম সম্বন্ধে ভগবদ্ধক্তি বৃদ্ধি করাই যেন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য।
কিন্তু তাঁহার দশম কায়া-স্বরূপ গোবিন্দ সিংহ সেরূপ ছিলেন না বলিয়া 
অনেকেই বলিয়া থাকেন। গোবিন্দ সিংহকে পাঠক রণক্ষেত্রে দেখিতে 
পাইবেন। নানক শিষ্যগণকে ভক্ত সন্ন্যাসী সাজাইয়াছিলেন, আর 
শুরুগোবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণকে শক্রবিমর্দনকারী সেনামগুলী করিয়া

ভূলিয়াছিলেন। এরপ দেখিলে সহজেই মনে হয় যে, তবে ব্ঝি গুরুগণ এক নহেন। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে যথন অর্জুন গুর্বাদি-বধভয়ে বিষাদযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় ভগবান্ তাঁহাকে ওদাশ্র-বৃদ্ধিকর যোগশিক্ষা দিয়া য়ুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ঔদাশ্র-বৃদ্ধিকর যোগশিক্ষা দারা কিরপে য়ুদ্ধে প্রবৃত্ত করান য়য়, ইহাও যেমন বিশ্বয়কর বাাপার বলিয়া আপাত-দৃষ্টিতে বোধ হয়, নানক-সাহী ধর্মের গুরুগণের কার্যাও যেন তদ্রপ বিশ্বয়-ক্ষাক। তা'ই বলি,—

"সাংখ্যযোগো পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।"—অর্থাৎ পণ্ডিতেরা সন্ন্যাস ও কর্ম্যোগকে পৃথক্ বলেন না।

নানকের আমলে গুদ্ধ-বিগ্রহের কোন কথাই ছিল না বলিলেই চলে।
তবে কোন সময় তিনি মুলতানের গড়ছত্ত মেলায় বেড়াইতে গিয়া বেদ
কোরাণ ছাড়া ধর্ম শিক্ষা দিতেছেন বলিয়া, নবাবের অনুজ্ঞায় বন্দীকৃত
হন। এই সময় ইত্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
সাত মাসকাল বন্দিভাবে অবস্থানের পর নানক নিক্ত্তিলাভ করেন।
তাহার কিছুকাল পরে পাণিপথের বৃদ্ধে সম্রাট্ বাবর কর্তৃক ইত্রাহিম
পরাজিত ও নিহত হয়েন।

নানকের ভগিনী নানকী নানককে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারই পতির বড়ে কিছুদিনের জন্ত নবাব সরকারে নানকের কর্ম হয়; এ কথা পূর্কেই বলা হইয়াছে। নানকও নানকীকে বড় ভালবাসিতেন। নানক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্কে,নানকীর যত্নে দিনকতক গৃহবাসী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার ছই পূল্র হয়,—শ্রীচাঁদ ও লছমীদাস (লক্ষ্মীদাস)। তৎপরে নানক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কিছুদিন নানাহলে পর্যাটন পূর্কক একবার জন্মভূমির নিকট গুজরণবালাস্থ এমনাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তথায় লালু নামক একজন স্ত্রধ্বের সহিত কয়েকদিন

অবস্থিতি করিলে, তাঁহার সহচর মর্দানা নিজ পরিবারবর্গকে দর্শন করিবার মানসে গৃহে গমন করিয়াছিল। মর্দ্ধানা পূর্বে মুসলমান ছিল; কিন্তু নানকের গুণে মুগ্ধ হইয়া শিথধর্ম গ্রহণপূর্ব্যক তাঁহার সঙ্গে নানা দেশ-বিদেশে ফিরিয়াছিল। মদ্দানার সঙ্গীত-শক্তি অতি চমৎকার ছিল: তাহার গানে নানকের ভগবদ্ধক্তি উত্তেজিত হইত। তেলবণ্ডীর সর্দার রায় বুলার মদ্দানার নিকটে নানকের মহত্ত্বের কথা শুনিয়াছিলেন। একণে তিনি নিকটে আসিয়াছেন জানিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার কথায় তৃপ্ত হইয়া নানকও তেলকণ্ডীতে রায় বুলারের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার মাতা. পিতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সকলেই তাঁহাকে গঙে প্রত্যাবর্তনের জন্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু নানক তাহাতে সম্মত না হইয়া বলেন.— "আমিও পরিবারবর্গ দারা বেষ্টিত রহিয়াছি। এ আশ্রমে 'ক্ষমা' আমার মাতা, 'ধৈষ্য' আমার পিতা, 'দতা' আমার পিতৃবা; ই হাদেরই দারা আমার মন আবদ্ধ রহিয়াছে; ইঁহাদের দ্বারা প্রিবৃত হইয়া আমি স্থথে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।" এইরূপ বাক্য-বিন্তাস দ্বারা নানক আত্মীয়-স্বজনকে পুনরায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নানক বিবাহিত পুরুষ এবং পুত্রবান্,—কোন ফকীর এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সন্ন্যাস-আশ্রমধর্ম সম্বন্ধে উপহাস করিয়াছিলেন। তহন্তরে নানক বলেন;—

> ''আওরত ইহান। লেড্কা নিসান। দৌলত গুজরান্॥''

অর্থাৎ ধর্ম-পত্নীর নিকট যিনি অবস্থিতি করেন, তাঁহার ধর্ম ঠিক। পুত্র চিহুস্থরপ। কেবল দিন্যাপনের নিমিত্ত ধন আবশুক। এ স্থলে ওদাশু-বাঞ্জক নানকের ক্বত গুরুমুখীতে গাঁকিব উল্লেখ করিলে বোধ হয়, মন্দ হয় না।

> ''আরে জগৎমে কেয়া কিয়া তন পালাকর পেট। নানক দিন ধন্দে গিয়া রয়েন গিয়া স্থখলেট॥''

অর্থাৎ জ**গ**তে আসিয়া কি করিলে? কেবল আপন শরীর ও পেট পোষণ করিলে বৈ ত নয়। দিন ধন্ধায় পোষণের চেষ্টায় গেল, এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হইল।

''থান্দে থান্দে মূহ ঘট্টা পহেন্দিয়া দব অঙ্গ। নানক ধির্গ তিনাদা জীবিয়া যিন্ সচ্না লগ্গিয়া রঙ্গ॥''

অর্থাং থাইতে থাইতে মুথে এবং পরিতে পরিতে দর্ব আঙ্গে ঘাটা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহাদের হৃদয় সেই (ঈশর) রঙ্গে (প্রেমে) মাতিল না, নানক তাহাদিগকে ধিকার দিতেছেন। এ দিকে বাঙ্গালার বৈঞ্চব ফকীরও বলিতেছেনঃ—

"দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিজে। না ভজিন্থ রাধাক্তফের চরণারবিন্দে॥"

নানক তীর্থাদি নানাস্থানে পর্যাটন করিয়াছিলেন। এই পর্যাটনের সময় উক্ত গায়ক মর্দানা এবং ভৃত্য সদৃশ ভক্ত বালা প্রায়ই সঙ্গে থাকিত। নানকের রচিত সঙ্গীত মর্দানা কর্তৃক গীত হইত। এ সকল গীত হইতে নানককে চিনিতে হইলে, তাঁহাকে একজন সরল বৈদান্তিক বলিয়া মনে হয়। তিনি বেদান্তাদির আলোচনা রাথিতেন; তাহা তাঁহার গুরুম্থীতে শ্রীমন্তগবদগীতার অন্থবাদে বিলক্ষণ ব্রিতে পারা যায়। গুরু নানক নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার যথায়থ বিবরণ পর্যায়ক্রমে বলা যায় না। তবে সংক্ষেপে কতক কতক এস্থলে দেওয়া গিয়াছে।

তিনি যথন মক্কার্মী গিয়া তথাকার প্রধান মস্জিদের দিকে পা রাথিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তথন তথাকার মোল্লারা কুপিত হইলে, নানক বলিয়া-ছিলেন,—"যে দিকে ভগবানের দ্বার নাই, এমন দিক দেখাইয়া দাও, সেই দিকে পা রাখি।'' ইহাতে মোলারা চমৎকৃত হইয়া নানককে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহার কথাবার্ত্তায় অতীব সন্তুষ্ট, হয়েন। যাহা হউক, উক্ত কথাটিও তাঁহার সরল বৈদাস্তিক মত-পোষক বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছে। মর্দানা কর্তৃক অধিকাংশ গীতই ঐ ভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। এ স্থলে একটি উদ্ধ ত করা গেল:—

#### গোডীরাগ।

"পওয়ন পানী অগ্নিকা মেল। নও দরওয়াজা দশম দোয়ার। কর্ত্তা বক্তা শুন্তা সোই। দেহী মাটা বোলে পওরন। মুই স্থরৎ বাদ অহঙ্কার। বয় কারণ তটু তীরথ যাহী। পড় পড় পণ্ডিত বাদ বাথানে। হওঁনা মুয়া মেরে মুই বলায়। ওনহে মুয়া যো রহাসমাএ। কহ নানক গুৱু ব্ৰহ্ম দেখায়া।

চঞ্চল চপল বুদ্ধকা খেল। বুঝ রে জ্ঞানী ইয়ে বিচার॥ আপ বিচারে সে। জ্ঞানা হোই। বুঝ্রে জ্ঞানী মুগ্না হায় কোন।। ও ন মুয়া যো দেখন হার॥ রতন পদারথ ঘটই মাহী॥ ভিতর হোদি ব্যথ না জানে। মরতা জাতা নজর না আয়া॥"

অর্গাৎ এই দেহ, বায়ু, জল এবং অগ্নির মিলন-সম্ভত, অস্থির মায়ার বুদ্ধির খেলামাত। এই দেহের নবদার; এবং মূদ্ধা ইহার দশম খার। হে জ্ঞানী। ইহা বিচার করিয়া বুঝ। কর্ত্তা, বক্তা এবং শ্রোতা সেই: আপনি চিন্তা করিয়া জ্ঞানী হও। দেহ মাটীতে এবং বাক্য প্রনে মিশাইবে। এক্ষণে বুঝ, তবে মরে কে? মরে দেহ, বাক্য এবং

: অহরার, কিন্তু সেই দ্রপ্তা ( আত্মা ) মরে না। যে জন্ম (ঈশ্বরলাভ) তীর্থএবং তট-ভ্রমণ করা হয়, দে রত্ন-পদার্থ (ঘটেই) নিজ দেহেই রহিয়াছে।
পণ্ডিতগণ পাঠ করিয়া পাঠ করিয়া বাক্যবায় খুব করিতে পারেন; কিন্তু
ভিতরে বিজ্ঞমান বস্তু জানেন না। যে মরিয়াছে, দে (দেহ) আমার বালাই
গিয়াছে। যে ব্যাপক আছে, সে মরে নাই। নানক বলেন, যথন শুরু ব্রহ্ম
দেখাইয়া দেন, তথন মরণ জনন আর নজরে আসে না।

এইরপ জ্ঞান-পূর্ণ ও আত্মার অমরত্ব-হ্চক অনেক সঙ্গীত নানকের স্বর্গিত গ্রন্থে পাওয়া বায়। উত্তরকালে স্থপণ্ডিত উদাসী লেথক কেহ কেহ বেদ এবং উপি মিদ্ গ্রন্থের অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গুরুনানকের বাণী-সকল শ্রুতির অবিরোধী। ব্রন্ধবিং গুরুর হৃদয়ে—সংস্কৃতে শিক্ষিত না হইলেও অভ্রতবের দারাই সনাতন ধর্ম্ম-তথ্য সকল জাগরিত হইয়াছিল। শ্রীমংরামক্রঞ্জদেবে ঐ ভাবে সে দিন লক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার কৃত ভগবানের স্থানর আরতি পাঠ করিলে বেশ বুঝা বায় যে, তিনি ভগবানের বিরাট মূর্ত্তির পূজক ছিলেন। ঐ আরতি নিমে উদ্ধৃত হইল। ইহা জয়জয়ন্তী রাগিণীতে এবং ঝাঁপতাল বাছ সহযোগে গীত হইতে পারে।

"গগনময় থাল, রবি চন্দ দীপক বনে, তারকা মণ্ডলা জনক মোতি। ধূপ মলেয়ানিল পবন চৌর করে, সকল বনরাই ফুলস্ত জ্যোতি। ক্যায়দে আরতি হোওয়ে, ভব থণ্ডন তেরি আরতি অন্ হদ্ শব্দ বাজাস্তভেরী। সহংস \* তব নয়ন, নন্নয়ন হায় তোহেক,

<sup>\*</sup> **সহস্ৰ** |

সহংস মূরত নন্ এক তোহি; সহংস পদ বিমল নন্ এক পদ গন্ধ, বিন সহংস তব গন্ধ এব চলত মোহি।

সব্মে জ্যোত জ্যোতহি সোয়, তিদ্কে চান্নে দর্কমে চান্ হোয়; সব্মে জ্যোত প্রেট হোয়, যো তিদ ভাবে সো আরতি হোয়।

হরিচরণ কমল মকরন্দ লোভিত মন অনুদিন মো আহি পিয়াসা, ক্লপাজল দেও নানক সারঙ্গকো হো যাওয়ে তেরে নাম বাসা।।"

এই পদটিব প্রথম ভাগ বাপালা করিয়া উক্ত রাগ-রাগিণীতে আজকাল বান্সসমাজে গীত হয়; যথা :—

> "গগনের থালে রবিচন্দ্রদীপক জলে, তারকা-মণ্ডল চমকে মোতি রে। ধূপ মলয়ানিল পবন চামর করে, সকল বনরাজি ফুলস্ত জ্যোতি রে। কেমন আরতি হে, ভব খণ্ডন তব আরতি, অনাহত শক্ষ বাজস্ত ভেরী রে॥"

নানকের ভণিতা দেওয়া এরপ ভাবার্থ-সংযুক্ত অনেক সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। "আদিএত্বে" নানাপ্রকার রাগ-রাগিণীসংযুক্ত গীত আছে। শিথেরা সাধারণতঃ বলেন,—ছত্রিশ রাগিণীই আছে। কিন্তু অধিকাংশ প্রত্যে একত্রিশ প্রকার দেখা যায়। কানিংহামও একত্রিশটি মাত্র উল্লেখ কবিষাছেন। যথাঃ—

(১) শ্রীরাগ (২) মাঝ) (৩) গৌরী (৪) আশা (৫) গুজরী (৬) দেওগান্ধারী (৭) বিহাগ্রা (৮) বডহংস (৯) স্থরট (১০)
ধানেখরী (১১) তেজশ্রী (১২) টৌরী (১৩) বেইরারী (১৪) তিলং

(১৫) সোধি (১৬) বিলোয়াল (১৭) গৌড় (১৮) রামকেলী (১৯)
নটনারায়ণ (২০) মালী গোড়া (২১) মারু (২২) তোখারী (২৩) কেদারা (২৪) ভায়রো (২৫) বসস্ত (২৬) সারং (২৭) মন্নার (২৮) কানাড়া (২৯) কল্যাণ (৩০) পার্বভী (৩১) জয়জয়স্তী।

"গ্রন্থ" পুস্তক্থানি এখনও হাতের লেখায় চলে, এবং উহার নানা পাঠ দেখা যায়।

নানকের ধর্মমতের ভিতর হিন্দু-মুসলমানের অনেক মিল পাওয়া যার,
এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নানকদাহী মতে জাতিভেদ প্রায় নাই,
অথচ গো-হত্যা গুরুতর পাপ। কেহ কেহ বলেন যে, শিথদিগের
মতে দেবদেবী বা মূর্ত্তিপূজা নাই, এ কথা বে অমূলক, তাহা পরে দেখান
যাইবে। তবে মানস-পূজার অধিকারী এবং ব্রহ্মবিৎ নানকাদি গুরুগণের
পক্ষে মূর্ত্তি-পূজার আবিশুক না হইতে পারে, সে স্বতন্ত্র কথা।

# গুরু নানক—তৃতীয় সংশ

### আদি গ্ৰন্থ।

"চিন্মম্বস্থাদিতীয়স্ত নিঙ্গলস্থাশরীরিণঃ। উপাসকানাং সিদ্ধার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥''

"আদিগ্রন্থ" নানকের রচিত : কিন্তু তিনি উহা লিপিবদ্ধ করিয়া বারেন নাই। উহা শিষ্যগণের মুখে মুখেই প্রথম প্রথম থাকিত। পরে পরবর্ত্তী গুরুগণ উহা রীতিমত গ্রন্থাকারে সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। পূর্বোল্লিখিত রাগ-রাগিণী-সংযুক্ত গাঁত বাতীত "আদিগ্রন্থে" (১) জপন্ধী, (২) সোদর রহরাস, (৩) কীন্তি সোহিলা প্রভৃতি বিষয় আছে। "আদিগ্রন্থে" গুরু কয়জন বাতীত করেকজন ভক্তের রচনাও আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম প্রধানতঃ দেখা গায়।—

(১) কবির (মৃক্তকবি বা সাধক বা সংস্কারক), (২) তিলোচন (জনৈক রান্ধণ), (৩) বেণী, (৪) রাওদাস (ভক্তমাল গ্রন্থায়সারে ইনি পূর্ব্বে ব্রন্ধচারী ছিলেন; কিন্তু পরে শাপগ্রস্ত হইয়া চামার হয়েন), (৫) নাম দেও (জনৈক রজক বা কাপড়ে ছাপাকর বা ছীপা, (৬) ধরা (জনৈক জাঠ), (৭) সেথ ফরিদ (জনৈক মুদলমান), (৮) জয়দেও (জনৈক ব্রান্ধণ), (১) ভীকণ, (১০) সেন (জনৈক নাপিত), (১১) পীপা (রাজা—মীরা বাইরের স্বামী), (১২) স্বধ্বা (জনৈক ক্সাই, কেহ কেহ বলেন বৈরাগী), (১৩) রামানন্দ (বিথাতি সংস্কারক), (১৪) পরমানন্দ, (১৫) স্বর্বদাস (জনৈক আরু), (১৬)

মীরাবাই (পূর্ব্বেরাণী ছিলেন, পরে বৈরাগ্য আশ্রয় করেন), (১৭) সত্যা, (১৮) বলবস্ত, (১৯) স্থান্দর দাস (জনৈক রবাবী-বাদক)। এতদ্যতীত "গ্রন্থের" ভোগ নামক অংশে আট নর জন ভাট বা ভাঁড়ের রচনাও গৃহীত হইয়াছে। ভাট নর জন যথাঃ—(১) গুরু রামদাসের অস্তুচর ভীক্ষা, (২) গুরু রামদাসের শিষ্য কল্, (৩) কল সহার, (৪) গুরু অর্জুনের শিষ্য জলপ্, (৫) শল্, (৬) নল্, (৭) মথরা, (৮) বল, (৯) কীরিত। কোন কোন মতে বলের রচনা নাই।

শিথদিগের সন্ধাাবন্দনাদির মধ্যে "জপজী" পাঠই প্রধান। ইহা কেবলমাত্র নানকের রচনা বলিয়া শুনা বায়। সানের সময় "জপজী" অন্ততঃ কতকটা পাঠ করেন না, এমন বয়ঃপ্রাপ্ত শিথ প্রায় নাই। শিখদিগের প্রধান ধর্ম-পুস্তক "গ্রন্থের" ইহাই শিরোভাগ বলিলেই চলে। ইহা মন্ত্রসমেত চল্লিশটি পোরী (বা শ্লোকে) সম্পূর্ণ। মহাভারতের মধ্যে শ্রীমন্তগবদ্গীতার যে স্থান, "গ্রন্থের" মধ্যে "জপজীর" সেই স্থান বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত নেহাল সিং প্রভৃতি কর্তৃক ব্যাখ্যাসহ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকটিই শিথদিগের প্রধান মন্ত্র। গায়ত্রী যেমন ব্রাহ্মণমাত্রেরই প্রধান মন্ত্র, এ মন্ত্রটিও শিথদিগের সেইরূপ। তবে গায়ত্রী যেমন ব্রাহ্মণতের জাতির পঠনীয় নহে, ইহা দেরূপ নহে। ইহা শিথ ভিন্ন স্থপর স্লাতিতেও শুনিতে এবং শিথিতে পারে। মন্ত্রটি এই:—

"এক ওঁ সত্যনাম কর্তা পুরুষ নিভ ও নিবৈর অকাল মৃত্তি অযোনি সম্বভম গুরুপ্রসাদী জপ্।

আদ সচ্। যুগাদ সচ্। হায় ভি সচ্। , নানক হোসি ভি সচ্॥ \*॥" মোটামুটী অৰ্থ,—এক ওঁকার সত্যনাম কর্ত্তা পুরুষ, নির্ভয় নিবৈর (রাগদ্বেশশূন্য) অকাল (অ = বিষ্ণু, কা = ব্রহ্মা এবং ল = শিব) অর্থাৎ স্টিস্থিতিলয়—মূর্ত্তি (অনাদি অনস্ত) অযোনি, বুদ্ধিতে প্রকাশরূপ গুরু কুপায় জপ কর। আদিতে তিনি সতা, এখনও সতা, এবং নানক বলিতেছেন—তিনি থাকিবেনও সতা॥ \*॥

এই মন্ত্রের পর ছন্দ ও শ্লোক আছে । উহাদের ধরণ বুঝিবার জন্ম একটিমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"শোচে শোচি ন হোই যে শোচি লাথবার।

চুপে চুপ না হোই যে লায় রহ লেওতার ॥

ভূকে ভূকণা উৎরী যে ব্লাপুরিয়া ভার।

সহস্র সেয়ানপা লাথ হোয়ত এক না চলেনাল॥

কেঁও সচিয়ারা হোইয়ে কেঁও কুড়ে টুটেপাল।

ছকুম রেজাই চলুনা নানক লিথেয়া নাল॥" > ॥

মোটামুটা অর্থ,—লক্ষবার শুচি করিলেও (এই জড়দেহ) শুচিতে (অভ্যন্তর) শুচি হয় না। যেমন তৈলের ধারা, তৈল ঢালা বদ্ধ করাব পরও থাকে, সেইরপ (ইন্দ্রিয়গণ) চুপ হইলেও (মন) চুপ হয় না। কুধার্ত্তর (ইন্দ্রাদির) পুরী বাঁধিয়া লইলেও (অর্থাৎ স্বর্গভোগ মিলিলেও) কুধা (কামনা) নির্ত্ত হয় না। তুমি সহস্র চতুরতা কর, একটিও তোমার সঙ্গে ঘাইবে না। (য়িদ এরপ হইল, তবে) কিরপেই বা শুচি (গাঁটা -) হইতে হয় १ কেমন করিয়াই বা মিগাা (দেহ) ভার বহন বদ্ধ হইবে? নানক বলিতেছেন, ঈশ্বরের আজ্ঞা সানন্দে পালন কর। শরীরের ভোক্তবা অবশ্য ভূগিতে হইবে।>

এইরপ ভাবে "জপজী" লিখিত হইয়াছে। ইহার সকল শ্লোকগুলিই প্রথম গুরু নানকের লিখিত। কথিত আছে, কোন সময় গুরু নানক ভগবানের গভীর চিস্তায় নিমগ্ন ছিলেন, এবং তাঁহার নিজ-কৃত কার্যা- শুলি যথাযথ হইতেছে কি না, সে বিষয়েও চিস্তা করিতেছিলেন। এমন সময় শুনিলেন, এক অশ্রুতপূর্ব্ব অনির্বাচনীয় স্বর বলিতেছে—"ওয়াগুরু" বা "বাহগুরু"—অর্থাৎ হে গুরু! ভালই হইয়াছে! ইহাতে নানকের উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। শিথেরা বলেন যে, জপজীর প্রথম মন্ত্রটি গুরু নানক এইরূপে ধ্যানস্থ অবস্থায় মহাবিষ্ণুর শ্রীমুথ হইতে পাইয়াছিলেন, এবং জীবের মঙ্গলার্থ মন্ত্রালোকে আনিয়াছিলেন।

- (২য়) "সোদর রহরাস" সারংকালে পঠিতব্য। উহার আকার জ্পজীর অর্দ্ধেক। শুরু নানক ব্যতীত গুরু রামদাস, গুরু অর্জুন প্রভৃতিও
  এই অংশে যোগ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, "গ্রন্থ"-মধ্যে অল্প-বিস্তর স্কল
  গুরুগণই প্রায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।
- (৩য়) "কার্ত্তিদোহিলা।" ইহা শন্তনের পূর্ব্বে পঠিতবা। **ইহা** "নোদর রহরাদের" এক তৃতীয়াংশ হইবে।
- ( ৪র্থ ) "গ্রন্থের" গীতভাগের মধ্যে "আশা কিবার" বিশেষ বিথাত। উহা অমৃত বেলায়—( অর্থাং ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ) স্থরতানলয়-সংযুক্ত করিয়া গীত হয়। "আশা কিবার" নানকের আয় অপরাপর গুরুগণও লিথিয়া গিরাছেন। এ স্থলে নানকের রচিত তুই একটি "আশা কিবার" উদ্ধৃত করা গেলঃ—

"বল্ হারি গুরু আপ্নে দেওহারি শৎবার। যিন মানধ্তে দেওতে কিয়ে কর্থনলাগীবার॥"১॥

অর্থাৎ হে গুরু (মহাবিষ্ণু)! আপনাকে বলিহারি, প্রতিদিন শত**বার** বলিহারি যাইতেছি। যিনি এই মানবকে দেবতা ক্রিয়া দেন - সে কার্য্য করিতে তাঁহার অধিকক্ষণ লাগে না।১।

"নানক গুরু নাচেংনে মন্ আপ্নে গুচেৎ। ছুটেতিল্ বোয়াড়জোঁ স্কায়ে অন্তর ক্ষেৎ। ক্ষেতে অন্দর ছুটেয়া কহ নানক সহ নাহ। ফলে ফুলে বপ্ পড়ে ভিতন বিচে শুয়ায়॥" ২ ॥

অর্থাৎ শ্রীপ্তরু নানকজী বলিতেছেন, [ যে আপন মনে আপনাকে বৃদ্ধিমান্ মনে করিয়া প্তরুকে ধারণ করে নাই— উহার দশা বোয়াড় (একপ্রকার আগাছা) গাছের গ্রায় হয় ]। যেমন তিলের ক্ষেত্রে তিল-গাছের সঙ্গে সঙ্গে বোয়াড় গাছ হইলে উহাকে (লোকে) ত্যাগ করে; যেহেতু, উহাতে ফল-ফুল সকলই হয় বটে, কিন্তু উহার ভিতরে ছাই-ই হয়। উহাকে লোকে কেন ত্যাগ করে, তত্ত্তরে নানক বলেন যে, উহার কোন মালিক নাই । ২।

আদি গ্রন্থের উপসংহারে ''ভোগকী বাণী'' বলিয়া একটি ভাগ আছে। ইহাতে ভগবানেব স্তোত্র, মলহর-রাজের প্রতি উপদেশ, নানকের রত্ন-মালা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আছে।

শুরুভক্তির উদ্রেক করা নানকসাহী ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইরাছে। শুরুর শ্রেষ্ঠত্ব সনাতন হিন্দুধর্মের যেমন সকল সম্প্রদারেই শ্বীকার করেন, নানকের গ্রন্থেও সেইরূপ স্বীকারের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। নানক অপর স্থলে বলিয়াছেনঃ

"পরমেশ্বর সে গুরু বড়া গাওত বেদ পুরাণ। নানক হরকে মুকত হায় গুরুকা ঘর ভগবান॥"

-- নানক প্রকাশ।

অর্থাৎ বেদ এবং পুরাণে এইরূপ বলিরা থাকে, পরমেশ্বর হইতেও শুরু বড়। নানক বলিতেছেন, ইহার কারণ এই যে, হরির ( অর্থাৎ পরমেশ্বরের) ঘরে মুক্তি আছে এবং সেই ভগবান্ গুরুর ঘরে শাকেন।

मनाजन हिन्दूधत्र्यंत्र इनी, काली, निव, विक्रू, हिन, हत्न, এই मकनहे

বে এক পরমেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া বর্ণিত হয়, ইহাও বিরাটমূর্জি-দেবা নানকের বেশ বোধ ছিল বলিয়া বৃঝিতে পারা যায়। ছর্গা বা ছর্গাতি-নাশিনী যে ভগবতী, এ বিষয়ে তাঁহার কোন দ্বিধা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি "পরমেশ্বর" শব্দের স্থলে স্বচ্ছেদে "হরি" শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এইটি না বৃঝেন, তাঁহাদের জন্মই চৈতন্ত্য-চরিতামূত-কার বলিয়াছেনঃ—

"স্বয়ং ভগবানের ক্লম্ব হইল বাধা।"

এতদ্বাতীত গুরু নানক নীতি উপদেশ দানের সময় অনেক স্থলে পৌরাণিক উপাথান অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া কেছ কেছ তাঁহাকে "হিন্দু দেব-দেবীর" উপাসক বলিতে স্বীকৃত নহেন। বাস্তবিক জীবের সান্থিক, রাজসিক এবং তামসিক অবস্থা-ভেদে যে উপাসনা-প্রণালীও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, এ কথা বোধ হয় তাঁহাদের জানা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চ অঙ্গের সাধকগণ নিয় অঙ্গের সাধকগণের ভেদ-বৃদ্ধি জন্মাইয়া দিবেন, হিন্দুধর্মে এমন বিধি নাই। বিদ্ধান্দে জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসিলাম্—গীতা ৩য় অঃ ২৬)— বথাযথ নিয়োগই হিন্দুধর্মের বিধি এবং ইহাই প্রকৃত সাম্যবাদ বলিয়া হিন্দুগণ মনে করেন।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন, শিথেরা "প্রতিমা-পূজার বিদ্বেষী।" কিন্তু শিথগণ আমাদের সরস্বতী-পূজার ন্তায় এথনও শিগ্রহ" পূজা করেন, এবং শিথ ইতিহাসবেতা মাাক্ গ্রেগর এই জন্ত তাহাদিগকে প্রতিমাপূজার বিদ্বেষী বলেন নাই। তবে সনাতন হিন্দুধর্মের যে অংশ মহম্মদীয় ধর্মের সহিত মিলে, নানক সেই অংশ অবলম্বন করিয়া উভয় ধর্মের সামঞ্জন্তের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্কেই বলা হই-য়াছে। তিনি হিন্দুধর্মের গো-জাতির প্রতি ভক্তি এবং মুসলমানদিগের

শৃকরের প্রতি ঘুণার সামঞ্জস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, উহার কেহই পূজ্য বা ঘুণিত নহে, তবে অহিংসা-পরায়ণ ব্যক্তিই পীর ও গুরুর নিকট সমা-দৃত। ইতিহাসবেতা মালকলম উল্লেখ করিয়াছেন যে, নানক বিশেষ করিয়া হংস-মাংস-ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছিলেন। মৃত্যপানও তাঁহার বিধি-বিরুদ্ধ।

শুনা যায় যে, নানকের রচিত "প্রাণ সাংলি" গ্রন্থে অনেক বিষয়ে বিধিনি বিধের কথা আছে। এই গ্রন্থানি তিনি সিংহলে অবস্থানিকালে লিখিয়াছেন। এক্ষণে সেথানি ছম্প্রাপা। নানক ছই বৎসর পাঁচ মাস সিংহলে ছিলেন। তথাকার রাজা শিবনাভ নানকের ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে তথায় বিভব দিয়া আট্কাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, নানক স্তাধুলে গিয়া তুরস্কের স্থলতানের সহিত দেখা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে নিজ গুণে মোহিত করিয়া ফকীর-দিগের প্রতি বদান্ততা বিষয়ে মুক্তহস্ত হইয়া আসিয়াছিলেন।

নানক ভারতের বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা অঞ্চলে আসিয়া-ছিলেন, এবং এই অঞ্চলে আসায় স্থপ্রসিদ্ধ যোগী গোরক্ষনাথের সহিত তাঁহার দেখা হয়। কথিত আছে, গোরক্ষনাথ পূর্বে হইতেই নানকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহার ভক্ত ও প্রিয় শিষাগণের তাহা প্রীতিপ্রদ হইত না; তাহারা গোরক্ষনাথকেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিত। কিন্তু নানককে দেখিয়া এবং নিজ গুরুর সহিত তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া তাহাদের সে অপ্রীতি ঘুচিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার উদ্রেক ইইয়াছিল।

আফগানস্থানে ভ্রমণকালে নানকের প্রিয় গায়ক শিষ্য ও সমভি-ব্যাহারী মর্দানার মৃত্যু হয়। তথন তিনি পুনরায় তেলবণ্ডীতে প্রত্যা-রন্তন করেন। তথন তাঁহার পিতা কালু এবং তেলবণ্ডীর প্রধান রায় বুলারের মৃত্যু হইয়াছে। তৎপরে তিনি মর্দানার পুত্র সাজাদাকে সমন্তিব্যাহারে লইয়া মূলতান অভিমুখে যাত্রা করেন। তথার সাজাদা এক ছষ্ট ঠগ কর্তৃক বন্দীরুত হয়, কিন্তু নানকের মাহাত্যো মৃগ্ধ হইয়া ঠগ সাজাদাকে মৃক্ত করিয়া দিয়াছিল। তথন তিনি পুনরায় কাবৃল যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক স্থলে পাহাড়ের অঙ্গে নিজ হস্ত চিহ্ন রাখিয়া যান। এখনও স্থানটি "পাঞ্জা সাহিব" নামে আথাতে হইয়া শিথগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকে।

এবার কাবুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় এমনাবাদে কালু স্ত্রধারের নিকট অবস্থান করেন। সেথানে উজীর মুল্লুক ভাগু নামক এক ব্যক্তি তাঁহার আহারীয় দ্রবা যোগাইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু সেই ব্যক্তি দীনপীড়ক বলিয়া নানক তাহার দ্রবা গ্রহণ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি এই সময় দিল্লী লোদী-বংশীয় সমাট্ গণের প্রতি বিরক্ত হুইয়া ভারত লইবার জন্ম বাবরকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন,—এবং তাঁহার সাত পুরুষ ভারতে সমাট্-পদে অভিষিক্ত থাকিতে পারিবেন বলিয়া আশীর্কাদ করিয়াছিলেন; তবে বাবরের স্বহস্তলিখিত বিধরণের মধ্যে গুরু নানকের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অবশেষে নানক নানাস্থান পর্যাটন করিয়া আদিয়া রাভি (ইরাবতী)
নদীতীরে কর্ত্তারপুর নামক নগর স্থানান করিয়া তথায় বাস
করিয়াছিলেন।

নানকের পর্যাটনকালে মদানা এবং বালা তাঁহার অমুচর হইয়াছিলেন, এতদ্বতীত তাঁহার তুই প্রিয় শিষা – বুদ্ধা ও লেহনা—সর্কাণ প্রায় তাঁহার নিকটে থাকিতেন। নানক কথনও আপনাকে আতিমানুষিক-শক্তিধারী বলিয়া ব্যক্ত করিতেন না। তিনি সর্কাণ ভগবানের দাস্ত-ভাব দেখাইতেন। তিনি বলিতেন,—"তু হায় নির্শ্বার কর্ত্তার, নানক বালা তেরা।" অর্থাৎ তুমি একমাত্র নিরাকার কর্ত্তাপুরুষ, নানক তোমার দাস। এই পদটি তিনি মর্দ্যানার বীণা-যন্ত্রের সঙ্গে স্থর-তান অস্থসারে শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। যাহা যউক, নানকের এইরপ দাস্তভাব সত্ত্বেও তাঁহার শিষোরা তাঁহাতে আভিমান্থযিকী শক্তির আরোপ করিতে ক্রটি করেন নাই। বুদ্ধা শিষা হইবার পূর্বের একদিন নানক ভৃষ্ণাতুর হইয়া তাহাকে নিকটস্থ পুদ্ধরিণী হইতে জল আনিতে আজ্ঞা করেন। তাহাতে বুদ্ধা বলে, পুদ্ধরিণীটিতে জল নাই। তথন নানক রোষবাঞ্জক উচ্চস্বরে বলেন,—"দেখ গিয়া উহাতে জল আছে, উহা শুদ্ধ নহে।" আশ্চর্যোর বিষয়— বুদ্ধা প্রভূবেষ উহাতে জল দেখে নাই,— এক্ষণে উহা জলপূর্ণ দেখিয়া বিশ্বয়ে মুগ্ধ হইয়া নানকের শিষাত্ব গ্রহণ করেন। যে স্থলে এই ঘটনা হয়, তথায় পরে গুরু অর্জুন কর্তৃক অমৃতদহর স্পষ্ট হইয়াছে।

# গুরু নানক—চতুর্থ অংশ।

### গুরু নানকের দেহত্যাগ।

"ডণ্ডবং বন্ধনা অনেকবার সরবকলা সমরথ। ডোলন্ তে রাথো প্রভু জন নানক দে কর হথ। ফিরং ফিরং প্রভু আয়া পরেয়া তও সরনায়। নানক কি প্রভু বেনতি আপনি ভক্তি লায়॥"

অর্থাৎ হে সর্বাক্ষণ শাসমর্থ ! (হে ধড়েশ্বর্যা-পূর্ণ ভগবান্) ! অনেক-বার দণ্ডবং বন্দনা করিতেছি। গুরু নানকজী বলিতেছেন, (এই চৌরানী লক্ষ যোনি। ভ্রমণ ১ইতে রক্ষা কর। হে প্রভু! ঘুরিতে গুরিতে এতক্ষণে তব শরণ লইতে আগমন করিয়াছি। গুরু নানক মিনতি করিয়া বলিতেছেন, হে প্রভু! আপনার ভক্তিতে আমার মন লাগাইয়া দাও। (তাহা হইলে আর জন্ম-মরণরূপ গতায়াত করিতে হইবে না)।

উক্ত পদন্বারা নানক পরমাত্মাকে প্রণাম করিতেন। এক্ষণে উহাই শিখদিগের সকলেরই নমস্বারের মন্ত্র। সনাতন হিন্দুধর্মের মত্রামুবায়ী জীবের চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ নানক স্বীকার করিতেন, এবং কর্মানুসারে অবনতি অথবা মুক্তিপদলাভেও বিশ্বাস করিতেন।

মহাপুরুষগণের মতবাদ লইয়া গোল করিতে অনেককে শুনা যার, এবং তাহারই উপর নিভর্ব করিয়া সাম্প্রদায়িকতার স্ষ্টি হয়। যিনি যে মহাপুরুষের মতবাদের অনুসরণকারী, তিনি তাঁহারই সম্প্রানায়ভুক্ত বলিয়া আত্মগোরব করিয়া থাকেন। কিন্তু মতবাদের অনুসরণ করা বা মতবাদ লইয়া গোলবোগ করা যত সহজ, মহাপুরুষগণের সাধনায় যোগ দেওয়া বা তাঁহার অনুকরণ করিতে চেপ্তা করা তত সহজ নয়। এই জন্ত অনেককে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা কোন সম্প্রানায়-বিশেষের দোহাই দিয়া চলিয়া থাকেন, কিন্তু কার্যাতঃ তাহার প্রায় কিছুই করেন না। সাধনা তাগ হিল্ধর্মের কর্মকাণ্ড ভুক্ত। কর্মকাণ্ড, মতবাদ বা ক্রানকাণ্ড অপেক্ষা নিমন্তরের অধিকারীর জন্ত হইলেও

"ন কর্মণামনারস্তাল্লৈফ্র্ম্ম্যং পুরুষোহ্শ্বতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪ ॥"

গীতা, ৩য় অ:।

**অর্থাৎ** লোকে কর্মান্ত্র্ছান না করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে না, [চিত্তন্তুদ্ধি ব্যতীত]কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধি পায় না।

এ হেন কর্মকাণ্ডে বা সাধনার লিপ্ত না হইয়া কেবল মহাপুরুষগণের মতবাদ লইয়া গণ্ডগোল করিলে,অনেক সময় অনেকের মুথে উহা "জ্রেচামী" বলিয়া বোধ হয়। রিপুগণকে দমন করা সাধনার প্রধান উদ্দেশ্ত । অনেক সময় আহারাদি জীবধর্ম হইতে লোভাদি রিপুগণ উত্তেজিত হইয়া থাকে। সে জন্ত সংযমাদি নিয়মের অভ্যাস আবশ্রক। এতয়াতীত জীবধর্মের বল হ্রাস করিবার জন্ত প্রাণায়ামাদির বিশেষ প্রয়োজন। সনাতন হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাই সাধনার মূলস্ত্ররূপে ব্যবহৃত ইয়া থাকে। সাধক মহাপুরুষগণ এতৎসম্বদ্ধে কি কি উপায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণতঃ তাঁহাদের জীবনচরিতে প্রায় পাওয়া যায় না। জ্রীবনচরিত-লেথকগণের এতৎসম্বদ্ধে আলোচনার পক্ষে অম্ববিধা আছে,

তাহা অবশ্য স্বীকার করি. এবং বিনা-সাধনায় যে কেবল দীর্ঘ-প্রস্তুস্কু বাক্যে মহাপুরুষ হয় না, তাহাও বুঝিতে পারি। কিন্তু কি করা যায়, সাধনা-কার্য্য প্রকাশ্য-ভাবে কেহই করেন না,—করিতে পারেন না,— করিলে সাধনার ব্যাখাত হয়। এই সকল কারণে নানকের সাধনা সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে পারা যায় না। তবে কথিত আছে যে. তিনি কোন সময়ে স্থলতানপরের নিকট বিয়া নদীতে স্নান করি গিয়া তিন দিবস কাল জলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইহাতে অন্ত্রমান করা যাইতে পারে ৫ে, তিনি "কুন্তক" যোগে ব্যৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু, শিথদিগের নিকট সে কথা বলিলে তাঁহার। অসমুষ্ট হয়েন। প্রাণায়ামাদি কার্যা, শিক্ষা বা অভ্যাদের কর্ম্ম ; কিন্তু নানকের প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত ভক্তি থাকায় তাঁহাকে একবারে সিদ্ধ বলিয়া জানেন,— তাঁহাকে কোন কালে কিছু শিথিতে হয় নাই, এইরূপ তাঁহাদের ধারণা। এই নিমিত্ত নানক যে প্রাণায়াম আদি কর্ম্ম করিতেন, এ কথা শিখেরা বলিতে চাহেন না। নানকের পূর্ব্বোক্ত "প্রাণ সাংলি" গ্রন্থে নাকি ভিনি যোগের বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং উহাতে প্রাণায়ামাদি বিষয়ের উল্লেখ আছে।

নানক তিন দিনের পর বিয়া নদী হইতে উঠিয়া যে বৃক্ষতলে বিসয়া-ছিলেন, লোকে তাহাকে "বাবাকী বের" বলিয়া থাকে। যে স্থলে তিনি মান আহ্নিক করিতেন, তাহার নাম "শাস্তঘাট" এবং তিনি যে ভীষণ বনে ধ্যানস্থ থাকিতেন, তাহাকে "রোরী সাহেব" বলে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গুরু নানক, হিন্দু মুসলমান উভয় দলের ধর্ম-সম্বন্ধীয় সামঞ্জশু-বিধানের জন্মই সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি উভয় দলের সহিত বেশ মিশিতেন। হিন্দুর সস্তান হিন্দুর সহিত মিশিবেন, ভাহা আর বিচিত্র কি ? মুসলমানের সঙ্গেও এরূপ মিশিতেন যে, ভাহারা

বুঝিতে পারিত না যে, তিনি হিন্দু কি মুসলমান। কোন সময় নবাব দৌলত থাঁর সহিত কথা-প্রসঙ্গে তিনি মসিদে গিয়াছিলেন। সে সময় তথায় একজন মৌলবী উপাসনা করিতেছিলেন। নানক তথায় গিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেথিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, "তুমি উপাসনায় রত না হইয়া দণ্ডায়মান কেন ?"

ঠিতেরে নানক বলিলেন,—''এই মৌলবী সাহেব - যিনি উপাসনা করিতেছেন, উঁহার হৃদয়ে সন্তানের চিন্তা; এবং নবাবের হৃদয়ে কান্দাহারে বোডা ক্রম করিবার কথা জাগিতেছে। এরপ স্থলে চিত্ত বিচলিত হইয়া প্রকৃত উপাসনা হইতেছে না।"—ইহাতে নবাব ও মৌলবী সাহেব বিশ্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমাদের অন্তরের কথা কিরূপে জানিলে. আমরা প্রকৃতই ঐরূপ ভাবিতেছিলাম।" নানক এইরূপে অনেক মুসলমানকে বিশ্বিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীক্লম্ব-চৈতন্ত্রদেবও যথন শ্রীবাদের গৃহে প্রথম প্রথম কীর্ত্তন অভ্যাস করিতেন. তথন একদিবদ কীর্ত্তন গুনিবার জন্ম শ্রীবাদের শাশুড়ী ঠাকুরাণী তথায় লুকায়িত ছিলেন: দ্রীলোক প্রেমভক্তি উদ্রেকের ব্যাঘাতকারী বলিয়া শ্রীক্লফটেতভা নিয়ন করিয়াছিলেন যে, কীর্ত্তন-গ্রহে স্ত্রীলোক কোন প্রকারে থাকিতে পাইবে না। যে দিবস শ্রীবাসের শাশুড়ী লুকাইয়া-ছিলেন, সে দিবস প্রেমভক্তি উদ্রেকের বিলম্ব দেখিয়া এটিচতন্মের মনে ন্ত্রীলোক উপস্থিতির সন্দেহ হয়, এবং পরক্ষণেই লুক্কায়িতাকে বাহির -ক্রিয়া দেন। যাহা হউক, উক্তরূপ নানা ঘটনায় মুসলমানগণ নানকের প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। এই জন্ম লোকে বলে —

> "গুরু নানক সাহেব ফকীর। হিন্দুকা গুরু মুসলমানোকা পীর॥"

এরপ অবস্থায় নানক লোকান্তর গমন করিলে পর যে তাঁহার মৃত

(कड़) (मह नहेंग्रा এक हो शानरबात डिठिय, डांश खात विहित कि ? নানকের লোকান্তর-গমনের অল্লক্ষণ পুর্বে তিনি একখানি চাদর দিয়া আপাদ-মস্তক আচ্ছাদিত করেন। চাদরের উপর হইতে যেমন অমুমান হইল যে, তাঁহার প্রাণবায় বাহির হইয়া গিয়াছে, অমনি হিন্দু-মুদলমানে এক বিষম গোল পড়িয়া গেল। হিন্দু বলে, নানকের দেহ ভস্মসাৎ कतिरा इटेरव: मूनलभान वरल, कवत निर्ण इटेरव। अमन शील रा. উভয় দলের লোক অস্ত্র লইতে প্রস্তত। কিছুক্ষণ পরে একজন বলিল, "দেখ দেখি, যে দেহ লইয়া এই গণ্ডগোল, তাহার অবস্থা এখন কি প্রকার ?" তথন চাদর উন্মক্ত করিয়া দেখা গেল যে, দে দেহ নাই। কতকগুলি পুষ্প পডিয়া আছে মাত্র। তথন সে দেহ কোথায় গেল.— কে লইল. এই বলিয়া অলকণ বিস্মাবিষ্ট থাকিয়া সকলে ছিব্ৰ করিল एष. अक्न नानक म-भतीदत चर्ला गमन कत्रिधाट्यन ; काल ठाँशांक म्यानं করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তৎপরে হিন্দু ও মুসলমান উভয়দল এক্সত হইয়া উক্ত চাদর্থানি এবং ফুলগুলি অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া লইল: হিন্দু নিজ ভাগ জালাইল, মুদলমান পুতিয়া ফেলিল। রাভী নদী-তীরস্থ গুরু নানকের স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্তারপুর নগরে ১৫৩৯ খুষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। মৃত্যুকালে নানকের বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। নানক শেষ দশায় এই কর্ত্তারপুর নগরেই বাস করিতেন। যেথানে তাঁহার কবর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে রাভী নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। কর্তারপুর নগর শিথদিগের একটি তীর্থস্থান। যাত্রিগণ তথাকার শিথ-মান্দরে গমন করিলে গুরু নানকের চাদর বলিয়া তাহাদিগকে একথানি চাদর দেখান হয়।

গুরু নানকের দেহ দাহ করা হইবে বা কবর দেওয়া হইবে বলিয়া ্তাঁহার হিন্দু মুসলমান ভক্তেরা গোল তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু নানক

শবদাহেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বরং তাঁহার প্রিয় মুসলমান শিষ্য মর্দানার মৃতদেহ দাহ করিয়াছিলেন। শিথদিগের মধ্যে দাহ করিবার নিয়মই প্রচলিত আছে।

সংক্ষেপে নানকের বিবরণ যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে যদিও স্পষ্টভাবেই জানিতে পারা যায় যে. তিনি হিন্দু মুসলমানের মতভেদের সামঞ্জ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বেদের কোন প্রকার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরাণ কোরাণকে তিনি এক শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়া, কি হিন্দু, কি মুদলমান উভয়ের মধ্যে তথন যে সাম্প্রদায়িক দোষাদি ঘটিয়াছিল, তাহাই সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন-চরিত্র-লেথকগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী এবং শ্রাদ্ধ-ভর্পণাদির বিদেষী বলিয়া বর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোন সমন্ত্র নদীতে সানকালে না কি তিনি একজন তর্পণকারী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া নদীতীরে জ্বাসেচন করিতে করিতে উপহাস করিয়া বলেন যে. তিনি ৰহুদুরবর্ত্তী তাঁহার কর্তারপুরের কেত্রে জল দিতেছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ ৰলেন, ''এই সামান্ত সিঞ্চিত জল কি অতদূর যাইতে পারে ?" তাহাতে নানক বলেন, "তাহা যদি না হয়, তবে তোমার প্রদত্ত এই ফল পরলোক-গত পিতৃলোকে কিরূপে পৌছিবে ?" ঠিক এরূপ কথা হইয়াছিল কি না. আমাদের সন্দেহ হয়। আমাদের বোধ হয় যে, তিনি সেই সময় ব্রাহ্মণের অন্ত কোন প্রকার ক্রটী দেখিয়া কিছু বলিয়া থাকিবেন: নত্বা অধ্যাত্মতত্ত্ত নানক আত্মার অমরত্ব ও সর্বব্যাপকত্ব এবং শ্রদ্ধা-উত্তেজনকারী শ্রাদ্ধ-তর্পণের মাহাত্ম্য যে বুঝিতেন না, তাহা কোনরূপেই প্রতীত হয় না। শিখেরাও প্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন।

नानक পরলোক-গমনের অল্পদিন পূর্ব্বেই নিজ গুরুপদের উত্তরাধি-

কারী স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার লছমীটাদ (বা লছমীচন্দ) এবং শ্রীচাঁদ ( বা খ্রীচন্দ ) নামে ছই পুত্র ছিল, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে লছমীচাঁদ সংসারী হয়েন, ও তাঁহার বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। উহাদিগকে ''নানক-পুত্র''বা ''সাহেবজাদা'' নামে অভিহিত করা হয়। এটাদ সর্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া 'উদাসী' নামক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। উদাসিগণ ক্ষোরকার্য্য করে না, শির জটায় বিভূষিত করে, অঙ্গে ভত্ম মাথে এবং লেঙ্গট পরিধান করে। শিথেরা মনে করেন যে. শ্রীচাঁদ বিখ্যাত সংস্কারক গোরক্ষনাথের অবতার। তাঁহারা বলেন. র্থন গোরক্ষনাথের সহিত নানকের দেখা হয়, তথন তিনি নানকের গুণে মুগ্ধ হইয়া শিষাত্বগ্ৰহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তাহাতে নানক বলেন যে, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার সময় অতীত হইয়াছে। তবে আগামী জন্ম পুলুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। যাহা হউক, নানক এরূপ উপযুক্ত পুত্রবয়ের মধ্যে কাহাকেও গুরুপদ দেন নাই। গুরুগত প্রাণ না হইলে গুরুপদের যোগা হয় না, এই কথাটি বুঝাইবার জন্ম প্রিয়তম ৰিষ্য লেহনাকে এই পদ দেন। লেহনা নানকের উপর সম্পূর্ণ নিভ'র করিয়াছিলেন। তিনি আহার-নিদ্রা সমস্তই গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনের ব্বতা তৃচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। গুরুর আক্রা-পালনের জন্ত তিনি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন না; গুরুর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। এক রাত্রিতে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেহনা! এখন সময় কত ?" ৈউত্তরে লেহনা বলিলেন, "রাত্রি দ্বিপ্রহর।" গুরু বলিলেন, "না. দিবা দ্বিপ্রহর। যাও, অদূরবর্তী পুষ্করিণী হইতে কাপড় কাচিয়া আন।" লেহনা তাহাই করিতে চলিল, এবং বিশ্বাস **অনুসারে প্রকৃতই দিবা** , দিপ্রহর দেখিল। লেহনা এইরূপে কায়মনোবাক্যে গুরুসেবা**রূপ** সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে একদিবস নানক কতক**গুলি** 

শিষ্য লইয়া নদীতীরে দেখিলেন যে, একটা শব ভাসিয়া আসিতেছে।
শবের অঙ্গ একখানি চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত। নানক আচ্ছাদিত
শবটি দেখাইয়া শিষাবর্গকে বলিলেন, "আমার কে এমন শিষ্য আছে
বে, ঐ মড়াটি ভক্ষণ করিতে পারে ?" লেহনা তৎক্ষণাৎ জলে রুণা
দিরা শবের নিকটে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"শবের কোন্
দিক্ হইতে ভক্ষণ আরম্ভ করিব ?" নানক বলিলেন,—'পান্বের
দিক্ হইতে ভক্ষণ আরম্ভ কর।' তথন লেহনা আচ্ছাদিত চাদরখানি
উঠাইয়া দেখেন, উহা শব নয়—প্রসাদীকৃত ভক্ষা দ্বা। এই পরীফার
ফলে নানক পরন সম্ভন্ত হইয়া লেহনাকে নিজ অঙ্গ সদৃশ বলিয়া "অঙ্গদ"
নামে অভিহিত করেন এবং উহাকেই গুরুপদ প্রদান করেন।

নানক গুরু দেখাইরা গেলেন যে, বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুর শুরুই সমিলনের মহৎ উপায় এবং গুরুভক্তিই জীবের উন্নতির একনাত্র উপায়ধরণ।

# ভিতীয় অথ্যার।

<u>--679--</u>

### শিখ-সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি।

বিতীয় গুরু—অঙ্গদ।

ঁন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সরং প্রকৃতিজৈম্ ক্রং যদেভিঃ স্থালিভিগু গৈ: ॥'' গীতা ১৮অ ৪০।

আমাদের কোন শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু আমাদিগকে এক দিবস বলিয়াছিলেন ্য, রাহ্মণাদি জাতি যে কতকাল স্বষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা যায় না ;



( ২য় গুরু—অঙ্গদ )

কিন্তু হিন্দুর যে তথন স্বাধীন রাজা ছিল. তাহা নিঃসন্দেহ; যে ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে কৌলীম্য-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, তথনও আমাদের স্বাধীন রাজা ছিলেন; স্বাধীন রাজার সময়ে স্বষ্ট ব্রাহ্মণা কৌলীগ্রাদি পুরুষাত্মক্রমে অধিকৃত হইলে বিশেষ দোষ হয় না; কারণ, তাহাতে যদি কোন প্রকারে দোষ আসিয়া পড়ে, তবে সমাজপতি রাজা দে সময়ে তাহার শাসন করিতে

পারেন; কিন্তু শিথসম্প্রদায়ের যথন সৃষ্টি হইল, তথন রাজা শি**খ**-

ধর্মাবলম্বী নহেন; এইজগুই বোধ হয় যে, নানক "উদাসী" সম্প্রদায়ের স্রষ্ঠা শ্রীচন্দের স্থায় পুত্র পাইয়াও স্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের কর্তৃত্ব বা গুরুপদ পুত্রকে না দিয়া আজ্ঞান্তবর্ত্তী শিষ্যকে দিয়া গেলেন।

বন্ধবর কেবলমাত্র ব্যবসায়ভেদেই বর্ণ-ভেদ হইয়াছে মনে করেন. এবং রাজশাসনে উচ্চ বর্ণের লোক নীচ বর্ণস্থ ছওয়া এবং নীচ জাতির লোক উচ্চবর্ণ-সম্ভক্ত হওয়ায় বিশ্বাস করেন। আমি ব্রাহ্মণাদি মৌলিক বর্ণ সম্বন্ধে ঠিক ওরূপ হওয়া মনে করি না, এবং সেই নিমিভই বংশগত উচ্চতা সম্বন্ধে অনেকটাই বিশ্বাস করি। ব্যবহার-দোষে ব্রাহ্মণ পতিত হইত; হয় ত পতিতই থাকিত, হয় ত আবার উঠিত। কিন্তু রাজ-শাসনেও কোন প্রকার নিমন্থ বর্ণের বা শুদ্রের সহিত পতিতেরা মিলিয়া ষাইত না। হিন্দুর সকল বর্ণের লোকেরাই সম্পূর্ণভাবে আত্মগৌরব-সম্পন্ন: উহার! কোন বর্ণের ''পতিত''কে স্ব-সমাজে লইবে কেন? অস্তাজের কথা অবশু স্বতন্ত। রাজশাসন ব্রাহ্মণ-প্রদর্শিত শাস্তাচারের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে দিত না মাত্র। গুরু নানক পুত্রকে গুরুপদ না দিয়া শিঘাকে যে ঐ পদ দিয়া যান, তাহা হিন্দু ও মুদলমান উভয়েরই রীতি-সন্মত। মহম্মদের জামাতা আলির পরিবর্ত্তে শিষ্যদিগের তৎপদাধিরোহণ, এবং এদেশীয় মোহন্ত প্রভৃতির বাবস্থাতে সন্ন্যাসীর ও ধর্ম-প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান চেলার অধিকার উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ওরূপ মহাত্মাদিগের চক্ষে ঔরসজাত সন্তানে এবং অপর মনুষ্যে প্রভেদ নাই। কে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তাহা পক্ষণাত-শৃত্য দৃষ্টিতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন, এবং সম্প্রদায়ের উন্নতি উদ্দেশে তাঁহার। নির্ব্বিক্সতচিত্তে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকেই মনোনীত করিতে পারেন। বিশেষতঃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে পারিবারিক মায়া, মমতা প্রভৃতি কার্য্য করে, ফকিরীর গদি সম্বন্ধে তাহা কার্য্য করিবার কথা

নহে। যাহা হউক, নানক ভবিষ্যতের জন্ম পুত্রকে গুরুপদ দানের নিষেধ-বিধি কিছুই করিয়া গেলেন না।

লেহনা "অঙ্গদ'' নাম ধারণ পূর্ব্বক গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, নানকের পুত্রন্বরের কিছু মনোভঙ্গ হইল এবং গুরু অঙ্গদের সহিত তাঁহাদের বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইল। কিন্তু অঙ্গদ শান্তিপ্রিয় এবং গুরুপুত্রের সহিত বিবাদে অনিচ্ছুক বলিয়া গুরুগদি কর্ত্তারপুরস্থ "ডেরা বাবা নানক" হইতে স্বগ্রাম থাণ্ডুরে লইয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, গুরু-পূত্রগণ অসম্ভষ্ট হইয়া গুরু অঙ্গদকে "কুঠ-বাাধি-গ্রস্ত হও" বলিয়া অভিসম্পাত করেন। শিথেরা বলেন যে, অঙ্গদের অস্তরে এরূপ তেজ ছিল যে, ঐ অভিসম্পাতের প্রতিবিধান করিতে পারিতেন; কিন্তু পাছে গুরু-পূত্রের অবমাননা হয়, এই ভয়ে স্বহস্তের একটি অঙ্গুলিতে কুঠবাাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তবেই দেখা যাইতেছে যে, নানক যে পুত্র অপেক্ষা অঙ্গদকে অধিকতর সাত্ত্বিক এবং গুরুপদের অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা উচিতই করিয়াছিলেন।

শুরু নানকের নিকট অঙ্গদের শিষ্যত্ব-গ্রহণের পূর্ব্বে সবিশেষ বিবরণ পাওরা যায় না। ইনি ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে বিয়ানদী-ভীরস্থ গোবিন্দো-রালের সন্নিকট খাড়ুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ক্ষল্রিয়ের পুত্র। তবে গুরু নানক বেদী-বংশীয় ক্ষল্রিয় ছিলেন, ইনি তিরহন-বংশীয়। অঙ্গদ পূর্ব্বাপর ভক্তপ্রাণ বলিয়া পরিচিত। ইনি পূর্ব্বে প্রতিবর্ষ জালামুখী তীর্থে জালাদেবীকে দর্শন করিয়া আসিতেন; কিন্তু গুরুকরণ হইয়া অবধি "গুরুকা ঘর ভগবান্" ব্রিয়া তিনি গুরু নানকের চরণ-সেবা ছাড়িয়া আর কোথাও গমন করিতেন না। নানকের লোকান্তর হইলে তিনি নানকের পদাঙ্ক ধরিয়াই গমন করিয়াছিলেন।

অঙ্গদ গুরুপদ পাইয়াও নিজের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত কাহার উপর নির্ভর করেন নাই। তিনি মঞু যাসের এক প্রকার দড়ি বুনিয়া যাহা পাইতেন, তাহা দারাই তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। এইরূপ ধীরভাবে পূর্ব্ব-গুরুর পদাঙ্ক ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করাতেই অনেকের মতি স্থির রাথিবার পক্ষে স্বিশেষ সাহায্য হইল। শিশ্ব মতবাদ নানকের মৃত্যুর পরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইল।

ভক্ত গুরু অঙ্গদ গুরু নানকের অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। কালে সে সকল "গ্রন্থ"মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ইইয়াছে। গুরু অঙ্গদ যথন নানকের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, তথন নানকের অনুচর বালা অনেক কথা বলিয়া দিয়া সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আর একটি কার্যান্ত গুরু অঙ্গদের চেষ্টায় সম্পাদিত ইইয়াছিল; তিনি স্থলতানপুরের প্যাপ্তামুখ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা গুরু নানকের জন্মপত্রী গুরুষ্থী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

তাঁহার নিজকৃত গুরুম্থী পদেও গুরুরই জন্ম বাাকুলতা দেখা যায়। আশাকীবার গ্রন্থ হইতে অঙ্গদের উক্ত পদের একটি নমুনা দেওয়া গেল:—

"যে সওচনা উগ্ওঁহে স্রজ চড়হেঁ হাজার। এতে চানন্ হোঁদেয়াঁ শুফবিন্ বোর আমাধার॥"

যেথানে শত চক্র ও সহস্র স্থ্য প্রকাশ হয়, সে স্থানও গুরু বিনা সমস্ত অন্ধকার।

বাস্তবিক অঙ্গদ শুরু ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতেন না; ইহাই অঙ্গদের বিশিষ্টতা।

কথিত আছে যে, সম্রাট্ বাবর মৃত্যুকালে নিজপুত্র হুমায়ুনকে বলিয়া-ছিলেন, "শিথ গুরুগণ আমাদের বড় কল্যাণাকাক্ষী। উহাদের প্রতি চিরদিন ভক্তিমান্ থাকিবে।" ছমায়ুন কিন্তু এ কথাটি বড় গ্রাহ্থ করেন নাই। ক্রমে যথন সেরশা কর্ত্বক পরান্ত হইরা পলায়নপর হইলেন, তথন কথাটি মনে পড়িল, তাঁহার সেই ক্রটাতে গুরুরই অভিসম্পাতে তাঁহার সেই দশা প্রাপ্ত হইরাছে, এইরূপ মনে করিয়া থাড়ুরে গুরু অঙ্গদের নিকট গমন পূর্ব্বিক অসি উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে কাটিতে উন্থত ইইলেন! অঙ্গদ উত্তোলিত অসির কোন প্রকার প্রতিবিধান না করিয়া ধীরভাবে বলিলেন,—"ভূমি যে হস্ত আমায় দেখাইতেছ, রণক্ষেত্রে এ হস্ত কোথায় ছিল ?" এই কথায় হুনায়ুন লজ্জিত হইয়া গুরুর শরণ লইলেন। তথন গুরুর প্রনা হইয়া আশীর্বাদের করিয়া, পুনরায় রাজ্য-গ্রহণে সমর্থ হুইয়াছিলেন।

গুরু অপদের ছই পুল ছিল। তাহাদের উভরকেই সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত দেখিয়া গুরু অপদ ও প্রিয় শিশু অমরদাসকে গুরুগদি দিয়া গিয়াছিলেন। গুরু অপদ পনর বংসর কাল গুরুপদে থাকিয়া >৫৫২ খুঠান্দে খাছুর গ্রামে দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, কোন সময়ে গুরু নানকের বর্ত্তনানে অপদের সর্বাঙ্গে বিষম বেদনা ইইয়াছিল। কিছুতে বেদনার উপশম হয় না দেখিয়া, তিনি নিজ গুরুর পদাশ্রম মাত্র করিয়া থাকেন। গুরু নানকও প্রিয় শিশ্যের কন্ত দেখিয়া তাঁহার পদন্য ব্যতীত সর্বাঙ্গে বুলাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে অপদের সর্বাঙ্গের বেদনা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়, কেবল পদন্বয়ের বেদনা রহিয়া যায়। সেই বেদনা-বৃদ্ধি উপলক্ষে অপ্লদের মৃত্যু হয়।

## তৃতীয় অধ্যায়।

#### \*>>

## শিখ-সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি।

#### তৃতীয় গুরু-অমরদাস।

তৃতীয় গুরু অমরদাসও পূর্ব্ব-গুরুদিগের তায় জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন,
কিন্তু ইনি ভন্না-বংশ-সভত। অমরদাস ১৫০৯ পৃষ্টাকে অমৃতসহর



( ৩য় গুরু—অনরদাস )

জেলার বাসকি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
ইনি প্রথমে বেটো ঘোড়ার দ্বারা বল্দের
কর্ম করিয়া জীবনবাত্রা নির্বাহ করিতেন।
পরে লবণ ও তৈলের সামান্ত ব্যবসা করিয়া
কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। গুরু
অঙ্গদের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সেবার
নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু কথনও গুরুর অর্থে
নিজের উদর পূরণ করেন নাই,—নিজ্
সঞ্চিতধনেই নিজের জীবনবাত্রা নির্বাহ
করিতেন। অমরদাসেরও অতান্ত গুরুতক্তি

ছিল। তিনি কখনও গুরুর দিকে পশ্চান্তাগ দেখান নাই। কথিত আছে যে, তিনি স্বয়ং প্রতাহ চারি ক্রোশ দূর হইতে গুরুর নিমিত্ত জল আনয়ন করিতেন। কিন্তু পাছে যাত্রাকালে গুরুর দিকে পশ্চাৎ ফিরিতে হয়, এই ভয়ে পেছু হাঁটিয়া গমন করিতেন, এবং সেইরূপ গমন করিতেন বলিয়া কখন কখন কুপাদিতে পড়িয়া কন্তও পাইয়াছেন; কিন্তু গুরুভক্তি-বলে তিনি সে কন্তকে কন্তমধ্যে গণ্য করেন নাই।

এইরূপ অসাধারণ ভক্তিপূর্ণ ও কর্ত্তব্য-কার্য্যে একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিরা গুরুপদে আসীন হইয়াছিলেন বলিয়াই, শিখ-সম্প্রদায়ের শীঘ্র শীঘ্র রুদ্ধি হইতে লাগিল।

তৃতীয় শুরু অমরদাস বক্তৃতায় বড় পটু ছিলেন। এমন কি, সমাট্
আক্বর পর্যান্ত তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসিতেন। এই শুণে তিনি
অনেক শিষ্য সংগ্রহ করেন। অধিকন্ত চতুর্দিকে দ্বাবিংশজন শিথ-ধর্মের
প্রচারক পাঠাইয়া তিনি শিষ্য-সংখ্যা আরও রুদ্ধি করিয়াছিলেন। শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় শুরুর দরবারে অর্থাগমেরও রুদ্ধি হইয়াছিল। শুরু
অমরদাস বহু অর্থবায় করিয়া গোবিন্দোয়ালে একটি প্রকাশু জলাশয়
ও একটি পান্থনিবাস স্থাপন করেন। সেই জলাশয়টি এত গভীর যে,
তাহার ঘাটে ৮৪টি সোপান প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। শিথদিগের
মতে এই ৮৪টি সোপানশালী জলাশয়ে মান করিলে আর ৮৪ লক্ষ বোনি
লমণ করিতে হয় না। যাহা হউক, সকল ধর্মাবলম্বীই স্বীকার করেন
যে, গ্রীয়্মকালে এই পান্থনিবাসে আসিয়া এবং এই জলাশয়ে মান করিয়া
লোকে প্রকৃতই কতকটা শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

শুরু নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ যে 'উদাসী' সম্প্রদায়ের স্থাষ্ট করেন, সেই সম্প্রদায়ভুক্তগণ সংসার-বিরাগী ও পরিব্রাজক মাত্র বলিলেই চলে। শিথগণ যে কেবল তাহাই নহে, তদতিরিক্ত আরও কিছু, এইটি স্পষ্ট করিয়া জানাইবার নিমিত্ত শুরু অমরদাস "শিথ" হইতে "উদাসী" সম্প্রদার বিভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই কার্য্য শুরু অমরদাস করেন নাই,—উহার প্রবর্ত্তী কোন শুরু কর্ত্তক সাধিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন, গুরু অমরদাস সতীদাহের বিরোধী এবং বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। এই "মত" শিখ-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক হইতেই পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহারাই অমুমান করেন। কিন্তু তাঁহারা এ কথাও বলেন যে, নানক আত্মতাাগের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া, এতৎস্বাস্থের কোন বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করেন নাই! গুরু অমরদাসের উক্ত মত সম্বন্ধেও বিশিষ্ট কোন প্রমাণ তাঁহারা দেখাইতে পারেন না। তবে অমরদাস নাকি মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "শোক এবং অগ্নি যে রমণীকে দগ্ধ করিতে অক্ষম, তিনিই প্রকৃত সতী। যাহারা শোক-তাপ জর্জুরিত, ভগবানের নিকট তাহারা শান্তি কামনা করুক"—এই বাক্য তাঁহাদের উক্ত মতের প্রমাণস্বরূপ মনে করেন!

এতংশধ্বন্ধে আমাদের মনে হয় যে, যদিও গুরু নানক হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সামঞ্জন্ত-বিধানে ক্রতসঙ্কল্ল হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি হিন্দুত্বের যে ভাগটি মুসলমান-ধর্মের সহিত মিলে, তাহাই মিলাইতে বিসিয়াছিলেন, হিন্দুত্ব একবারে মূলে উণ্টাইতে বসেন নাই। সেই কারণেই তিনি গোবধ-নিবারণ ইত্যাদি বিধির বিধান যে করিয়াছিলেন, সেসকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে গুরু অমরদাসের যে কথাটি প্রামাণা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসন্থন্ধে দেখা যাউক।

গুরু অমরদাস বলিয়াছেন:--

"শোক এবং অগ্নি বে রমণীকে দগ্ধ করিতে অক্ষম, তিনিই প্রাক্ত সতী।"

ভগবান একিঞ্চ বলিয়াছেন:-

"যস্তাত্মর তিয়ের স্থাদাত্মত্থ\*চ মানব:।
আত্মতোর চ দন্তইস্তম্ম কার্যাং ন বিজতে॥ ১৭॥
নৈব তম্ম ক্তেনোর্থো নাক্কতেনেহ কশ্চন।
ন চাম্ম দর্বভূতেরু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮॥"
গীতা. ৩য় অঃ।

অর্থাৎ যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, আ্মাতেই তৃপ্ত, পরিভোষ প্রাপ্ত এবং (অন্ত ভোগাপেক্ষা না করিয়া) আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার কিছু কর্ত্তব্য নাই॥১৭॥ ইহলোকে কৃত কর্ম দারা তাঁহার পুণাও হয় না, কর্মের অকরণ হেতু কোন পাপও হয় না এবং সর্বভূতে কেহ ই হার মোক্ষালাভ বিষয়ে আ্রাণ্ডায় নাই॥১৮॥

তাই বলি,—শাহারা শোকাগ্নি দারা পীড়িত হয়েন না, তাঁহাদের মোক্ষ বিষয়ে কেহ আশ্রমণীয় নাই,—তাঁহারা অব্যক্ত ব্রক্ষে লীন, তাঁহারাই সতী। আর গাঁহাদের সে অবস্থা হয়্ম নাই, তাঁহাদের জন্ম ভগবান্ বলিয়াছেন:—

> "ময়োব মন আধংস্ব ময়ি বৃদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিঘাসি ময়োব অত উৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮॥"

গীতা, ১২শ অঃ।

অর্থাৎ আমাতেই (ভগবানেই) মনঃ স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি
নিবেশ কর, এই প্রকার করিলে দেহাস্তে আমাতেই থাকিবে সংশন্ন নাই।
তা'ই শুরু অমরদাস বলিয়া থাকিবেন যে;—

"যাঁহারা শোক তাপ জর্জারিত, ভগবানের নিকট তাঁহারা শান্তি কামনা করুন।"

ইহাতে বিধবা-বিবাহ-প্রচলন এবং সতীদাহ নিবারণের প্রমাণ কিসে হইল, বুঝা যায় না। বরং "নানক আত্মত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন" এ কথায় তিনি যে বিধবা-বিবাহ অবাধে প্রচলনের বা সতীদাহ-নিবারণের জ্ঞ্য একান্ত ব্যাকুল ছিলেন না, ইহাই বেশ বুঝা যায়। সতীদাহ আইননামুসারে নিবারিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে আইন-কর্তাদিপের দ্যাই প্রকাশ হইয়াছে, এবং সতীদাহের কোথাও কোথাও

ন্ধরূপ অপব্যবহার হইতেছিল, তাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়া মঙ্গল করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে একণে আর কিছু বলিবার আবশুকতা নাই। তবে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, উহা উচ্চাধিকারীদিগের আদর্শ নহে। হিল্দুদিগের নিয়স্তরে উহা বিরাজমান। এই বিধবা-বিবাহ দেখিলে ইউরোপীয় প্রভৃতি বাহাদের মধ্যে উহা প্রচলিত আছে, তাঁহারাও একটু বক্র হাসি হাসেন। ডিকেন্সের পিক উইক পেপারে "বিধবা হইতে সাবধানে আত্মরক্ষা করিবে" বলিয়া স্থলর বিজ্ঞপ আছে। ফলতঃ বিধবা-বিবাহ কোন মতেই উচ্চ আদর্শ নহে। শিখদিগের ভিত্তরেও উহা উচ্চবংশীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। লোকিক ব্যবহারে বড় ঘরে বাহাই হউক, মুসলমান-ধর্ম্মে বিধিতে বিধবা-বিবাহে কোন বাধা নাই, এই জন্ম হিন্দু মুসলমান উভর ধর্মের সামঞ্জন্ম-বিধায়ক শিথধর্মের কোন শুক্র যদি বিধবাবিবাহের পক্ষে কোন কথার উল্লেথ করিয়া থাকেন, তাহাতে বিশ্বরের কারণ নাই। তবে শিখদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বাঞ্জনীয় বলিয়া কোন বিধিও নাই।

বছ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দ্দিগের মধ্যে এক ভাবাপন্ন করিবার নিমিত গুরু যেমন অত্যাবশুক বলিয়া গুরু নানকের জীবনীতে দেখান হইরাছে, সেইরূপ প্রকৃত শিষ্যেরও যে আবশুক, তাহাও ব্ঝিতে হইবে। রাত্রি-দিন জ্ঞান নাই—গুরু-সেবাই প্রবল, খাদ্যাখাদ্য-জ্ঞান নাই—গুরু-আজ্ঞাই প্রবল, মরি বাঁচি জ্ঞান নাই, গুরুর অবমাননা ঘূণাক্ষরেও না ঘটিয়া যায়, গুরুভক্তিই প্রবল—এই ভাব দেখিয়া এতদিন প্রধান শিষ্যগণ, গুরু-পুল্রের বর্ত্তমানেও গুরুপদে অভিষিক্ত হইতেছিলেন, এবং এইরূপ উচ্চ অঙ্কের শিষ্যেরই গুরু হইবার যে সবিশেষ উপযোগিতা আছে, তাহা গুরু নানক ও গুরু অঙ্ক বেশ ব্ঝিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

শুরু অমরদাস যথন পরবর্ত্তী শুরু নির্বাচন করেন, তথন ঠিক এ নিয়মে চলিলেন না। তাঁহার মোহন নামে এক পুত্র এবং মোহিনী বা **ভাণী** (ভবানী) নামে এক কন্তা ছিল। ভাণীর অনুঢা অবস্থায় গোবিন্দোয়ালের বুহৎ পুন্ধরিণী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় একটি মেলা হয়। ত**থায়** রামদাস নামে একজন স্থন্দর যুবকের সঙ্গে ভাণীর সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে উভয়ের মন আকর্ষণ করে। 'গুরু অমরদাসের আজ্ঞাক্রমে রামদাসের সহিত ভাণীর বিবাহ হইল। ইহাতে দোডী ও বেদীবংশীয় ক্ষত্রিয়মধ্যে নানকের জন্মের পূর্ব্ব হইতে যে একটা বিরূপতা ছিল, তাহা মিটিরা যায়। রামদাস বিবাহ উপলক্ষে অমরদাসের শিয়ত্ব গ্রহণ করি-লেন। অমরদাস ক্সাকে পুত্রাধিক স্নেহ ও যত্ন করিতেন। ভাণীর পিতভক্তিও আদর্শ-স্থানীয়। কোন সময় গুরু অমরদাস ছোট চৌকিতে বিদিয়া সমাধিস্থ হয়েন: এমন সময় চৌকির এক পায়া হঠাৎ খুলিয়া শাষ। ভাণী উহা দেখিয়া সেই খোলা পায়ায় হাত দিয়া থাকিয়া পিতার সমাধি ভঙ্গ হইতে দেন নাই. কিন্তু তাহাতে তাঁহার হাতটি ফুলিয়া গিয়াছিল। কন্তার দেই বেদনাযুক্ত ফীত হাত দেখিয়া পিতা পরে জ্বানিতে পারেন যে, কন্তা কেমন কঠোর চেষ্টায় তাঁছার সমাধি অবস্থা অক্ষা করিয়াছিল। এইরূপ নানাকারণে গুরু অমর্দাস ক্যার প্রতি मितिएस एस स्निर्भित स्रो हिलान । धमन कि, क्लान ममन्न क्लारक আশার্কাদ করিয়াছিলেন যে, তিনি "গুরুমাতা" হইবেন। এক্ষণে রাম-দাস শিশুত্ব গ্রহণ করিয়া এমনি প্রিয় শিশু হইয়া উঠিলেন যে, অমরদাসের পর গুরুপদ তিনিই পাইবেন বলিয়া নির্বাচিত হইলেন। কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ হয় যে, রামদাস যে অমরদাসের পুত্রাধিক স্নেহ লাভ क्तिरानन.—जोश ভক্তিবলে कि ভাণীর মায়ায় ? সে সন্দেহ বৃথা। রামদাস পরীক্ষায় গুরুকে সম্ভষ্ট করিয়াছিলেন। অমরদাস গুরুভক্তির পরীক্ষা করিবার জন্ম পুত্র ও জামাতাকে বেদী নির্মাণ করিতে বলেন। বেদী নির্মাণ করিতে বলেন। বেদী নির্মাণ করিতে বলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে পুত্রের ধৈর্যাচ্যুতি হইল, তিনি পুনঃ পুনঃ এক কাজ করিতে বিরক্তিপ্রকাশ করিলেন। তথন রামদাস বলিলেনঃ—

"সেবক কো সেবা বন্ যাই।

ছকুম বুঝ পরম গতি পাই॥"

অর্থাৎ সেবকের সেবা করাই কাধ্য, এবং প্রভুর হুকুম মান্ত করিলেই পরম গতি লাভ হয়। এইরূপ কথায় ও কার্যো গুরু তুই হইয়া জামা-তাকে স্বপদে নির্বাচন করেন।

অন্তান্ত গুরুর ন্থায় "গ্রন্থ" মধ্যে অমরদাসের ও অনেক "বাণী" দরিবেশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে "আনন্দজী" অংশই বিশেষ করিয়া উল্লেখ
করা হয়। গুরু নানককৃত "জপজী" এবং দশম গুরুকৃত জাপজীর
পরই আনন্দজীর" উল্লেখ হয়। পূর্কেই বলা হইয়াছে, সকল গুরুই
এক এবং সে জন্ম অন্তান্ত গুরুকৃত পদ ও প্রথম গুরু নানকের ভণিতা
সংযুক্ত হইয়া থাকে। তবে কোন্টি কোন্ গুরুর, ব্রিবার নিমিত্ত "ংম
মহল্যা," "তয় মহল্যা" ইত্যাদি শব্দ প্রথমে বাবহৃত হয়। "আনন্দজী"
পীত হইয়া থাকে। নমুনাস্বর্ম প্রথম পদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ——

আনলজী।—মহল্যা তিস্রা।—রাগ রামকেলী।
"আনল ভ্যায়া মেরী মার। সং গুরু মএ পায়া॥
সংগুরু ত পায়া সহজ্ সেতি মন্ বজিয়া বধাইয়া।
রাগ রতন্ পর্বার পরেয়া শব্দ গাওন আইয়া॥
শব্দোত গাওঁ হরিকেরা মন্ জিনি বসায়া।
কহে নানক আনল হয়া। সংগুরু মএ পায়া॥"

অর্থাৎ হে মাতা আমার আনন্দ হইয়াছে। আমি সদ্গুরু
পাইয়াছি। সদ্গুরু পাওয়ার আমার মনে সহজে আনন্দ-উৎসবের বাদ্য
বাজিয়া উঠিতেছে। রাগ (হরির গান) ও রতন (হরিগুণ-গানরূপ রত্ন)
আমার পরিবার (ইন্দ্রিয়গণ) প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলে বাধাইয়ের
(আনন্দ-উৎসবের বাদ্যের) ভায় গাহিয়া বাজাইয়া আসিতেছে। শব্দ বাদ
গাইতে হয়, তবে হরির নাম-রূপ শব্দ গাও। ,িয়নি হরির নামকে আপন
মনে বসাইয়াছেন, নানক কহিতেছেন, উহারই প্রাকৃত আনন্দ হইয়াছে।
আমি সদ্গুরু পাইয়াছি।

অনরদাস দ্বাবিংশ বংসর গুরুগিরি করিয়া ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দোয়ালে মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হয় যে, ইনি পূর্ব্ব গুরুদ্বয়ের মতের সম্পূর্ণ ভাবে পরিপাক করিয়াছিলেন মাত্র।

# চতুৰ্থ অধ্যায়।

## -94% (446-

# ণিখ-সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি।

### চতুর্থ গুরু—রামদা**ন**।

চতুর্থ গুরু —রামনাস অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। ইংহার পূর্ব্ব-নাম ছিল, জেঠাজী। দরিদ্রতা নিবন্ধন ইংহার মাতা লাহোর পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দোয়ালে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা সামান্ত ছোলাভাজা প্রেস্তৃতি বিক্রয় করিয়া দিন-যাপন করিতেন।

রামদাস শিথ-ওক হইয়া ধর্মস্থক্তে নিরপেক্ষ এবং গুণগ্রাহী সমাট্ আক্বরের পরিচিত হইয়াছিলেন। ক্রমে সমাট্ তাঁহার বক্তৃতাদি



গুরু রামদাস।

গুণে মুগ্ধ হইয়া একথণ্ড ভূমি দান করেন। এই ভূমিথণ্ডের আকার প্রোয় চক্রের ন্থায় বলিয়া ইহার নাম হয় 'চক্কর রামদাস'। গুরু রামদাস ইহার প্রায় মধাস্থলে একটি সরোবর খনন করাইয়া তাহার নাম 'অমূতসর' রাথেন। অমৃতসরের মধ্যে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া ভাহার নাম দেন "হর-মন্দর' অর্থাৎ হরির মন্দির। এই অমৃতসরের চতুর্দিকে যে বসতি

হয়, তাহার প্রথম নাম রাম্নাসপুর; ক্রমে উহাই অমৃত্সর হইতে

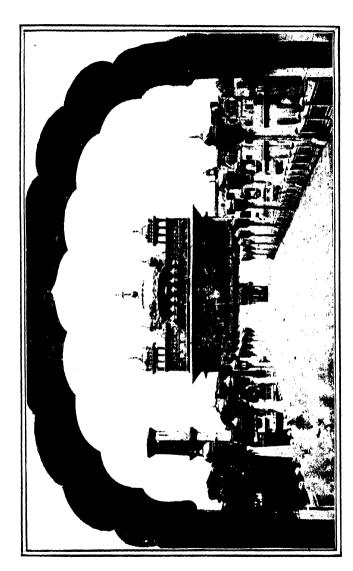

"অমৃতসহর" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে অমৃতসহরই শিথদিগের প্রধান তীর্যন্তান।

কথিত আছে যে, শুরু রামদাদ দ্যাট্ আক্বরের নিকট হইতে উক্ত ভূমিথগু পাইলে, একজন শ্রীরামচন্ত্রের দেবক উক্ত ভূমিথগু শ্রীরামচন্ত্রের নামে দাবী করেন। ইহাতে শুরু রামদাদ বলেন যে, তিনি শ্রীরামচক্রের অবতার, এবং দেই কথা প্রমাণের নিমিত্ত বলেন যে, দেই স্থানে তাঁহার পূর্ক-নিবাদ ছিল, এবং একটি কৃপ খনন করিয়া পূর্ক-নিবাদের নিদর্শনস্করপ একটি পুরাতন দিঁড়ি দেখাইয়া দেন। ইহাতে উক্ত ব্যক্তি

"কর্মাণৈব হি সংসিদ্ধিমান্তিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপ্রান্ কর্ত্ত্র্মহিদি॥ ২০॥"গীতা, ৩য় অঃ।
ভগবান্ শ্রীক্ষণ অর্জ্নকে বলিয়াছিলেন যে, জনকাদি মহাআরা
কর্ম দারাই (গুরুসর হইয়া) সমাক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোক
সকলের স্বধর্ম-প্রবর্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া (তোমার) কর্ম করা
উচিত॥ ২০॥ তবেই যে কোন প্রকারে নিজের উদ্ধার-চেষ্টা করিলেই
হইবে না; লোক সকলের স্বধর্মে প্রবর্তনের দিকেও দৃষ্টি রাখিয়া কার্যা
করিতে হইবে। শুকু রামনাস বেরূপে কার্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে
এই মহাবাকাটি কেনন প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাই এ স্থলে বক্তবা।
পূর্বেই বলিয়াছি, রামনাস শুরু অমরদাদের পুলাধিক প্রিয়তরা ক্যা
ভাণীকে বিবাহ করিয়া শিষ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শুরুত্তির এবং
ধৈর্যোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শুরুপদের জন্ম নির্বাচিত হইয়াছিলেন।
তাঁহার মহত্বে শিধধর্ম প্রদারিত হইয়া পড়িল। কোন সময়ে লাহােরে
অবস্থানকালে স্মাট্ আক্বর শুরুর গুণে মুগ্ধ হইয়া কিছু উপহার
প্রদান করিবার ইজ্যা প্রকাশ করেন। ইহাতে শুরু নিজের নিমিত্ত

কিছুই প্রার্থনা করিলেন না; বলিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে, সম্রাটের লাহোরে অবস্থানকালে, বাহিরে অনেক লোকজন আসায় দ্রব্যাদি যেরপ বিক্রেয় হইতেছে, অতঃপর সমাট্ চলিয়া গেলে আর সেরপ বিক্রেয় হইবে না। তাহাতে অনেক লোকের আয় কম হইবে। এই নিমিন্ত সেই অঞ্চলের লোকদিগকে এক বৎসরের রাজস্ব প্রদানে অব্যাহতি দিবার জন্ম আদেশ প্রার্থনা করেন। উদার সমাট্ শুরুর বাক্যে সম্মতি প্রদান করেন। এই ঘটনায় জন-সাধারণের মধ্যে শুরুর নিঃস্বার্থপরতা দেথিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ শ্রন্ধা জন্মিল। অনেক জমীদার, ব্যবসাদার প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

আর্য্য ঋষিগণ সমস্ত প্রকৃতিকে তিন গুণের আধার বলিয়া হির করিয়া গিয়াছেন, এবং তদমুসারে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ-সেবিত হিন্দু জাতিকে একই সনাতন ধর্মের বন্ধনে বাঁধিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ শুদ্ধাচারী, জ্ঞানী ব্রাহ্মণ হইতে কদাচারী, জ্ঞানহীন চণ্ডাল পর্যস্ত সনাতন ধর্মের শীতল ছায়ায় শান্তিলাভ করিতে পারে। উক্ত জমীদার, ব্যবসাদারগণ সাধারণতঃ রজোগুণাত্মক; তাঁহারা গুরু নানকের সান্থিক চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। নানকের বিরাট্ মূর্ত্তির সেবা বা অধ্যাত্মচিন্তা তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই; কিন্তু কাঞ্চন-সেবী জমীদার, ব্যবসাদার এই নিঃস্বার্থ-ভাবে অপরের সাংসারিক স্থবিধা করিয়া দেওয়ার মর্ম্ম সহজেই উপলব্ধি করিয়া গুরুর প্রতি আরুষ্ট হইলেন। এই ঘটনায় শিথ-সংখ্যাবৃদ্ধির কথা সকল ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে বলিয়াছেন। তথাপি উনবিংশ শতান্ধীর প্রথম ভাগে কানসিংহ নামে একজন গিথিয়া গিয়াছেন যে, গুরু রামদাসের ভক্ত ও শিষ্য ৮৪টি মাত্র ছিল। বোধ হয়, সে গুলি বিশিষ্ট শিষের সংখ্যা।

চতুর্থ গুরু রামদাদ-প্রণীত পদের মধ্যে নিম্নলিথিত পদটি শিথগদ

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে পাঠ করেন। ইহাও অক্তান্ত পদের ন্তায় গুরু নানকের ভণিতা-সংযুক্ত। এই পদ্টি সাধারণতঃ বিল্প-বিনাশক বলিয়া উক্ত হইরা থাকে।

রাগ গৌড়া। মহল্যা চৌথা।

"কাম ক্রোধ নগর বহু ভরেরা, মিল্ সাধু খণ্ডল খণ্ডাহে।
পূরব লিধং 'লথে গুরু পারা, মন্ হরলেও মণ্ডল মণ্ডাহে॥
কর সাধু অঞ্জল পুনবডাহে, কর ডণ্ডবং পুন বড্ডাহে॥
সাকং হর রস সাদ না জানেয়া তিন্ অন্তর হৌমে কণ্ডাহে।
কেওঁও জেঁও চলে চুভে ছঃখ পাওয়ে যমকাল সহে শিরদণ্ডাহে।
হর জন হর হর নাম সন্ধানে ছঃখ জনম মরণ ভও খণ্ডাহে॥
অবিনাশী পুরুষ পায়া পরমেশ্বর বহুশোভ খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডোহে।
হম গরিব মন্ধিন প্রভু তেরে হর রাখ রাখ বড্ বড্ডাহে।
জন নানক নাম আধার টেক্ হায় হর নামে হি স্থে স্থ মণ্ডাহে।

অর্থাং নগররূপী শরীর বা মন কাম-ক্রোধাদিতে একবার ভরিয়া গিয়াছে, ইহার থগুনকারী সাধুগণের সহিত মিলিত হইয়া ইহার থগুনকর। পূর্ব্ব লেথার (কর্মের) লিখন অনুসারে গুরু পাইলে, তবে হরিতে মন ব'দে। সাধুজনকে কর্যোড়ে প্রণাম কর, আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কর। ত্নুসলোকে হরি-রসের স্থাদ জানে না, তাহাদের মন অহঙ্কারররূপ কণ্টকাকীণ। তাহাতে যখন দে চলে, কাঁটা ফুটতে দে তুঃথ পায়, এবং কাল যম শিরে দণ্ড দেয়। হরির জন (হরির ভক্ত বা দাস) হরি হরি নাম আরণ করিয়া জনম-মরণ-তুঃখ নাশ করে। অবিনাশী পুরুষ ভগবান্ পাইয়াছি, (ব্রিয়াছি) যিনি থণ্ডে (অর্থাৎ অগ্তে) এবং ব্রহাণ্ডে (অর্থাৎ বিশ্বে) নানাপ্রকারে শোভা করিতেছেন। আমি কাঙ্গাল, হে প্রভু! আমি তোমার কাঙ্গালের কাঙ্গাল, হে হরি! তুমি বড় রঞ্ব,

বড় তুমি রক্ষা কর, রক্ষা কর। জন (ভক্ত বা দাস) নানক বলিতেছেন, আধার-স্বরূপ ওূমিই ধারণ-ধোগ্য। একমাত্র হরির নামেই স্থথ।

গুরু রামদাস সাত বংসর গুরুগিরি করিয়া ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন। ইহার চারি বংসর পূর্বে অমৃতসহর স্থাপন করেন। বিয়া নদীতীরে ইহার সমাধি-মন্দির স্থাপিত হয়।

ভাণীর গর্ভে গুরু রামদাসের তিন পুল হয়। প্রথম পৃথীদাস, নিতান্ত সাংসারিক হইয়া বিষয়-কমে লিপ্ত হইয়া পড়েন। বিতীয় মহাদেও সন্মাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় অর্জুন, ভক্তিবলে পিতার শিষ্যত্ব পাইয়া, মাতামহের আশীর্কাদানুসারে গুরু-পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। গুরু রামদাস অর্জুনের ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্ম একটি কার্যোপলকে তাঁহাকে লাহোরে পাঠাইয়া দেন, এবং বলেন, "বতদিন ফিরিয়া আদিবার জন্ম পত্র লেথা না হয়, ততদিন তথার থাকিবে।" এইরূপ অনুজ্ঞা অনুসারে অর্জুন লাহোরে গিয়া কিছুদিন রহিলেন। ক্রমে গুরু বা পিতৃ-দর্শনের বাঞ্চা প্রবল হইলে পিতাকে পত্র লিথিলেন;—

"মেরা মন লোচে গুরু দর্শন ভাঁাই।
বিলপ্ করে চাতৃক কি আই॥
তৃষা না উৎরে, সাৎ না আওয়ে
বিন্দর্শন সন্ত পাারে জিউ।
হাঁওঘোলি জিউঘোল ঘুমাই,
গুরু দর্শন সন্ত পাারে জিউ॥ >

অর্থাং গুরু-দর্শনের জন্ম আমার মন বাঞ্চা করিতেছে, চাতকের স্থায় বিলাপ করিতেছে; সাধু প্রিয়দর্শন বিনা তৃষ্ণা নিবারণ হয় না—শাক্তি আসে না; আমি এমন সাধু দর্শনেতে বলিহারি যাই॥ > যে শিথ এই পত্র লইয়া গুরুর নিকট গমন করে, সে গুরুর দর্শন না পাইয়া পত্রথানি গুরুপুত্র পৃথীদাসের হস্তে অপণ করে। পৃথীদাস অর্জুনের প্রতি ঈর্বা পোষণ করিতেন। তিনি দেখিলেন যে, এরূপ প্রেমভক্তি-পূর্ণ পত্র যদি পিতার হস্তে পড়ে, তাহা হইলে অর্জুনই পিতার অধিকতর প্রিয়পাত্র হইবে। এইজন্ত পত্রবাহককে বিদায় দিয়া পত্রথানি পকেটস্থ করিলেন।

কিছুদিন অতীত হইয়া গেল, অর্জুন উত্তর না পাইয়া আবার পত্র লিখিলেন ;—

"তেরা মুখ শোহায়েজি সহজ ধুন বাণী।

চির হোয়েয়া দেখে সারঙ্গপাণি॥

ধতা স্থদেশ যাহা তু বসেয়া, নেরে সজ্জন

নিত মুরারেজি।

হা ওঘোলি জিউঘোল ঘুমাই, প্তক্ত সজ্জন মিত মুহারে জিউ॥২॥"

অর্থাৎ তোমার মুথে স্থন্দর শোভা, তোমার স্থামিষ্ট বাক্যের ধ্বনি। হে সারঞ্গণাণি! \* বছদিন হইল, তোমাকে দেথিয়াছি। ধন্ত সে দেশ, বেথানে তুমি বাস কর। হে মম সজ্জন মিত্র মুরারি! এমন সজ্জন মিত্র মুরারির বলিহারি যাই॥২॥

এই দিতীয় পত্রও প্রথম পত্রের দশা প্রাপ্ত হইল ! তথন অর্জুন পত্র-

পাঞ্জাব অঞ্চলে বিশেষতঃ শিথদিগের মধো উচ্চ অঙ্গের যোদ্ধ পুরুষগণ তরবারাদি অফ্রের ন্থায় সর্বদা বাজপক্ষী হস্তে রাখিতেন। গুরু রামদাসের হস্তেও বাজপক্ষী থাকিত। সারঞ্জ অর্থে বাজপক্ষা। বেদা বংশের সহিত শোডি বংশের মিলনের পর হইতে গুরুগণ প্রায় সকলেই বাজপক্ষিধারী হইয়াছিলেন।

বাহক হইতে সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া পুনরায় জানিয়া আবার পত্র লিথিলেন ;—

> "এক ঘড়ি না মিল্তে তা কল্ যুগহোতা। ছন্কদ্ মিলিয়ে প্রিয় তুধ ভগবস্তা॥ মোহে রাায়ন না বিহাবে, নিদ না আবে, বিন্দেথে গুরু দরবারে জিউ। হাঁওঘোলি জিউঘোল ঘুমায়ে তিদ্সচে গুরু দরবারে জিউ॥ ৩॥''

অর্থাৎ হে প্রিয় ভগবান্ ! তুমি কবে মিলিবে ? এক ঘড়িমাত্র তোমার আর দর্শন না পাইলে বড় কপ্তের সময় হয়। গুরুদেরবার দর্শন না করিয়া আমার রাত্রি অতিবাহিত হয় না, নিদ্রা আসে না। এমন গুরুদরবাব দর্শন, আহা ! বলহারি যাই ।

এবারের পত্রথানি পত্রবাহককে দিবার সময় অর্জুন বলিয়া দিলেন,—
"গুরু যথন প্রকাশু দেওয়ানে রসিবেন, দেই সময় তাঁহার হস্তে দিবে।"
পত্রবাহক শিথ তাহাই করিল। গুরু রামদাস পুত্রের পত্র পাঠ করিয়া
প্রেমানন্দে গলিয়া গেলেন। পত্রে তিন চিহ্ন দেথিয়া বৃঝিলেন যে, ইহার
পূর্বে আরও ছইখানি পত্র ছিল। পত্রবাহক শিথকে জিজ্ঞাসা করায়
জানিতে পারিলেন যে, পূর্বে সে ছইখানি পত্র আনিয়া পৃথীদাসকে
দিয়াছে। পৃথীদাসকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি পত্রপ্রাপ্তি অস্বীকার
করিলেন; কিন্তু তাঁহারই পকেট হইতে পত্র বাহির হইল! ইহাতে গুরু
পৃথীদাসের উপর প্রকাশ্ভাবে অসস্তোষ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে
এই পত্রের উত্তর দ্বারা পদ-পূর্ণ করিতে বলিলেন; অর্থাৎ তিনখানি
পত্রে যে চতুর্থ পদ বাকী:আছে, তাহাই পূরণ করিয়া উত্তর লিথিতে

বলিলেন। পৃথীদাস ইহাতে অক্ষম হইলে অর্জুনকে আ'নবার জন্ম লোক প্রেরিত হইল। অর্জুন আগমন করিলে গুরু উক্ত পদ পূরণ করিতে বলিলেন। তদমুদারে গুরু-দররারে অর্জুন বলিলেন;—

"ভাগহোয়া গুরু সন্ত মিলায়া।
প্রভু অবিনাশী ঘরমে পায়া॥
সেব করি পল্ চসা না বিছড়া
জন নানক দাস ভোঁছারে জিউ।
ভাঁওবোলি জিউঘোল ঘুমাই
জন নানক দাস তোমারে জিউ॥৪॥

অর্থাৎ ভাগ্য হইল। সাধু গুরু দর্শন মিলিল, সতেই স্বিনাশী প্রভূ পাইশাম। এক মুহূর্ত্তও বিশ্বত না হইয়া দেবা করিব। জন নানকের দাস হইয়া তোমারই॥ ৪

এথন সকলেই বুঝিলেন যে, অর্জুন ভক্তিমান্ এবং পৃথাদাস' অপেক্ষা নিশ্চয়ই উপযুক্ত। গুরুও অর্জুনকে গুরুপদ প্রদান করিলেন।

গুরু রামদাস স্বর্গীয় হইলেন। এতদিন লোকে জানিত, গুরুগণ পরকালেরই রক্ষাক্তা; কিন্তু গুরু রামদাসের সর্কপ্রকার ব্যবহারে সক-লেই বুঝিল যে, গুরু ইহকাল পরকাল উভয়ই রক্ষা করিয়া থাকেন।

### পঞ্চম অধ্যার।

### 

### শিখ-সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি।

### পঞ্চম গুরু—অজুন।

পণ্ডিতেরা ভগবানের প্রধানতঃ হুই ভাব বলিয়া থাকেন ;—"ঐশ্বর্যা" ও 'মাধুর্যা' ৷ ইহজগতের প্রায় পনের আনা তিন পাই লোক ঐশ্বর্যা-ভাবে

ভূলিয়া থাকেন। এমন কি, যাহারা
মাধুর্যা-ভাবের সেবক বলিয়া পরিচয়
দেন, তাঁহাদিগকেও ঐশ্বর্যা-ভাব দেথিয়া
( ছইটা রজত-কাঞ্চন, ছইটা কলকারথানা প্রভৃতি রাজ্সিক ভাব
দেথিয়া) মুগ্ধ হইতে দেখা যায়। চতুর্থ
শুক্ষ—রামদাদের সময়ে কেবল সান্তিকভাব-প্রধান ব্যক্তি ব্যতীত রাজ্সিক ও
তামসিক ভাবাপয় লোকদিগকেও শিথ-



গুরু অর্জ্জুন

সম্প্রদায়ে লকপ্রবেশ হইতে দেখা গিয়াছে! এক্ষণে অর্জুন গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্ব-গুরুগণের স্থায় ফকিরীবেশে রহিলেন না। তিনি সাধারণজন-মুগ্নকর রাজবেশ ধারণ করিলেন। দ্বারে হস্তী, অখাদি বন্ধন করিলেন। তিনি রাজগণের স্থায় কর আদায়েও প্রবৃত্ত হইলেন। এতদিন গুরুগণ যদৃচ্ছালক দ্রব্য গ্রহণ করিতেন; গুরু মানক তাহাতেও সন্মত ছিলেন না। কিন্তু অর্জুন কর আদায়ের নিরিথ বাধিয়া দিয়া

নিয়মমত কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অমৃত্রসহর মহাতীর্থ বলিয়া বোষণা করিয়া দিলেন; উহাই বেন রাজধানীস্বরূপ হইল। কিন্তু কাহার কাহারও মতে তিনি স্বয়ং অমৃতসহরে বড় একটা থাকিতেন না, প্রায়ই তরণতারণ নামক স্থানে গিয়া বাস করিতেন। তিনি তথায় ও সন্তোষসর নামক স্থানেও ছইটি প্রকাণ্ড জলাশয় নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এ স্থলে একটি কথা মনে হইতেছে। ক্ষল্রিয়মধ্যে বেদ অধায়ন করিয়া বেদী বংশের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং শোডি বংশ অস্থ্রন্থ পট্ট। অর্জুন এই উভয় লক্ষণাক্রান্ত বংশ-সভ্তত।

অমৃতসহরকে মহাতীর্থ বিলিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়াতে বৎসরের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে উহা শিথদিগের একটি সন্মিলনের স্থান হইয়া উঠিল। এতয়তীত তীর্থয়ান বলিয়া তথায় অস্তাস্ত সময়েও লোকসমাগত হইত। এতদিন আদিএত্বের নানা অংশ নানাস্থানে ছিল। গুরু অর্জুন উহা সংগ্রহ করিয়া হরমনিরে স্থাপন করিলেন। অমৃতসহরে স্থান করিয়া আদিগ্রত্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে বিশিষ্ট পুণ্যসঞ্চয় হয় বলিয়া প্রকাশ করায় এই মহাতীর্থে আগত শিথদিগের উহাই প্রধান কর্মা উঠিল।

শুদ্ধ অর্জুন শুক-প্রণামী বা দক্ষিণার হার নির্ণয় ও উহা সংগ্রহের স্ববদোবস্ত করায় বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল। এতঘাতীত তিনি কুকীস্থান প্রভৃতি দেশ হইতে ঘোড়া আনাইয়া ভারতে উহার বাবসা করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন। গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অর্জুন ধনবান্ হইতেছেন দেখিয়া, উহার লাতা পৃথীদাসের হিংসার উদ্রেক হইল। তিনি গুরুপদ গ্রহণের জ্ব্যু একাস্ত চেষ্টা করিয়া অর্জুনকে বিষপান পর্যাস্ত করাইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শতক্র নদীর তীরবর্ত্তী কিরতপুর,

ফিরোজসহর প্রভৃতি স্থানে পৃথীচাঁদের বংশধরগণকে এথনও দেখিতে পাওয়া যায়।

শুরু আর্জুন আদিগ্রন্থ সংগ্রহের সময় কবীর প্রভৃতি ভক্ত কবিগণের অনেক পদ উহাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, এংনপ্ত পর্যান্ত গ্রন্থপূজা ও আরতির সময় ঐ সকল পদ শাস্ত্রীয় পদ বলিয়া উচ্চারিত বা গীত হইয়া থাকে। শুরু অর্জুনের সময় শুরুদাস নামক একজন ভক্ত কবি নানকসাহী ধর্মপ্রচারের বড় সহায়তা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার প্রণীত ৪০টি পরিচ্ছেদ-বিশিষ্ট "জ্ঞানরত্বাবলী" গ্রন্থমধ্যে স'ন্নবেশিত হইয়াছিল। কিন্তু যে গ্রন্থ ধরিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে, তাহাতে উহার উল্লেখ নাই। শিথেরা বলেন,—"ভাই শুরুদাস কি বার" ভক্তি সহকারে পঠিত হয় সতা; কিন্তু উহা গ্রন্থ সাহেবের অংশ বলিয়া গণা নহে। শুরু অর্জুন উহাকে গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করিলে শুরুদাস বলিয়াছিলেন,—"ভক্ত ও ভগবানের একস্থান হইতে গারে না।"

গুরু অর্জুন কর্তৃক "হরি কা সহস্র নাম" রচিত হইয়াছিল। উহা কিরূপ ধরণে রচিত, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত কিঞ্নিয়াত্র উদ্ধৃত হইল।

"অচ্যত পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, অন্তর্থামী।
মধুস্দন, দামোদর স্বানী।
হৃষীকেশ, গোবর্জনধারী।
মুরলী মনোহর হর রঙ্গা॥ >॥
মোহন মাধব কৃষ্ণ মুরারে।
জগদীশ্বর হর জীউ অস্তর সংহারে॥
জগজীবন অবিনাশী ঠাকুর।
ঘট ঘট বাসী হায় সঙ্গা॥ ২॥"

এতশ্বতীত শুরু অর্জুনের রচিত নানারাগ-সংযুক্ত ভঙ্গনাদি আছে। উহার একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। ইহাও অস্তান্ত শুকুর রচিত পদের ক্যায় নানকের ভণিতা-সংযুক্ত।

রাগ রামকেলী। মহল্যা পঞ্চমা।

"কোই বোলে রাম কোই খোদায়।
কোই সেবে গোঁসাইয়াঁ কোই আল্লায়॥
কোই নাওয়ে তীরথ কোই হজ্ যায়।
কোই করে পূজা কোই শির নোয়ায়॥
কোই পড়ে বেদ কোই কতেব।
কোই ওড়ে নীল কোই সফেদ॥
কোই বাচে ভেস্ত কোই হিলু।
কেই বাচে ভেস্ত কোই স্বর্গ ইলু॥
কহ নানক জিন হকুম পছাতা।
প্রভু সাহেবকা তিনি ভেদ যাতা॥"

অর্থাৎ কেছ বলে রাম, কেছ বলে থোদা। কেছ গোঁদাইয়ের সেবা করে, কেছ বা করে—আলার। কেছ তীর্থমান করে, কেছ বা মক্কায় ছজ করিতে যায়। কেছ কেছ পূজা করে, কেছ বা শির নত করিয়া নোয়াজ করে। কেছ বেদ পড়ে, কেছ বা কোরাণ পড়ে। কেছ নীল বন্ধ, কেছ বা খেতবন্ধ পরিধান করে। কেছ আপনাকে তুর্ক (মুসলমান) মলে, কেছ বা হিন্দু বলে। কেছ ভেস্ত (মুসলমানদিগের স্বর্গের নাম ভেস্ত), কেছ বা স্থর্গ প্রার্থনা করে। নানক কহিতেছেন, (এ সকলই এক) যিনি ইছাকে ভেদ জ্ঞান করেন, তাঁছারই ভেদবুদ্ধি হয়।

সামঞ্জন্ত-বিধায়ক সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বভার-প্রাপ্ত গুরুর ইছাই উপযুক্ত বাক্য। আজকাল বাঙ্গালায়ও এরপ গীত শুনিতে পাওয়া বায়। অর্জুনের সন্তান জন্মিতে নিয়মিত কাল উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কেই কেই বলেন, গুরু নানকের সাক্ষাৎ শিষ্য বুদ্ধা তথনও জীবিত ছিলেন; কিন্তু প্রায় ভীমরতি দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা ইউক, তাঁহারই আশীর্কাদের পর এক সন্তান হয়। ইনিই ভবিষ্য গুরু—হরগোবিন্দ।

প্রায় এই সময়ে লাহোরের রাজস্ব-সচিব চণ্ডুসা নিজ কল্যার পাত্রের জন্ম নানাস্থানে ঘটক পাঠাইয়া দেন। চণ্ডুদা জাতিতে ক্ষত্ৰিয় ছিলেন। ঘটক গুরু অর্জ্জনের পুত্র হরগোবিন্দকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া আদিয়া চণ্ডুসাকে সংবাদ দেন। চণ্ডুসা যথন এবণ করিলেন যে, ঘটকগণ ফকীর গুরু অর্জ্জনের পুত্রের সহিত রাজস্ব-সচিবের সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন, তথন বলিয়া উঠিলেন, – "কেয়া! ছাদ কি ইটা মোহরি মে লাগায় দিয়া ?"--কি. ছাদের ইট নদানায় লাগাইয়াছ ? এই কথায় চণ্ডুদার সভাদদ সকলেই প্রতিবাদ করিয়া অর্জুনের গুণ-ব্যাথ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতি অল্প সময়মধ্যে চণ্ডুসার ঘূণা ব্যঞ্জক বাক্য অৰ্জু-নের কর্ণগোচর হইল। তথন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে, কোন প্রকারেই এ বিবাহে সন্মত হইবেন না। এ দিকে চণ্ডুসা ক্রমশঃ সুকলেরই মুথে অর্জুনের গুণ শুনিয়া ক্যাদানে প্রস্তুত হইলেন। এমন কি, স্বয়ং লক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া অর্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। অর্জ্জুন লক্ষ টাকা তুচ্ছ মনে করিয়া বলিলেন যে, তিনি ফকীর, এবং গুরুর বাক্য পাষাণের রেখা ; স্থতরাং এ বিবাহ কেন প্রকারেই হইতে পারে না। বিবাহ হইল না, এবং চণ্ডুদার গুরুর প্রতি বিদেষ জন্মিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, স্রাট্জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু পঞ্চাব-শাসনকালে বিজ্রোহিতা অপরাধে অপরাধী হয়েন। স্যাট্তাঁহাকে শাসন করিতে উন্নত হইলে, তিনি গুরু অর্জ্জুনের আশ্রয় ভিক্ষা করেন, এবং গুরুও খসরুকে আশ্রয় দান করেন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে প্তরু লাহোরে আহত হয়েন। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, এতৎসম্বন্ধে চঞ্চার ষড়্যন্ত ছিল। গুরু অর্জুন সমাটের আক্রাত্নসারে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও কারাক্র হয়েন। এইরূপে কারাক্র হওয়ার পরই ১৬০৬ খুষ্টাব্দে চবিবশ বংসর গুরুগিরি করিয়া তিপ্পান্ন বংসর বয়সে পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন লোকাস্তরগমন করেন। শিথেরা বলেন যে, গুরুকে কারাগারে লইয়া যাইতে পারে নাই: দণ্ডাজ্ঞা হওয়ার পর তিনি সমাটের অনুমতিক্রমে চক্রভাগা নদীতে স্থান করিতে গিয়া অন্তর্ধান হয়েন। যাহা হউক. তিনি বে কারাদভের নিদারুণ বহুণায় শারীরিক বা মান্সিক পীড়ায় ব্যথিত হইয়া ইহজগং পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেরই প্রতীত হইয়াছিল। তাঁহার স্থবর্ণ-মণ্ডিত সমাধি-মন্দির এখন পর্যান্তও লাহোরে দেদীপামান রহিয়াছে। ই**হতেই বোধ হয়, তাঁহ র মূতদেহের** অন্তর্ধান হয় নাই।

# ষষ্ঠ অথ্যান্ত।

### ~65%

### শিখ-সম্প্রদায়ে পূর্ণ রাজ্স ভাব।

### यक्षे शुक्--- इत्रागितमा ।

দেখা গিয়াছে যে, শিথ-সম্প্রদায়ের প্রায় সকল গুরুই জাতিতে ক্ষত্রিয়। শিথ-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বেদী-বংশীয় গুরু নানক ক্ষত্রিয়



গুরু হরগোবিন্দ।

হইয়াও সাত্ত্বিক চিন্তা, সাত্ত্বিক ক্রিয়ার লক্ষণ সমূহ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তৎপরবর্তী গুরুগণ ক্রমে ক্রমে রাজস ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। গুরুগণের মধ্যে গুরু নানকের যেমন সাত্ত্বিক ভাবের মাত্রা সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, হরগোবিন্দে সেইরূপ রাজসভাব সর্বা-পেক্ষা অধিক। আদিগ্রন্তে যুদ্ধাদি রাজসিক কার্য্যে লিপ্ত ৬৯, ৭ম ও ৮ম গুরুর কোন বাণী লিপিবদ্ধ হয় নাই;

শান্তিপ্রিয় নবম গুরুর বাণী গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধকেতে হরগোবিন্দের সর্বত্র বিজয়লাভ হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের জন্মের পর পাণ্ড্রাজ কুন্তী দেবীকে যে প্রকার বলিয়াছিলেন, ক্ষল্রিয় গুরুকুলে নানকাদি জন্মগ্রহণ করিলে পর পঞ্চনদ নানকসাহী সম্প্রদায়কে ঠিক সেইরূপ বলিয়াছিলেন,—'পণ্ডিতেরা ক্ষল্রিয়কে' বল-শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, অত এব তুমি একটি বলপ্রধান পুত্র প্রার্থনা কর।'' তদমুদারেই যেন ভীমদম অমিততেজা হরগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুরু অর্জুনের লোকান্তরপ্রান্তির সময় হরগোবিদের বয়ংক্রম একাদশ বর্ষ মাত্র। হরগোবিদ্দকে বালক দেখিয়া অর্জুনের ভ্রাতা পৃথীটাদ গুরুপদ অধিকারের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিথ-সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার উপর অসম্ভষ্ট ছিল। কেহ কেহ বলিল, পৃথীটাদ চণ্ডুসার লোক। এই নিমিত্ত সাধারণতঃ শিথেরা পৃথীটাদকে না লইয়া হরগোবিদ্দকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। যে কতকগুলি লোক পৃথীটাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই "নীনা" শিথ বলিয়া অভিহিত।

হরগোবিন্দ শুরুপদ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষজ্রিয়-লক্ষণ সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন। ধর্ম-জগতে যিনি শুরু, সামাজিক ক্ষেত্রে তিনিই সেনাপতির স্থান অধিকার করিলেন। কিরপে স্বদল হাই-পুই হইবে, কিরপে পিতৃ-বৈরি নিপাত করিবেন, ইহাই যেন তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইয়া উঠিল। কথিত আছে যে, তিনি সর্কাণ হইখানি তরবারি ধারণ করিতেন। তাঁহার এইরপ হইখানি তরবারি বহন সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, অধ্যাত্ম-জগৎ ও বহির্জ্জগৎ উভয়ই শাসন করিবেন বলিয়া, তিনি উভয় তরবারি ধারণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি একখানিতে পিতৃবৈরি নিপাত, এবং অপর্থানিতে স্বদল রক্ষা করিবেন বলিয়া হইখানি তরবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরগোবিন্দের কোন বাণী "গ্রন্থে" সন্নিবেশিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অনেক নৃতন ব্যবস্থা শিথগণ কর্তৃক গৃহীত হ্ইয়াছিল। এতদিন শিথগণের মধ্যে মাংস-ভক্ষণের বিধি-ব্যবস্থা ছিল না। হরগোবিন্দ বিধং মাংসভোজী হইয়া অনুচরবর্গকে তৎপথে অনুসরণ করাইয়াছিলেন। গুরু হরগোবিন্দের সাজ-সজ্জা গুরু অর্জুন অপেক্ষাও অধিক জমকাল হইয়া উঠিয়াছিল। অর্জুন-প্রবৃত্তিত বাবস্থা অনুসারে সমস্ত দেশ হইতে অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। আটশত ঘোড়া তাঁহার অশ্বশালায় নিয়ত রক্ষিত হইত। ইনিই বিয়া (বিপাসা) নদীতীরে হরগোবিন্দপুর স্থাপন করিয়া তথায় শত্রু হইতে রক্ষার নিমিত গুপ্তস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন।

সমাট্ জাহাঙ্গীরের লাহোরে অবস্থানকালে, হরগোবিন্দ তাঁহার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইরা নিজগুণে সমাট্রেক মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সমাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি পিতুরৈরি চণ্ডুনাকে বিলক্ষণ কষ্ট দিয়া নিধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং সমাটের অধীনে সামরিক কার্যা পাইয়া সমাটের সহিত কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। কাশ্মীরে যাইয়া তেজস্বী হরগোবিন্দ জাহাঙ্গীরের বিরাগতাজন হইয়া পড়েন। তিনি যদুছাক্রমে মুগয়াদি করিয়া বেড়াইতেন; ইহাতে সমাটু বিরক্ত হইয়া, ভাঁখার পিতা অর্জ্জনের উপর যে অর্থদণ্ড হইয়াছিল, তাহার দাবী করেন। গুরু তাহা না দেওয়ায় তাঁহাকে গোয়ালিয়ারের তর্গে অদ্ধাশনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। দ্বাদশবর্ষ কাল গুরু হরগোবিন্দকে কারাক্তন্ধ অবস্থায় থাকিতে হয়। কিরূপে গুরু কারামুক্ত হইলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ বলেন, শিথদিগের ব্যাকুলতা দেখিয়া, কেহ বা বলেন, গুরুর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। আবার কেহ বা বলেন: একজন মুদলমান দেনাপতির চেষ্টার গুরু কারাগৃহ হইতে উদ্ধার পাইয়া-ছিলেন। কিন্তু কারামুক্ত হওয়ার পরও, এমন কি, ১৮২৮ গৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময়ও গুরু মোগলসমাটের অধীনে সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সমাট্ সাজেহানের সময়েও গুরু হরগোবিক্ষ সমাটের অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সমাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সেকো পঞ্চাবের শাসনকর্ত্তা হইয়া লাহোরে আসিলেন।
দারা বড় ফকীর-প্রিয় ছিলেন। গুরু হরগোবিন্দের সহিত তাঁহার
বিলক্ষণ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাহাতে দিনকতক বেশ স্বচ্ছন্দে গেল;
কিন্তু হরগোবিন্দের দিন স্বচ্ছন্দে যাইবার নহে—আবার নিম্নলিখিত
নূতন উপসূর্থ আসিয়া উপস্থিত হইল।

গুৰু হরগোবিন্দের জ্বন্ত কুর্কীস্থান হইতে শিষ্য কর্ত্বক ক্রীত ঘোড়া ক্যেকটি সম্রাটের লোক অপহরণ করে। সেই অপহত অশ্বের মধ্যে একটি অর্থ লাহোরের কাজী উপহার প্রাপ্ত হয়েন। কাজীর নিকট হইতে সেই অথ ক্রয় করিবার ছলনা করিয়া হরগোবিন্দের লোক তাহা গ্রহণ করে এবং মূল্য দেয় নাই। এই কার্য্যের অনুমোদন দ্বারা গুরু কাজীর মনে ক্ষোভ উৎপাদন করিয়াছিলেন। শিথেরা বলেন, ইতিমধ্যে একদিন কাজী গুরুর নিকট থাজানা তহণীল করিতে আইদেন। এই সময় সাধু বুদ্ধা (কেহ কেহ বলেন, বাবা বড় ঢা ) হরগোবিনের বহির্বাটীতে ছিলেন। অসম্ভষ্ট কাজী গুরু হরগোবিন্দকে গালি দেন। ইহাতে সাধু বুদ্ধা উণ্টাইয়া কাজীকে শাপ দেন,—"গুরু তোমার ক্যাকেও গ্রহণ ক্রিবেন, এবং থাজানার টাকাও দিবেন না।" এ দিকে কান্ধীর কন্তা কওলা বিবি গুরু হরগোবিন্দের জন্ম ব্যাকুলা। তিনি পূর্বজন্ম অপ্সরা ছিলেন, শাপভ্রষ্টা হইয়া যবনী হয়েন, এবং ছরগোবিন্দ কর্ত্তক উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন, এইরপ কথা ছিল। তিনি উদ্ধার করিবার জন্ম গুরুকে এক পত্র লেখেন। গুরু বুড্ঢা-প্রদত্ত শাপের কথা রক্ষার নিমিত্ত \*

শিথদিগের মতে প্রকৃত শিথ বা শিবা দেড়জন হইরাছিলেন। এক— গুরু অঙ্গদ,
 তিনি গুরুর অঙ্গের সঙ্গেই এক হইরা গিরাছিলেন। অপর অর্জেক শিবা এই বৃদ্ধা বা
বৃড চা। ইহাকে শিথ-সমাজ যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তি করেন।

কওলাকে গ্রহণ করেন। কন্তা যে অন্তঃপুর হইতে পলাইয়া গিয়া গুরুর নিকট আশ্রয় লইয়াছেন, কান্ধী তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি কিছুদিন পরে পুনরায় খাজানা আদায় করিতে আসিলে, হরগোবিন্দ সবিশেষ যত্ন সহকারে কান্ধীকে আহারাদি করান। অবশেষে কিছু মিষ্টান্ন হস্তে ক ভলাকে কান্ধীর নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহাতে কান্ধী লজ্জাবনত হইয়া পলায়ন করেন। যাহা হউক, এই সকল কারণে স্থানীয় মুসলমান প্রধান লোকেরা গুরুর এবং গুরু-অনুচরবর্গের উপর বিরূপ হইয়া উঠেন।

কঙলা বিবিকে গুরু পত্নীরূপে গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু গুরুপত্নীগণ পুত্রবতী হওয়ায় কওলা বিবি পুত্রকামনা প্রকাশ করেন। গুরু নানক বিলয়াছিলেন,—"লেড্কা নিশান"—সন্তান চিহ্নস্বরূপ। সেই চিহ্নস্বরূপ পদার্থ বা কওলা বিবির পুত্রকামনা নিবারণের জন্ম গুরু তাঁহার নামে কওলেসর নামক সরোবর নির্দাণ করাইয়া দেন, এবং "কওলা বিবিকে গ্রহণ করা অন্তায় হইয়াছে" শিয়াগণের মধ্যে এইরূপ কথা জন্মিয়াছে, বাবা বৃড্ঢার মুথে জানিতে পারিয়া গুরু কওলা বিবির জন্ম স্বতন্ত্র বাসভবন্দ দেন, এবং বিবেক্সর নামে একটি সরোবর নির্দাণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে তাগে করেন।

এ দিকে মুদলমানগণ অসন্তঃ ইওয়াতে মুক্লিদ খাঁ নামক একজন মুদলমান দেনাপতি দদৈতো অমৃতসহরের নিকট গুরুকে আক্রমণ করেন। হরগোবিন্দের শিষ্যগণ বা শিষ্য-সম্প্রদায় তথন আর নিতান্ত নিরীহ উপাদক সম্প্রদায় নহেন; রীতিমত দৈনিক দল হইয়া দাড়াইয়া-ছেন; রিপুদমন শিক্ষাদাতা গুরু হরগোবিন্দ্ত সেনাপতির স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। যথন মুক্লিদ খাঁ গুরু হরগোবিন্দকে আক্রমণ করেন, তথন গুরুর দৈতা পাঁচ হাজার, আর মুক্লিদের দৈতা দাত হাজার।

গুরু হরগোরিন্দের সাহস এবং সৈত্তগণের স্থাশিক্ষা ও একপ্রাণতাগুণে মুদলমানদিগকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে হইল।

অপর দিকে একজন শিখ সমাটের হুইটি অখ চুরি করায়, লাহোরের প্রাদেশিক সেনাপতি হরগোবিন্দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন; কিন্তু তিনিও গুরুর নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। যদিও গুরু এইরূপে মুসলমানদিগকে কয়েকবার পরাস্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে দিল্লীখরের সমকক্ষ নহেন, ইহা জাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। তিনি নিত্য নিত্য এরূপ অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধারের নিমিন্ত, এবং গুপ্তভাবে স্বদলের বলস্ক্রেরে জন্ম শতক্র নদীতীরস্থ ভাতিগুর জঙ্গলে আশ্রম গ্রহণ করেন। তিনি যে স্থানে ছিলেন, উহাকে "গুরুকা কোট" বলে। উহা খাড়ুর হুইতে সাত আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

শুরু হরগোবিন্দের অরণ্য-বাসকালে তথার অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল, এবং তথার শিষ্যগণকে অস্ত্র-শিক্ষাদানেরও বিরতি ছিঁল না। কিছু-দিন পরে গুরু পুনরার যুদ্ধের জন্ম স্থাজিত হইয়া লোকালয়ে আসিয়া থাকিলেন। এই সময় হরগোবিন্দের জােঠ পুত্রের একটি বাজ পক্ষী পরেন্দা থাঁ নামক জনৈক মুসলমানের গৃহে উড়িয়া যায়। পয়েন্দা থাঁর মাতাই হরগোবিন্দের ধাত্রী ছিলেন; একারণ পয়েন্দা থাঁর সহিত গুরুর বিলক্ষণ সৌহার্দ্দা ছিল। কিন্তু উক্ত বাজপক্ষী হরগোবিন্দ আনিতে পাঠাইলে পয়েন্দা থাঁ দেন নাই বলিয়া, গুরু বাল্যবন্ধুর বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করিলেন। রীতিমত যুদ্ধ হইল। রণক্ষেত্রে পয়েন্দা থাঁ হরগোবিন্দকে আঘাত করিবার জন্ম অস্ত্র উত্তোলন করিবামাত্র যুদ্ধকুশল হরগোবিন্দ বাল্যবন্ধুকে নিহত করেন।

১৬৪৫ থৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গুরু হরগোবিন্দের মৃত্যু হয়। পূর্ব-গুরুগণের ন্যায় হরগোবিন্দের পাণ্ডিত্যের বা জ্ঞান-চর্চার পরিচয়

পা ওয়া যায় না বটে, কিন্তু শিথগণ যে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল-বাসিত, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, ওয়াটারলুর ুযুদ্ধের সময় একজন ফরাসী সৈনিকের একটা হাত গোলার আঘাতে ভাঙ্গিয়া ঝুলিতে থাকে: সে লোকটা অপর হস্ত দিয়া নিজের ভাঙ্গা হাতটা কাটিয়া উর্দ্ধে উৎক্ষেপ করে, এবং "সমাটের জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে; নেপোলিয়ান বোনাপার্টির যুদ্ধকৌশলে অধীনস্থ দৈনি-কেরা তাঁহার প্রতি এতটাই অনুরাগ-পরবশ হইয়াছিল। নেপোলিয়ানের দেণ্টহেলেনা বাদের ছকুম হইলে একজন উচ্চ পোলীয় আফিসর সামান্ত পরিচারকের অবস্থাতেও সঙ্গে যাইবার জন্ম ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। কিন্ধ শিথের গুরুভক্তি আরও অনেক অধিক। সতী যেমন উন্মন্তা অথচ ধীরা হইয়া পতির অনুমৃতা হইতেন, গুরু হরগোবিন্দের মৃত্যুর পর সেইরূপ প্রথমে একজন রাজপুত শিথ, পরে একজন জাঠ শিথ হরগোবিনের চিতার আরোহণ করিয়া গুরুর সহিত পরলোকগমন করেন। এই সময়ে আরও চুইজন শিখ চিতায় পড়িতে ঘাইতেছিলেন, এমন সময় ভাবী গুরু হররায়ের নিষেধ-বাক্যে তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন। কি চমংকার একপ্রাণতা! যোদ্ধাদিগের অন্তর সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবার উপযুক্ত যোদ্ধ-স্থলভ গুণ যে গুরু হরগোবিন্দের সম্পূর্ণরূপ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

গুরু হরগোবিন্দের তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে পাঁচ পুত্র হয়। দামোদ্রির গর্ভে গুরুদিৎ, নানকীর গর্ভে অটলরায় এবং তেগ বাহাছর এবং মর্দ্দানীর গর্ভে স্থ্যমল ও অনিরায়। গুরু হরগোবিন্দের বর্ত্তমানেই জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুদিৎ হররায় নামে এক সস্তান রাখিয়া পরলোক-গমন করেন। পিতৃহীন পোত্র হররায়কে হরগোবিন্দ সবিশেষ স্নেহ ও যত্ন করিতেন, এবং তাহাকেই পরবর্ত্তী গুরু নির্বাচন করিয়াছিলেন।

### গুরুগোবিন্দ সিং।



বাবা অটল রায়ের সমাধি।

অটলরায় বাল্যকালে একদিন সমবয়স্ক শিশুদিগের সঙ্গে থেলা করিতে করিতে সন্ধা হইয়া পডে। সে সময় তাহাদের মধ্যে কথা হয়, পরদিন প্রাতে আবার থেলা হইবে এবং তাহাতে মোহন নামে এক স্বর্ণকারের পুত্রকে তিনি (অটলরায়) হারাইয়া দিবেন। দৈবাৎ দেই রাত্রিতে পর্পাঘাতে মোহনের মৃত্যু হয়। পরদিন অটলরায় ক্রীড়াভূমিতে গিয়া দেখিলেন, মোহন আইদে নাই। তথন তিনি অপর খেলুড়ীদের দ্বারা তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া জানিতে পারিলেন যে, মোহন মারা গিয়াছে: তবে মতাবস্থায় তথনও বাডীতে রহিয়াছে এবং বাডীর সকলে রোদন করিতেছে। তথন অটল বলিলেন — দে মরে নাই, থেলায় হারিবার ভয়ে দে দেরপ ছলনা করিয়া পড়িয়া আছে: চল, আমরা গিয়া ভাহাকে ধরিয়া আনি।' এই অবস্থায় গুরু হ্রগোবিন্দের পুত্র সদলে মোহনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে শোকার্ত্ত পরিবার কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, এবং অটল গিয়া মোহনের হস্তধারণ প্রবৃক বলিলেন,—"কি রে ভাই! হারিবার ভয়ে এরূপ পড়িয়া আছিদ, আয়," বলিয়া তাহাকে লইয়া বালকেরা থেলিতে চলিয়া গেলেন। এই অশ্রুতপূর্ব অচিন্তনীয় ঘটনায় দে দিন মোহনের বাড়ীতে কি হইল এবং সহরে किंक्र जारत रम कथात ज्यान्मानन रहेन, जारा वर्गनीय नरह। किंस्र এ কথা হরগোবিন্দের কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন,—"অটল যোগৈর্যা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা অনেক স্থলে দেখিয়াছি; কিন্তু এ কার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধভাব হইল এবং এই মুসলমান রাজত্বে ইহাতে বড় বিষময় ফল ফলিবে." এইরূপ বলিয়া তিনি চিস্তায় গম্ভীর হইয়া রহিলেন। অটল প্রতাহ প্রাতে পিতাকে প্রণাম করিয়া তবে অন্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। উক্ত ঘটনার পরদিন প্রাতে যথন অটল পিতাকে প্রণাম করিলেন, তথনও গুরু গন্তীর হইয়া রহিলেন, এবং অটল

উহার কারণ জানিতে চেটা করায়, হরগোবিন্দ বলিলেন,—'এক রাজ্যে ছই রাজা বা এক বনে ছই সিংহ থাকে না।' এই কথায় অটলরায় পিতার মনোভাব বুঝিয়া একাস্ত মর্মাহত হইলেন, এবং পিতার নিকট হইতে "কওলসর" অভিমুখে চলিয়া গেলেন। পরক্ষণেই জানা গেল, অটলরায় "কওলসরের" পরপারে গিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে সকলেই শোকার্ত্ত হইলেন। পরে, হরগোবিন্দ অটলের খুব উচ্চ সমাধিমন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং শিখদিগকে অমৃতসহরে ইহা অপেক্ষা উচ্চ সমাধিমন্দির নির্মাণ করিতে নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। হরগোবিন্দ সেই সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ঐ মন্দিরও অভাভ গুরুর সমাধি-মন্দিরের ভায় ভক্তের মানসিক পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে এবং অটলরায়কে গুরুগদির "কোত্য়াল" বলিয়া জানিতে হইবে।

ত্র ঘটনায় মাতা নানকী অত্যস্ত হৃংথিতা ও শোকার্ত্তা হইয়াছিলেন। হরগোবিন্দ তাঁহার শোকমোচনের জন্ম বলেন,—'তোমার
এইরূপ আবার একটি সস্তান হইবে।' তাহার পর তেগ বাহাহরের
জন্ম হয়। যথন তেগ বাহাহর অল্পবয়সেই সংসারে উদান্তভাব
দেখাইতে থাকেন, তথন উহার মাতা নানকীর হৃংখ-মোচনের জন্ম
বিলয়াছিলেন,—'তেগ বাহাহর মহৎ কর্ম করিবেন এবং ইঁহার ঔরসে যে
সস্তান জন্মিবে—তাহা হইতে আমাদের এই গুরুগদি আরও উজ্জ্বল
হইবে।' আমাদের গুরুগোবিন্দই তেগ বাহাহরের সেই ওরসজাত
পুত্র। ইহার পর হররায়কে গুরুপদ দেওয়ায় নানকী বিশেষ হৃংথিতা
হইলে হরগোবিন্দ পুনরায় বলেন,—'তোমার পুত্র তেগ বাহাহরই ভবিয়তে
গুরুপদ প্রাপ্ত হইবেন।' এই কথা বলিয়া তেগ বাহাহর প্রাপ্তবয়য়
হইলে তাঁহাকে দিবার জন্ম নিজ তরবারি প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন।

## সপ্তম অথ্যান্ন। \*\*\*\*

#### শিখ-সম্প্রদারের রাজস ভাব।

#### সপ্তম গুরু-হররায়।

"অর্জুন উবাচ। অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপঞ্চরতি পূক্ষ:। অনিচ্ছরূপি বাক্ষের বলাদিব নিয়োজিত:॥"

"এভিগবাহুবাচ। কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমূদ্রব:।"

গীতা, ৩য় অ:।

গুরু হরগোবিন্দের পোত্র হররায় গুরুপদে আদীন হইয়া কর্ত্তারপুরে গদি স্থাপন করিলেন। তিনি শাস্তস্বভাব ও কুশলপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু



গুরু হররার।

কালের গতিতে তখন তাঁহাকে শাস্ত থাকিতে দিল না। তখন শিখসম্প্রদায় যুদ্ধ-বিগ্রহে মিশিব না বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সেই রাজ্য ভাবের সময়ে যেন কি বলে আক্রন্ত হইয়া উহাকে সমরাঙ্গনে অবতরণ করিতে হইল। কুলহর-রাজের দমনার্থ দিল্লী হইতে সম্রাটের সৈন্ত প্রেরিত হয়। গুরু হর-রার সেই সৈন্তদলের সহিত যোগ দিয়া

সম্বালার উত্তরাংশে অধিনায়কত্ব করেন। এই সময়ে সমাট্ সাজাহানের প্রত্যাণের মধ্যে সামাজ্যলাভার্থ ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। সমাটের- জ্যেষ্ঠপুত্র দারা দেকোর সহিত গুরু হররায়ের বন্ধুত্ব ছিল। তৃতীয়
পুত্র আরঙ্গজেব যথন দারাকে আক্রমণ করেন, তথন গুরু হররায়
দারাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আরঙ্গজেব দারাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও
নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, গুরু হররায় কেন
দারাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার জ্ঞা
তাঁহাকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। গুরু স্বয়ং উপস্থিত না
হইয়া মিনতি পূর্বাক একথানি পত্র লিখিলেন, এবং সেই পত্র নিজ্
পুত্র রামরায় দ্বারা স্থাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। স্থাট্ গুরুর পত্র
পাঠ করিয়া তৃষ্ট হইলেন, এবং তিনি যে বৈরাগ্যবান্ ফকীর, ইহাতে
স্থাটের বিশ্বাস হইল। রামরায়ের দিল্লীতে অবস্থানকালে গুরু হররায়
১৬৬১ খৃষ্টাকে কর্তারপুরে দেহ ত্যাগ করেন।

### অপ্ট্ৰস অথ্যাৰ।

# মহাপুরুষ-জন্মের সংখ্যা-পূরণ।

व्यक्तेम शुक्र- इत्रक्षिया।

কংসবধের নিমিত্ত কথা হয় যে, দেবকী দেবীর অষ্টম গর্ভজাত সস্তান হইলে কংস-বধ হইবে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রাস্তে বর্ণিত সময়ে অস্তায় অত্যাচার এমন প্রবলভাবে চলিতেছিল যে যেন তজ্রপ কোন নৈস্গিক বল না আসিলে আর চলে না। দেবকী-গর্ভজাত সন্তানগণ এক্তিফের জন্মের পূর্ব্বে কেবল সংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্তই যেন দেবকীর এক একটি শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। মহাপুরুষ গুরুগোবিন্দের জন্মের কিছু পূর্ব্বে হরকিষণের আবির্ভাবও সেইরূপ সংখা-পুরণ-মাত্রের জন্ম বলিয়া মনে হয়।

সপ্তম গুরু হরবায়ের চুই পুত্র ;—জ্যেষ্ঠ রামরায় ও কনিত হর-



গুরু হর্কিবণ। পিতার

কিষণ ৷ হররায়ের লোকান্তরের সময় হর্কিষণের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। বামবায় পাকু না হুইয়া হুর্কিষণই পাকু হইবে, হর্রায় কথন কথন এ কথা বলিতেন বটে : কিন্তু সেটা কথার কথা মাত্রই ছিল: পাঁচটি পয়সা ও নারিকেল সমক্ষে রাথিয়া যেরূপ পরবর্তী গুরু নির্বাচন করিয়া রাখা হইত, সেরূপ করা হয় নাই। আবার গুরু রামরায় দরবার করিতে দিল্লীতে প্রেরিত-বয়সে গুরু-গদির উপযুক্ত; হরকিষণ ছয় বৎসরের শিশু। এ স্থলে রামরায় গুরুপদ প্রাপ্ত না হইয়া হরকিষণ পায় কিরূপে ?

ঐতিহাসিকেরা বলেন, রামরায় গুরু হরগোবিন্দের দাসীর গর্ভজাত পুত্র; সেই হেতু তাঁহাকে স্থানাস্তরিত করিবার জন্ম গুরু প্রতিকৃল সমাটের দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। শিথেরা বলেন, রামরায় দাসী-পুত্র নহেন। হররায়ের আট মহিষী ছিল, রামরায় তাহাদেরই একজনের গর্ভজাত; কিন্তু রামরায় পিতার সম্পূর্ণরূপে বাধ্য ছিলেন না; এতহাতীত তিনি দিল্লীতে গিয়া একটি অন্থায় কার্যা করেন। সেখানে যখন শাস্ত্রীয় অনেক আলোচনা হয়, তখন নানকের নিয়লিখিত পদটি ভয় প্রযুক্ত উল্টাইয়া দেন:—

"মিটি মুসলমান কি পেঁড়ে পৈই কুমিয়ার। গঢ় ভাঁড়ে, ইটা কিয়া জলতি করে পুকার॥"

অর্থাৎ মুদলমানের দৈহও নাটী হয়, তৎপরে কুমারের হত্তে পড়িয়া ভাঁড়, ইট ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়। ইহার অর্থ এই যে, মৃতদেহ কাহারও রক্ষার চেষ্টা করা বিফল; মুদলমানেরা মৃতদেহ দাহ করেন না, রক্ষা করেন; কিন্তু তাহা স্যত্নে রক্ষিত ইইলেও পরিশেষে মাটীতেই পরিণত হয়।

দিল্লীতে এই পদটির অর্থ করিতে বলিলে, গুরুপুত্র রামরায় ভয়ে
"মিটি মুসলমান কি" স্থলে "মিটি বেইমান কি" পাঠ বলিয়াছিলেন।
'ভয়ে" প্রথম গুরুর পাঠ উণ্টাইয়াছেন গুনিয়া গুরু হররায় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে
ত্যজ্ঞাপুত্রমধ্যে গণ্য করেন। শিথ-গুরু হইতে গোলে গুরুর কিরূপ
আজ্ঞাবহ হইতে হয়, তাহা গুরু অঙ্গদ প্রভৃতির প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।
এক্ষণে রামরায় তেমন আজ্ঞাবহ ছিলেন না বলিয়া, গুরু হররায় তাঁহার
উপর অসন্তঃ ছিলেন, এবং সেই নিমিন্তই তাঁহাকে গুরুপদ দেন

নাই। শিথগণ হরকিষণকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন সতা: কিন্তু রামরায় দিল্লীতে থাকিয়া এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিলেন। নির্বাচনের ভার মোগল সমাটের উপর গ্রস্ত হইল। কেহ কেহ বলেন যে, গুরু হরকিষণ ম্লেচ্ছ সম্রাট দর্শন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় জয়পুর-রাজের উপর নির্বাচন-ভার গ্রস্ত হয়। যাঁহারা জয়পুর-রাজের কথা বলেন, তাঁহারাও বাকী ঘটনাটি একই প্রকার বলেন, কেবল সম্রাট স্থলে রাজা বলেন মাত্র। যাহা হউক, সম্রাট হরকিষণকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলে, দেই শিশুকে দেখিয়া আরম্বজেবের মায়া জন্মে. এবং শিশুর বৃদ্ধি পরাক্ষা করিবার জন্ম তাহাকে অন্তঃপরে লইয়া গিয়া, পাট-রাণীর সহিত সম-বেশে সজ্জিতা-প্রায় ছইশত মহিলার মধ্যে ছাডিয়া দিয়া পাটরাণীকে বাহির করিয়া দিতে বলেন। শিশু হরকিষণ সহজে পাটরাণীকে বাহির করিয়া দিলে সম্রাট শিশুকে আদর করেন, এবং তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। হরকিষণ গুরুপদ প্রাপ্ত হুইবার প্রই দিল্লীতে বদন্ত রোগে মারা যান। তিনি মোটে তিন বৎদর গুরুগদি অধিকার করিয়াছিলেন। শিথেরা বলেন যে, হরকিষণ কোন রোগে মরেন নাই: বিপক্ষ পক্ষ, সমাটের লোকে, তাঁহাকে নিহত করিয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা গুরু নানকের সম্বন্ধীয় নিম্নলিথিত গল্পটি বলেন। সমাট বাবরের সহিত গুরু নানকের সাক্ষাৎ হইলে গুরু নানক তাঁহাকে সমাট হইবার বর প্রদান করেন। ইহাতে নানকের কোন শিষ্য বলেন যে, মেচ্ছকে বাদসাই দেওয়ায় হিন্দুর বড় কন্ত ইইবে। তাহাতে গুরু বলেন যে, সাত পুরুষ সামাজ্য করিয়া, অবশেষে উহাদের মধ্যে যথন অধর্মের বৃদ্ধি হইবে, এবং সাতজন পরম সাধুর হত্যা হইবে, তখন তাহাদের পতন হইবে। তদমুসারে বাবরের বংশধরগণ প্রবল-প্রতাপে সাত পুরুষ ধরিরা সাম্রাজ্য শাসন করার পর মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইরাছে, এবং (১) পঞ্চম গুরু অর্জুন, (২) অষ্টম গুরু হরকিষণ, (৩) নবম গুরু তেগ বাহাত্ব, (৪-৭) গুরুগোবিন্দের চারিটি পুত্র এই সাতজন নিহত হইরাছিলেন। তাহার পর মোগল সাম্রাজ্য বিধবংসের মুখে পড়ে।

হরকিষণ মৃত্যুশব্যায় পাঁচটি পয়সা ও একটি নারিকেল আনাইয়া শিথদিগকে বলেন যে, ভবিষ্য গুরু বিয়ানদী তীরবর্ত্তী গোবিন্দওয়ালের সিয়িকট বাকালা গ্রামে বাস করিতেছেন।—দেখা গেল, সে সময় অস্তাস্ত গুরুবংশীয় বাক্তিগণের সহিত ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের পুত্র তেগ বাহাত্তর তথায় বাস করিতেছেন। যাহা হউক, অনেক চেষ্টায় তেগ বাহাত্তরই ন্বম গুরু হইতে স্বীকৃত হইলেন। ইনি যে নিশ্চয়ই গুরু হইবেন, সে বিষয়ে পিতার আশীর্কাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সে কথার উল্লেখ পূর্কেই করা গিয়াছে।

### নৰ্ম অথ্যায়।

#### なりののなっ

# মহাপুরুষ আগমনের পূর্ব্বাভাস। নবম গুরু—তেগ বাহাতুর।

অষ্টম গুরু হর্কিষণ যথন দিল্লীতে কলেবর পরিত্যাগ করেন, হরগোবিন্দের পুলু তেগ বাহাত্বর তথন বাকালায় বাস করিতেছিলেন।

তেগ বাহাতর বাকালার আসিয়া স্থির
হইয়া বসিবার পূর্বে তীর্থাদি দর্শন
উপলক্ষে পূর্বাঞ্চলে কামাখাা, পাটনা
প্রভৃতি স্থান দেখিয়া গিয়াছিলেন। শুরু
হরকিষণের ইন্সিতে অনেকেই তেগ
বাহাত্রকে নবম শুরু ৰলিয়া গ্রহণ
করিলেও দিল্লীয় শুরু রামরায় বে
হরকিষণের পর আবার একবার
শুরুপদ লাভের নিমিত্ত সচেষ্ট হইবেন.



**ওর তেগ** বাহাছর

ইহা আর বিচিত্র কি ? এতদ্বাতীত তথন ৰাকালার গুরুবংশীর বে দ্বাবিংশ জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও গুরুপদের দাবী করিলেন। শিবদিগের মধ্যে কেহ কেহ রামরায়ের পক্ষও সমর্থন করিল। কেহ কেহ বা দ্বাবিংশ জনের মধ্যে যে কোন এক্জনকে নির্বাচন করিতে চাহিলেন। কিন্তু গুরু হরগোবিন্দের শিশ্য দিল্লীস্থ মাথন সাহা. তেগ বাহাচরকেই প্রকৃত শিশগুরু মনে করিয়া তাঁহার পক্ষ

প্রবল করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ক্থিত আছে যে. তিনি নবম গুৰুকে একতোড়া মুদ্ৰা প্ৰণামী দিতে ক্বতসকল হইয়া, কে প্ৰকৃত গুরু. ইহা স্থির করিবার জন্ম উক্ত তোড়া হইতে একটি মুদ্রা সর্বপ্রথমে প্রণামী দিয়া বলেন যে, ইহাতে কত মুদ্রা আছে, ইহা যিনি স্থির করিতে পারিবেন, তিনি প্রক্লত শিথগুরু হইবেন। এইরূপে ভাগ্য-পরীক্ষার থেলায় তেগ বাহাত্র ঠিক সংখ্যা (৫২৪ ্টাকা) বলিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, হর্কিষণের মৃত্যুর সময় মাখন সাহার জল্যান জল্মগ্ন হইবার উপক্রমের সময় তিনি গুরুকে ৫০০২ শত টাকা মানসিক করেন। এক্ষণে যিনি প্রকৃত গুক হইবেন, তিনি প্রণামী এক টাকা প্রাপ্ত হওয়ার পর এই টাকা চাহিয়া লইবেন, মনে ইহা হির করিয়া প্রত্যেক গুরুকে ১ এক টাকা করিয়া দিয়া প্রণাম করিতে থাকেন। তথন তেগ বাহাতুর মগ্নপ্রায় তরির কথা উল্লেখ করিয়া মানসিকের কথা জিজ্ঞাসা করেন। যাহা হউক, মাথন সাহা তথন তাঁহাকেই প্রকৃত গুরু স্থির করিয়া সমুদয় অর্থগুলি প্রদান করিলেন। তেগ বাহাত্বর প্রথমে এই টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন নাই। বলিয়াছিলেন, "উহা রাজার যোগ্য, রাজাকে উহা দাও।" এই বাকো আবার শিথ-গুরুর যেন অর্থ সম্বন্ধে পূর্বতন উদাসীনের ভাব ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, মাথন সাহার অন্তরোধে এবং মাতার অনুমতিক্রমে তিনি সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তেগ বাহাত্বর শুক্র-গদিতে বসিলে তাঁহার পিতৃদত্ত আ্রন্ত্রী তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি আপনাকে উক্ত অস্ত্র-ধারণে অয়োগ্য বলিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি তেগ বাহাত্বর, (ভাতের হাঁড়ির নায়ক) অর্থাৎ দরিত্র ভিক্ষুকের অন্নদাতা,—তেগবাহাত্বর (অন্তরধারী) নহি।"

উক্ত প্রকার বিনয়-নম্র ও ওদাস্থব্যঞ্জক বাক্যে তেগ বাহাতুর সম্বরেই

র্শিষাবর্গের ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। লোকে তাঁহাকে গুরু হরগোবিন্দ অপেক্ষাও বড় গুরু বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে কতকটা উদাস্থভাব দেখাইলেও পূর্বে গুরু কয়েকজন বেমন ধূমধামে চলিতেন, তেগ বাহাছর, সেইরূপেই চলিতে লাগিলেন। পূর্বে বেরূপ দেখা গিরাছে, তাহাতে উদাস্থ ও তেজিম্বতা এই উভয়ের সামঞ্জম্ভাব অথবা বুধিষ্ঠির-ভাব ও ভীমভাব এতচভ্রের সামঞ্জমভাব অথবা বুধিষ্ঠির-ভাব ও ভীমভাব এতচভ্রের সামঞ্জমভাব অর্থনার এইবার প্রবর্তন হইতে চলিল। ইহার পূর্ণ বিকাশ গুরুগোবিন্দে দেখা বাইবে, ভগার শাস্ত্র শন্ত্র উভয়েরই সমান প্রভাব। তেগ বাহাছরের অধীনে সহস্র অংখারোহী নিয়্নিভ রক্ষিত হইত।

ক্রমে শুরু তেগ বাহাহর কর্তারপুরে একটি হুর্গ নির্মাণ করাইলেন।
এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া রামরায় প্রতিহিংসার্ভি-সাধনার্থ সমাট্রেক
জানাইলেন যে, গুরু তেগ বাহাহর সমাটের প্রতিদ্বন্ধিতায় প্রবৃত্ত
চইয়াছেন। তথন সমাটের আজ্ঞায় সপরিবার গুরু তেগ বাহাহর
দিল্লীতে বন্দিভাবে আনীত এবং তত্রপ্থ জয়পুর-রাজের প্রাসাদে রিক্ষত
চইলেন। জয়পুর-রাজ জয়সিংহ গুরুর প্রতি অতিশয় অমুরক্ত ছিলেন।
তিনি কিছুদিন পরে সমাট্রেক জানাইলেন যে, গুরু তেগ বাহাহর
প্রকৃতই ফকীর (সল্লাসী); রাজ্যাধিকার প্রভৃতির লাল্সা তাঁহার নাই;
তিনি নির্জ্ঞন স্থানে থাকিতে বা তীর্থভ্রমণে যাইতে ইচ্ছুক। সমাট্রেক
এই সকল ক্রথা জ্ঞাপন করিয়া রাজা জয়সিংহ বাঙ্গালা অঞ্চলে যাত্রা
করিলেন। প্রায় সেই সময়েই সপরিবার গুরু তেগ বাহাহরও পুর্ষাঞ্চলে
গমন করেন। পাটনা সহরটি গুরু তেগ বাহাহরের একটি প্রিয় স্থান।
তিনি বাঙ্গালা অঞ্চলে আগমন করিয়া পাটনায় অবস্থান করিকে
লাগিলেন; তথায় পাঁচ ছয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি শিথভূমি
পঞ্জাব তাগ্য করিয়াও শিথের মঙ্গল-কার্যেই রত ছিলেন; পাটনায়

স্মাসিরা শিখদিগের নিমিত্ত একটি উচ্চ বিস্থালর (কলেজ) স্থাপন করেন।

পাটনার অবস্থানকালে শুরু তেগ বাহাত্র পাঠে ও ধানে অধিকাংশ সমর অতিবাহিত করিতেন। শাস্ত্র-পাঠের জন্ম পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে আসাম জয় করিবার জন্ম দিল্লীখরের একদল সেনা আসামে প্রেরিত হয়! শিথদিগের পুত্তকে লিখিত আছে, জয়পুর-রাজপুত্র জয়সিংহ এই সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, শুরু তেগ বাহাত্র পাটনা হইতে সেই সৈম্মদলের সঙ্গে আসাম গমন করিয়াছিলেন, এবং আসাম-রাজ সমাটের প্রাধান্ত স্থীকার করিলে, তাঁহাকে শিথধর্মে দীক্ষিত করিয়া আইসেন। কেহ কেহ অমুমান করেন যে, শুরু তেগ বাহাত্র পাটনায় অবস্থানকালে মিথিলায়্থ ব্রাহ্মণিগের নিকট তয়্র-শাস্ত্রের মাহাত্ম্য ব্রিয়া, আসামে কামাথাা-দর্শন উদ্দেশ্যে উক্ত সৈম্মগণের সহিত আসামে গিয়াছিলেন। এতংস্মন্তের দ্বিলেগ উক্ত গৈম্মগণের সহিত আসামে গিয়াছিলেন। এতংস্মন্তের দ্বিলেগ প্রমাণ পাওয়া কঠিন,—প্রকৃত তাত্মিক সাধকদিগের মর্ম্ম কে বলিতে পারে ? তবে, তাঁহার ভবিষ্য জীবনে নির্ভীক্তা, দৃঢ়তা প্রভৃতি দেখিয়া কামাথাাসিদ হইয়া আসার প্রবাদ সত্য বলিয়া মনে হয়।

গুরু তেগ বাহাছর আসাম হইতে পাটনায় প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিবস পরে পুনরায় পঞ্জাবস্থ আনন্দপুরে গমন করেন, এবং কুলহর-রাজের নিকট হইতে ৫০০ শত টাকা দিয়া দেবীমাধো নামক স্থানটি ক্রেয় করিয়া তথায় শতক্র (সটলেজ) নদীতীরে মাথোয়াল নামক নগর সংস্থাপন করেন। ইহারই নাম পরে আনন্দপুর র্পো হয়।

মুসলমান ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে, বাঙ্গালার কোন একজন <sup>ই</sup>উদাসী' বা সন্ধ্যাসীর নিকট শিক্ষা পাইয়া তেগ বাহাত্ত্র নিতান্ত ত্ত্ত্ত্ বা ডাকাত হুইয়া ডঠেন এবং আদম হাফিজ নামক জনৈক পাগল মুসলমানের শহিত বোগ দিয়া শুপু সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সমরে হিন্দু হেবী সর্ববিদি-সন্মত-অত্যাচারী সম্রাট্ আরঙ্গলেবের পাশব শক্তিতে ভারত-শাসন আরম্ভ হইয়াছে। মহাত্মা আক্বরের উদারতা এবং মহাত্মভবতা ক্রেমে লোকে ভূলিয়া আসিতেছে। হিন্দু দেবমন্দিরে দমাদম আঘাতে হিন্দুর হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ওরূপ সমরে শিখ-শুরুর উপর লোকে যে নানাপ্রকার কথা বলিতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, উক্ত প্রকার ডাকাতী এবং শুপু সভাদি করায় আদম হাফিজ সমাটের আজ্ঞামুসারে সাম্রাজ্য হইতে নির্বাসিত হয়েন, এবং শুরু তেগ বাহাত্বর দিল্লীতে আহুত হয়েন। কিন্তু শুরু তেগ বাহাত্বের বাণীসমূহ পাঠ করিলে, তাঁহাকে একজন ভগবত্তক মাত্র বলিয়া বোধ হয়,—তিনি হর্ত্ত ছিলেন বলিয়া কোন অংশেই বোধ হয় না। তাঁহার অনেক বাণী শুরুগ্রহমধ্যে সন্নিবেশিত আছে। অস্থান্ত শুরুর স্থায় তাঁহার বাণীও নানকের ভণিতা-যুক্ত। তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেন:—

"ভৈ নাশন ত্রমতি হরণ কলমে হরিকা নাম।
নিশ দিন জো নানক ভজে সফল হোহি তিহ কাম॥"
অর্থাৎ হরির নাম কলিকালে ভয়নাশকারী ও ছুর্মতি হরণকারী।
নানক বলিতেছেন, দিবারাত্র যে উহা ভজনা করে, তাহার কামনা
সফল হয়।

নারদীয় পুরাণ হইতে এটিচতন্ত বলিয়াছিলেন:—

''হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।

কলৌ নাজ্যেব নাজ্যেব নাজ্যেব গতিরন্তথা।।''

শুরু তেগ বাহাত্র দিলীতে গমন করিলে, তাঁহাকে বিলক্ষণ নিধাতন সহা করিতে হইয়াছিল। তথায় তাঁহাকে মুদলমান-ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ম আরক্ষমের সবিশেষ সেই! করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই
পারিলেন না। অবশেষে তিনি যে হিন্দুদিগের গুরু, সেই হিন্দুত্বের কিছু
কেরামত (লীলা) দেখাইতে বলিলেন—গুহু বিষয় বা গোপ্য বা গুরু-প্রদত্ত মন্ত্র প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পীড়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে গুরু বলিলেন, "সকল বিবরণ আমার গলদেশে আছে।" তথন সম্রাটের কঠোর আজ্ঞান্ত্রসারে দিল্লীর প্রকাশ্র বাঙ্গারে গুরু তেগ বাহাছরের শিরশ্ছেদ করা হইল। তথন দেখা গেল, গুরুর গলদেশে একখানি কাগজ বাঁধা রহিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে,—"শির দিয়া সারা না দিয়া" মন্তক দিলাম; কিন্তু গোপ্য বা গুরু-মন্ত্র দিলাম না। ১৬৭৫ গুটাকে এই জীষণ ঘটনা ঘট্রাছিল। গুরু তেগ বাহাছর ত্রয়োদশ বৎসরকাল গুরুগিরি করিয়াছিলেন।

শুরু তেগ বাহাছরের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেই দেহ আনন্দপুরে লইয়া গিয়া সংকার করা হয়। শুরু তেগ বাহাত্র হইতে শুরুগণ ধর্মের নিমিত্ত প্রাণ দিতেও প্রস্তুত দেখিয়া "দাচা বাদ্দা" (অর্থাৎ খাঁটী সম্রাট্,) নামে অভিহিত হইরাছেন।

গুরু তেগ বাহাহরের কথা বলিতে বলিতে অনেক কথা বলিতে বাসনা হয়। স্বধর্ম-রক্ষার নিমিত্ত এমন নির্ভীক, এমন ভগবানে—নির্ভর ভাব দেখাইয়া কয়জন শির দিয়াছেন? যাহা হউক, অস্তান্ত গুরুর স্থায় আপাততঃ সংক্ষেপে গুরু তেগ বাহাহরের কথা কিছু বলা গেল; গুরুগোবিন্দের বিষয় বর্ণনার সময় প্রসঙ্গক্রমে তেগ বাহাহরের কথা আরও বলিবার ইছে। রহিল।

## দৃশ্স অধ্যাৰ।

+>100

দশম গুরু—গোবিন্দ দিং।

পাটনাপর্ব্ব।

প্রথম পর্বাধ্যায়।

する\*

#### জন্মকথা।

শুরুণ বিদের কথা বলিতে বসিরা মুখবন্ধ ভাবেই অনেক কথা বলা হইয়া গেল, তথাপি সে সকল সংক্ষেপেই উক্ত ইইয়াছে বলিলেও চলে। তবে আমাদের যে উদ্দেশ্য,—গুরুগোবিন্দ গুরুগণের মধ্যে প্রকৃত কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছেন—তাহা ব্ঝিবার পক্ষে বোধ হয়, এখন স্থবিধা হইবে। পূর্কেই আভাস দেওয়া গিয়াছে, পাওবের মধ্যে য়ুধিষ্টিরের যে স্থান, শিখ-গুরুগণের মধ্যে গুরু নানকের সেই স্থান; আর ভীমের স্থান গুরু হরগোবিন্দ লইয়াছেন। অতঃপর দেখা যাইবে যে, গুরুগোবিন্দ সিং অর্জুনের স্থান লইয়াছেন। মুধিষ্টিরের সাত্ত্বিক বা ধর্মভাবে শাস্ত্র-প্রিয়তা, এবং ভীমের রাজস-ভাবে শস্ত্রপ্রিয়তা—অর্জুনে এই উভয়ই আছে। তক্ষপ গোবিন্দ সিংহে উক্ত উভয়বিধ ভাবই পরিক্ষ্ট ভাবে দেখা যাইবে। আবার পাওবগণের মধ্যে অর্জুনের স্থান সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমং বলিয়াছেন, "বৃষ্ণীনাং বাস্কদেবাংশ্মি পাওবানাং ধনজয়ঃ।" আমি

বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাস্থদেব, পাশুবগণের, মধ্যে ধনঞ্জয়। তা'ই আমরা বলি, শিথ গুরুগণের মধ্যে গুরুগোবিন্দই গোবিন্দ। যে সময় হর্যো-ধনাদির ভাষ অস্থর-বৃত্তি-সম্পন্ন লোকের জন্ম হইয়াছিল, পৃথিবী উৎপীড়িতা হইয়াছিলেন,—সেই সময়ে পাশুবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়েরও জন্ম হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—

> "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুথানমধর্মস্য তদাআনং স্থলাম্যহম্॥"

হে ভারত ! যে যে সময়ে ধর্মের হানি এবং অ্ধর্মের আধিক্য হয়, সেই সেই সময়ে আমি আবির্ভূত হই।

বাঙ্গালার স্থাসিদ্ধ ইতিহাস-লেথক বাবু রজনীকান্ত গুণ্ডের ভাষায় বলি:—

"পৃষীয় সপ্তদশ শতালীর অধিকাংশ অতীত হইয়াছে। ভারতে
মোগল-রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ দেখা যাইতেছে। আক্বরের উদারতা,
আক্বরের সমবেদনার চিহ্ন বিলুপ্ত হইলেও উহা লোকের স্মৃতিতে
মৃত্যুঁতঃ জাগিয়া উঠিতেছে। শাজাহানের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া
লোকে অশ্রুপাত করিতেছে। হরস্ত আওরঙ্গজেব পাশব-শক্তিতে
ভারতভূমির শাসনে উদ্যত হইয়াছে। পশ্চিমদক্ষিণদিকে পরাক্রাম্ত
রাজসিংহ সেই শক্তির গতিরোধে উদ্যত হইয়াছেন, দক্ষিণে প্রাক্রাম্ত
বাজসিংহ সেই শক্তির গতিরোধে উদ্যত হইয়াছেন, দক্ষিণে প্রাক্তাম্বরীয়
শিবাজী হিল্পু আর্যোর গৌরব রক্ষার জন্ত অলোকিক বীরস্থ-মহিমার
পরিচয় দিতেছেন, আর উত্তরে একটি তরুণবয়্ময় যুবক ঐ শক্তির মূলে
আঘাত করিবার জন্ত হুর্গম গিরি-কন্দরে যোগাসনে সমাসীন হইয়া ধ্যানস্তিমিত্ত নেত্রে গভীর তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।"

এই তাপস যুবক আমাদের গুরুগোবিন সিং। মহামুভব আক্-বরের সময়ে ইনি জন্মেন নাই; নিদাক্র নিষ্ঠুর আরঙ্গজেবের পাশব-

### **ं छक्त गाविक निशः – शाँउ नाशर्या।**



শক্তিবলে রাজ্য-সঞ্চালনই ইহার জন্মের অন্যতর কারণ বলিলে অত্যক্তি হয় না। ইনি না জনিলে কি হইত ?—

> ''মলেচ্ছ পরক্ক যাতে, হিন্দুরা ধদক যাতে, বেদন পুরাণ কি। ধরম করম গরথ যাতে. কলমা রটতে যাতে. গায়ত্ৰী ত্যজৎ যাতে. দেহোরা ডহট যাতে, মতন্কোরাণ কি ॥ কবুরা বনৎ যাতে. তীর্থা সরক যাতে. স্থাত করৎ যাতে. নিন্দৎ পুরাণ কি। ঞ্জীগোবিন্দ সিং. স্থরমা পূর্ণ ব্রহ্মসূর্ত্তি, বিষ্ণু ভগবান কি ॥" নাহোতা যোপে.

অর্থাৎ স্লেচ্ছর পরিপক হইত, হিন্দুত্ব বিধবস্ত হইয়া যাইত, বেদ-পুরাণদন্মত ধর্মকর্ম গভীর গর্ত্তে যাইত; কলমা রটিয়া যাইত, গায়ত্রী তার্ক্ত হইত, কোরাণের মতান্মারে দেবমন্দির চূর্ণ হইছু; কবর বনিয়া যাইত, তীর্থ সরিয়া যাইত, পুরাণ-নিন্দিত—( অর্থাৎ হিন্দুর অসম্মত) স্থভ্ত করা হইত;—যদি ভগবান্ পূর্ণ ব্রহ্মমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ সিং না জন্মাইতেন। তাহা হইলে ঐ সকলই হইত।

উক্ত পদটিতে আরঙ্গজেবের সময়ের যে সকল অত্যাচার বর্ণিত আছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্ম সে সময় একজন মহা-পুরুষের আবশুক হইরা-ছিল—এবং শ্রীগুরুগোবিন্দ সিং সেই মহাপুরুষ, ইহাই স্থাচিত হইতেছে।

গুরুগোবিন্দ সিংহের জীবনীর আরস্তে অনেক কথা মনে হইতেছে।
পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখা গিয়াছে যে, গুরু তেগ বাহাত্ব সত্যপালনের জন্ত (অর্থাৎ যে ধর্মে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, তাহার পালন জন্ত) প্রাণ পর্যান্ত বিসর্জ্জন দিলেন; তাঁহারই পুল্ল গুরুগোবিন্দ সিং। আর মহারাজ্ঞ দশর্থ জানিতেন যে, সত্য-পালনে রামের বিচ্ছেদ্ হইবে—রামের বিচ্ছেদ- বন্ধণা তিনি সহু করিতে পারিবেন না—মৃত্যু অ্বশুস্তাবী। কিন্তু মৃত্যু অবশুস্তাবী জানিয়াও দশরথ সত্য হইতে বিচলিত হরেন নাই; সেই দশরথের পুত্র ভগবান রামচন্দ্র।

আর এক কথা, যে সময় কংস-কারাগারে বস্থদেব-দেবকী আবদ্ধ, সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর যে সময় আরক্জেবের অত্যাচারে তীর্থ-যাত্রা উপলক্ষে জয়পুর-মহারাজের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলে আসিয়া গুরু তেগ বাহাহর পাটনায় বাদ করিতেছেন, সেই সময় ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে পৌষ মাদের শুক্লা দপ্তমী তিথিতে ধনিচা-নক্ষত্রে রাত্রির শেষ প্রহরে মহাপুদ্ধৰ শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়।

গোবিদের যথন জন্ম হয়, তথন অন্মদেশের একটি আনন্দের সময়।
ক্রেজ শশুপূর্ণ ইইয়া আইসে। লোকে কথায় বলে "কাহার সর্বনাশ,
কাহার পৌষ মাস।"—"এস পৌষ যেও না; জন্ম জন্ম ছেড় না।" ইত্যাদি।
কেই আনন্দ-দায়ক, আশাপ্রদ পৌষ মাসে শুরু গোবিদের জন্ম হয়।
ভাগীরথী-তীরস্থ পাটনা নগরীর যে ছানে শুরু গোবিদের জন্ম হইয়াছিল,
সেখানে এখন "হর-মন্দির" বর্তুমান আছে। তথায় একখণ্ড "গ্রহুসাহেবে"
ক্রেগোবিন্দ সিংহের স্বহস্তে তীরের ফলা দারা লিখিত একটু অংশ আছে;
ভাহার বাল্যকালের ব্যবহৃত দোলা এবং ক্রুদ্র খড়ম আছে; এবং এক
দিকে অষ্টভুজা মূর্ত্তি এবং অপরদিকে নহাবীর হনুমানের মূর্ত্তি অহিত
বিশাল তরবারি এবং পটে মূর্ত্তি ভাঁহার চিহুস্বরূপ ভাঁহারই স্থাতুকা-গৃহকে
মন্দিরে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্কুরচিত আছে। এই মন্দির পাটনার মহাপীঠ
শ্রীশ্রীছোট পটন দেবীর মন্দিরের অনতিদ্রবর্ত্তী। গোবিনের মাতার
নাম—গুজরী।

"গ্রন্থের" যে অংশ পঞ্চম গুরু অর্জুন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা "আদিগ্রন্থ" বলিয়া পরিচিত। আর শেষ ভাগ অর্থাৎ যে অংশ: শুরুগোবিন্দ লিথিরাছিলেন, তাহাকে "দশম বাদসা কা গ্রন্থ" বলা হয়।
কেবল "গ্রন্থ" বা "গ্রন্থ সাহেব" বলিলে সমগ্র শুরু গ্রন্থ । "দশম
বাদসা কা গ্রন্থের" এক অংশের নাম "বিচিত্র নাটক।"—উহাতে শুরুগোবিন্দ নিজ সম্বন্ধে ( সংক্ষেপে ) শ্বয়ং লিথিয়াছেনঃ—

"মোরপিত পুরব কিয়া পরানা। তাঁত তাঁতকে তীরথ নানা॥ যব হিঁযাত তিবেণী ভয়ে। পুণ্যদান দীন করত বিতারে॥ তহি প্রকাশ হামারা ভয়ো। পাটনা সহর বিথে ভয়োলয়ো॥ মদ্রদেশ হামকো লেয়ায়ে। তাঁতি তাঁতি দাইয়েন ফ্লরায়ে॥ কীনি অনেক তাঁত তন্রকা। দীনি তাঁত তাঁতকে শিকা॥ যব হাম ধরম করম মে আয়ে। দেওলোক তব পিতা সে ধায়ে॥"

অর্থাং—আমার পিতা পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। যথন ত্রিবেণী (৬ প্রায়াগধানে) পৌছিলেন, তথন দীন-দরিদ্রকে দান আদি করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিলে তথায় আমার উৎপত্তি হইল। পরে পাটনা সহরে আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম। কিছুদিন পরে আমাকে মদ্রদেশে (পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে) আনা হইল। ধাত্রীগণ আমায় কতই আদর করিয়া ছলাইল। আমার দেহরক্ষার জন্ম অনেক চেষ্টা হইল। পরে আমি যথন ধর্ম-কর্মা শিথিয়া আদিলাম, তথন আমার পিতা দেহলোকে গমন করিলেন।

## পাটনাপর্ব।

### দ্বিতীয় পর্ববাধ্যায়।

#### +>100

### वानाना ।

"নাদতো বিহাতে ভাবো নাভাবো বিহাতে সতঃ"—গীতা।
গোবিন্দের বাল্লীলার কথা কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের গ্রন্থে
বিণিত হয় নাই। সকলেই কেবল বলিয়াছেন য়ে, পাটনায় গোবিন্দের
জন্ম হয়; কয়েক বৎসর পরে তিনি পঞ্জাবে গমন করেন; পঞ্চদশ 
বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়; তৎপরে অন্যন
বিশ বৎসর য়ম্নাতীরের এবং হিমালয় পর্কতের অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। অরণ্য হইতে ফিরিয়া আসার পর তিনি য়ে সকল কার্য্য
করিয়াছিলেন, তাহার অল্প-বিস্তর সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন।
তবেই প্রায় পয়তিশ বৎসর কাল তিনি কিরপে কাটাইলেন, তাহা
সাধারণতঃ জানা যায় না। গোবিন্দ সিং আটচল্লিশ বৎসর মাত্র
মর্ত্রালোকে জীবলীলা করিয়াছিলেন।

ক্যানিংহাম, মালকলম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেথকগণ যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, ভাহাতে মাদৃশ লোকের অগ্রসর হওয়া ধৃষ্টতা হইলেও শিথ পূজারী ও শিথ বন্ধুগণের সাহায্যে ও অনুগ্রহে "গুরুপ্রসাদ স্থা-প্রকাশ" গ্রন্থ পাইয়া এবং ভাহারই উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দ স্মরণ

<sup>\*</sup> निथ श्रष्ट अञ्चादा मनम वरमत वराक्रमकारम।

পূর্ব্বক শুরুণোবিন্দের বাল্যলীলা-বর্ণনে অগ্রসর ইইতেছি। শুনিরাছি বে, "স্ব্যপ্রকাশ" অপেক্ষা অস্তু কোন গ্রন্থে শিথ গুরুগণের অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ জানিবার উপার নাই। এতিধিয়ে যে কর্ম্বানি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে "স্ব্যপ্রকাশ" পূথিখানি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহা আকারে প্রায় কালী সিংহের মহাভারতের তুল্য। উহা গোবিন্দের পরলোক-গমনের পরই কিন্তু উহারই স্থপ্রাদেশে সন্তোধ (সন্তোব) সিং নামক জনৈক ভক্ত শিথ কর্তৃক লিখিত। উহাতে বিস্তৃত বর্ণনাজ্য যে সকল জনশ্রতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এ স্থলে পরিত্যক্ত হইবে। কেবল আমাদের গোবিন্দ সিংকে সম্পূর্ণভাবে বৃথিবার জ্যা সংক্ষেপে তাহাদের কিছু কিছু বলা যাইতেছে।

শুরুলাবিদ্দের জন্মের পর শিশু দর্শনের জন্ম লোকের সমাগম হইয়াছিল। যে সকল লোক নবকুমারকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া অনেক ভক্ত শিথ মনে করেন যে, দেবগণ প্রচ্ছমভাবে আসিয়াছিলেন। আগন্তকগণের মধ্যে সৈয়দ ভিক্শা নামক জনৈক মুসলমান ফকীর আসিয়া বালক দর্শনের প্রার্থনা করেন। সে সময় নবম শুরুল তেগ বাহাত্রর বাড়ীতে ছিলেন না। গোবিদ্দের মাতুল রূপাল তথন শুরুর রাড়ীর তরাবধান করিতেছিলেন। সমাট্ আরঙ্গজেব শুরু তেগ বাহাত্রের প্রতি যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং তেগ বাহাত্রর প্রতি যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং তেগ বাহাত্র যেরূপে জয়পুরের মহারাজের সাহায্যে পূর্কাঞ্চলে তীর্থ-দর্শন উপলক্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন, সে সকল বৃত্তান্ত শুরুর বাড়ীর প্রায় সকলেই জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহারা সৈয়দ ভিক্শাকে দেখিয়া আরঙ্গজেবের চর বলিয় সন্দেহ করিলেন। কিন্তু শিশু গোবিন্দকে দেখিতে ভিক্শার এতই আগ্রহ হইয়াছিল যে, তিনি তিন দিন দারে হত্যা দিয়া পড়িয়া বহিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে তাঁহাকে ভক্ত জানিয়া শুরু তেগ

ৰাহাছরের মাতা নানকীর অনুমতিক্রমে ক্লপাল শিশু গোবিন্দকে দেখাইলেন। অতি যত্নে ও সাবধানে শিশু পালিত হইয়া ক্রমে বাল্য-ক্রীড়ার বয়স প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন কতকগুলি বালক লইয়া গোবিল্ল রাস্তায় ধূলি লইয়া থেলা করিতেছেন, এমন সময় দিল্লীখরের অধীনস্থ জনৈক নবাব ধুমধামের সহিত হস্তী আরোহণে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। নবাবের লোকেরা বালকগণকে দেলাম করিয়া সরিয়া যাইতে বলিল। নবাব বলিয়া সকলকেই সেলাম করিতে হইবে, এ কথা বালকের ভাল লাগিল না। গোবিল্ল বালকগণকে হাসিতে বলিলে তাহারা হাসিল। তাহাতে নবাব বলিলেন,—"বাঁদরের মত মুখ করিয়া বালকগণ কি বলিতেছে ?" তখন তেজস্বী গোবিল্ল বে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা "স্থ্পকাশ" গ্রন্থের ভাষায় বলা ষাউক :—

"বদন বিলোচন।
সমান জিন বাদরকে॥
ল্যায় হেঁ রাজ সোই ভয়ো।
হাদয় তব থামেও॥
যয়হে তেজ ঠারো।
কোই হোয় নারাথবারো॥
তব হয়রো হোঁয়ে ভারো।
বনে সম বিধ বামে য়ো॥"

অর্থাৎ—মুথ দেখ, বাঁদরের মত নহে। এই তোমার রাজ্য লইবে;
তোমার হৃদয় কাঁচা হইবে। তোমার এ তেজ চলিয়া যাইবে। রক্ষা
করিবার কেহ থাকিবে না। এখন যে হালকা আছে, তখন সে ভারি
ইইবে। সে সময়ে বিধি বাম হইবে।

নবাব, বালকের কথা গুনিতে গুনিতে কঠোর-গন্তীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"বালক কি বলিতেছে ?" তথন নবাবের অনুচরেরা "বালকের কথা" বলিয়া গুরুগোবিন্দের কথা অগ্রাহ্ম করিয়াছিলেন! তথন বালকের কথা বলিয়া অগ্রাহ্ম করা সঙ্গত হইলেও ইহাতে বালকের তেজস্বিতা বেশ বুঝা যায়।

লোক কথায় বলে,—"উঠন্তি মূলো পত্তনেই জানা যায়"। যিনি ভবিষাতে "দিল্লীশ্বকে" রণপাণ্ডিত্যে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন, তিনি বাল্যকালে গুল্তি থেলিতেন। ধন্নকে বর্তুল যোজনা করিয়া লক্ষ্য স্থির করিতেন; দেই থেলা আবার সঙ্গিগকে শিক্ষা দিতেন।

গোবিন্দের এরপ থেলার বয়সেই গুরু তেগ বাহাছর কামরূপ, কামাথাা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতাগিত হয়েন। কামরূপের রাজা ও জয়পুরের রাজা বিফুসিংছ গুরু তেগ বাহাছরের সঙ্গে পাটনা পর্যান্ত গিয়াছিলেন। কামরূপের রাজা দেশে প্রতাগিমন করিলে পর গুরু পঞ্জাবে ফিরিয়া যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। বালক গোবিন্দ্র পিতার সহিত যাইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্ত সে সময়ে পথের কন্ত প্রভৃতি জানাইয়া পিতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অনিভা প্রকাশ করিলে, গোবিন্দ সিং পিতার আজ্ঞান্ত্রসারে আরও কিছুদিন পাটনার থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বলিলেন,—"তুমি কামরূপে গেলে আমার বড় মন কেমন করিত। এবার যদি সঙ্গে লইয়া না যাও, তবে সেথানে গিয়া পত্র লিথিও। যদি না লেথ, তবে আমিও পশ্চাতে যাইব।" এ কথাগুলি সামান্ত হইলেও পিতার আজ্ঞান্ত্রতিতা এবং তাঁহার প্রতি গভীর অন্তর্যান-বোধক।

# পাটনাপর্ব্ব।

## তৃতীয় পর্বাধ্যায়।



### किएमात मीना।

### .পাটনা হইতে পঞ্জাব-গমন।

গোবিল যথন ধনুক ও বর্ত্ত্ব্লুল লইয়া থেলিতেন, তথন তাঁহার মাতা, পিতামহী প্রভৃতি ক্ষপ্রিয়-রমণীগণের বড়ই আনল হইত। গোবিলের পিতামহী নানকী বলিতেন,—''গোবিলা! তোমার পিতা ও পিতামহ এই থেলা বড় ভালবাসিতেন।" এইরপ কথার প্রসঙ্গে কিরপে অমৃত-সরের পত্তন হইল, কিরপে বাদসাহের সৈভাগণকে হরগোবিলা পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইত্যাদি পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি-সমূহ ক্রমে ক্রমে তেজস্বী বালকের হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া দিতেন। এইরপে স্বধর্ম-পালন এবং স্বধ্যিরক্ষার জন্ম উন্থমের কর্ত্তব্যবোধ ক্রমশঃ হৃদয়ে অম্বুরিত হইতেলাগিল।

হিন্দুর চিরস্তন মতই এই যে, শৈশবে অতি যত্ন করিয়াই পিতৃ-পুরুষ । দিগের প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতে হয়। এই শিক্ষাটি হইয়া গেলেই চরিত্র দৃঢ় হইল। তথন সঙ্গাদোষ, উত্তরকালের শিক্ষার দোষ, কিছুতেই আর মহুষাকে কেন্দ্রভঙ্গি করিতে পারে না। "বাপ-পিতামহের নাম ছুবাইব ?"—এই বাক্য মনে উদিত করিয়া, কত যুবক স্থ্যলালসায়

উবেজিত হইয়াও এবং পাপের প্ররোচনায় কতকটা আরুষ্ট হইয়াও আত্মরকা করিতে পারিষাছে—এবং পারিবে। এইরূপে বংশমর্যাদার কথা মনে হয় বলিয়াই অনেকেরই হঠাৎকারে না ব্রিয়া স্বধর্মত্যাগটা নিবারিত হয়। ফলতঃ পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রতি প্রকৃত ভক্তি না शাকিলে, সহযোগীদিগের প্রতি অক্লব্রিম প্রীতি এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উৎকর্ষ জন্ম একাগ্রচিত্তের যত্ন ঘটিতে পারে না। যে পিতা-মাতাকে প্রকৃতরূপে ভক্তি করিয়াছে, পিতৃ-পুরুষগণ যাহার হৃদয়ক্ষেত্রে সর্ব্বদা ভয়ন্তর মৃতিতে বিরাজ করিতেছেন, সে কথনই ভ্রাতা ভগিনীর সহিত বিবাদ করিতে পারে না। যে সকল সময়েই ছেলে-মেয়েরা পিতার বংশধরেরা কিসে প্রকৃত পক্ষে ভাল হইবে, এই চিস্তায় মগ্ন, তাহার ক্ষণিক আত্মন্থথের দিকে দৃষ্টি থাকে না। আপনার পূর্ব্ব-পুরুষের ও আৰ্ব্য ঋষিগণের প্ৰতি প্ৰকৃত ভক্তিমান্ কয়েকজন হিন্দুই আজও "প্রকৃত প্রস্তাবে স্বজাতি-বৎসল"। স্নুদ্র ভবিষ্যতে উত্তরবংশীয়গণ স্বজাতীয় গুরুপ্রদর্শিত পথ বাহাতে পূর্ব্ব-মাহাত্মা অনুসরণে অক্ষ্ব রাখিতে পারে, পৃথিবীতে তাঁহারা দেই অভিলাষনাত্রই পোষণ করিয়া পাকেন। ইউরোপীয় বিলাসিতা তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। গুরুগোবিন্দের বাল্য-জীবনেও দেখা গেল যে, শৈশবে তাঁহারও এই মহতী শিক্ষা ঘটিয়া তাঁহার চরিত্রের দুঢ়তা সাধন করিয়াছিল। প্রতিভাশালী মহাত্মারা প্রতিভাগুণেই বড হইয়াছেন সন্দেহ নাই: কিন্তু শুধু সেই মোটা কথা শুনিয়া রাখিলে, সাধারণের শিক্ষণীয় কিছু পাওয়া যায় না। প্রতিভা ভগবত্তেজাংশ—অতি পুজা পদার্থ। কিন্ত কিরাপ লালনপালনে সেই প্রতিভা রক্ষিত, বৃদ্ধিত এবং প্রক্রতপথে দ্য-প্রযুক্ত হইতে পারে-পিতা, মাতা কিরূপ হইলে সেই বংশে মহাপুরুষ-দিগের জন্মগ্রহণ সম্ভব হয়, তাহাও লক্ষা করিতে হয়। আমাদের

নেশীয় মহাপুরুষদিগের জীবনী সম্বন্ধে যাহা যাহা জানা যায়, তাহার প্রতি স্ক্মরূপে দৃষ্টি রাখিলে, এই সমস্ত নিগুড় তম্ব জানা যায়।

আর্যা মহাকবি শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকে "চারিত্রপঞ্জিকা" বলাতে এমন স্থির হইতেছে না যে, সকলেই ঐ আদর্শে বনে যাইবে, বা রাবণ ৰধ कदित, वा मीजा हहत्व, वा मकत्नह मगत्रथ ७ को गन्ता हहेग्रा श्रीताम-চন্দ্রের ন্যায় পুত্র পাইবে। উহাতে বথা যায় যে, কিরূপ ব্যবহার আদর্শ-স্থলীয় এবং একাগ্রচিতে কিরূপ বাবহারের যথাসাধা অক্লকরণ-চেষ্টা করিলে, নিজের চরিত্রের ও পরবর্তী পুরুষদিগের উৎকর্ষ ঘটতে পারে,---ইহকাল পরকাল রক্ষা হয় ৷ জ্রীরামচন্দ্রের বাল্যশিক্ষাও প্রকৃত হিন্দুর বাল্যশিক্ষা। কালাপাহাড়ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ এবং গোবিন্দ সিংও ক্ষমতাপন্ন প্রতিভাশালী পুরুষ। কি শিক্ষা বা সংসর্গবশে কালাপাহাড —কালাপাহাড় হইল, তাহা জানি না; কিন্তু কেমন **অবস্থায়, কেমন** বংশে, কিরূপ শিক্ষায় গোবিন্দ সিং গুরুগোবিন্দ হইতে পারিলেন, তাহার মূল কথা জানা গিয়াছে। গোবিন্দ সিং পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি ভক্তিমান, একান্ত পিতৃগতজীবন বালক। প্রকৃত হিন্দুবংশে বেমন লালনপালন আবশুক, তিনি সেইরূপই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ফলতঃ ''পূর্ব্বপুরুষেরা 'ওলডফুল' ছিল, সাহেবদের আচার-ব্যবহার অনেক ভাল," এই সকল কথা শ্রবণ এবং প্রাতঃকাল হইতে বিলাতী বিস্কৃট ও মুগী আহার প্রভৃতি মেজাচারের সহিত লালনপালন কার্যা সম্পন্ন হইলে. মহাপুরুষের আবিভাবের কথা দূরে থাকুক, উত্তর-বংশীয়দিগের সদাচার, ধর্মভীরু এবং দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়।

যাহা হউক, পিতামহীর নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষা পাইয়া, পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কীর্ত্তি অক্ষুগ্ন রাখিতে গোবিন্দ সিং ক্রমশঃ হৃদয়ে বল পাইতে লাগিলেন।

গুরু তেগ বাহাত্র আনন্দপুরে গমন করিলে. গোবিন্দকে তেগ বাহাতুরের আসনে বসাইয়া পাটনায় ভক্তগণ যথন তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, তথন তিনি গম্ভীরভাবে নানা কথা বলিতেন। পিতার সাক্ষাতে যেরূপ ধন্নক ও বর্ত্ত ল লইয়া থেলা করিতেন, তথনও তাহা ছাড়েন নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত ধনুক ভিন্ন অস্তান্ত অস্ত্রশিক্ষারও ইচ্ছা হইতে লাগিল, এবং ভাল অস্ত্র পাইলেই সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অস্ত্রগুলি একটি উচ্চ স্থানে রাথিয়া নানাপ্রকার পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া তাহার উপর রাথিতেন: কথন বা মালা গাঁথিয়া অস্ত্রকে পরাইতেন: অস্ত্রে চন্দন দিতেন: অস্ত্রের নিকট বোড়হাত করিয়া অস্ত্রের মহিমা কীর্ত্রন করিতেন—সংক্ষেপে অস্ত্রের পূজা করিতেন। বিধর্মীদিগের নির্ব্যা-তনে পিতাকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। তাঁহার নিজের জীবন. পরিবারবর্ণের এবং শিয়ানিগের দ্বারা অতি সমত্বে পরিরক্ষিত হইতেছে দেখিতে পাইতেন। সধর্মিগণ প্রবল শক্রর নিকট মাথা তুলিতে পারে না, দর্মদা অন্তরে গুমরাইতেছে, দর্মদাই এ ভাব উপলব্ধ করিতেন। স্কুতরাং বালকের মনও স্ব-সমাজের মনের অন্তরূপ হইয়া গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। শত্র-বেষ্টিত আছি—আত্মরক্ষার প্রয়োজন, তথন শিথ-সমাজে সকলেরই এই ভাব। বালকও যে দেই ভাবাপন হইন্না বুদ্ধি পাইতেছিলেন, তাহা বালকের ক্রীড়াতেই প্রমাণিত হয়। তিনি অস্ত্রের সমক্ষে বলিতেন.—"তোমারই সহায়ে আমি শত্রু নিধন করিব।" যদি ছোট তরবারি পাইতেন, তবে তাহা লইয়া পাঁচজনকে দেখাইয়া বলিতেন,— "ইহাই আমার উপযুক্ত; ইহাতে আমি এইরূপে শত্রু হনন করিব" এইরপ বলিতে বলিতে বলেক গোবিন্দ যুদ্ধের অভিনয় করিতেন। বালকের এই শেষোক্ত বিষয়ে আন্তরিক একাগ্রতার অন্তর দর্শন করিয়া গোবিদের পিতামহা নানকা পুলবৰ গুজরীকে বলিতেন,—"এই

ছেলেটি যে বংশের ধারা রক্ষা করিবে, এই সকল বীরোচিত কার্য্যে তাহা স্কম্পষ্ট প্রতীত হইতেছে !'

পাটনাম তেগ বাহাতুরের বাটীতে একটি কৃপ ছিল। প্রথমে সেই কুপোদক বেশ স্থাত ছিল। তথন অনেক লোক তথায় জল লইতে আসিত। গোবিন্দ তথন গুলতি থেলিতেন, এবং ক্রীড়াচ্ছলে কথন কথন গুল তি দিঁয়া কলসী ভাঙ্গিয়া দিতেন। ইহাতে যাহার কলসী ভাঙ্গিয়া যাইত, দে আসিয়া গোবিন্দের মাতা বা পিতামহীকে তাহা জানাইত। তাঁহারা গোবিদকে তিরস্কার করিতেন, এবং অভিযোক্তাকে মিষ্টবাক্যে, কথন বা অর্থ দিয়', সন্তোষ করিয়া বিদায় করিতেন। এই-রূপে একদিন এক মুদলমানী জল লইয়া যাইতেছে, গোবিন্দের লক্ষ্য ভ্রপ্ত হওয়ায় তাঁহার গুলতি মুদলমানীর কল্দীতে না লাগিয়া তাহার কপালে লাগিল: কুধিরধারা পড়িতে লাগিল। গোবিন্দের মাতা গুজরী এই ঘটনা জানিতে পারিয়া সম্ভানকে প্রহার করিতে উদ্যুত इटेलन। গোবिन পলाইয়া চিলের ছাদের গৃহে গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন; গুজরী সন্তানকে গালি দিতে লাগিলেন। গোবিন্দ অপকর্ম করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। গৃহের ভিতর হইতে বলিলেন.—"লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় লাগিয়াছে: আমি উহাকে মারিব, এরপ ইচ্ছা করি নাই। যাহা হউক, কাজ ভাল হয় নাই। কিন্তু এথানে জল লইতে এত লোক না আসিলে ত আমার এরপ ব্যবহার ঘটিয়া যাইত না। অতঃপর ঐ কুপের জল ক্ষারা(বা লবণ স্থাদ) हरेग्रा राहेरत—जाहा हहेरल आत्र लाक आमिरत ना।" शाहेनात्र **के** কৃপটি এথনও আছে, এবং উহার জল এথন ক্ষারা।

গুজরী বলিলেন, -"তুই কি জানিস্ না যে, মুসলমান রাজ্যে বাস করিতেছিদ্, এখনই দিলীখরের লোক আসিয়া সর্বনাশ বাধাইবে।"

এ कथात्र গোবিন্দের মনে लब्जात ভাব पुछित्र। इठा९ क्रांटशामत्र इटेन। অপকর্ম্মের জন্ম তাঁহার নিজেরই লজ্জা হইয়াছিল: স্ত্রীলোককে আঘাত লাগা কোন মতেই ভাল হয় নাই ব্ৰিয়াছিলেন: সেই জন্য মাতার নিকট মুথ দেখাইতে না পারিয়াই গৃহে কপাট দিয়া তির্স্কার গ্রহণ করিতেছিলেন: কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটি "মুসলমানী" বলিয়া তাঁহার মনে কোন ইতর বিশেষ ঘটে নাই। আমার হত্তে শুধু শুধু একটি স্ত্রীলোক আঘাত পাইয়াছে. এইমাত্র মনে হওয়াতেই লক্ষা इरेग्नाहिल। माठात कथात ভाবে वृक्षित्वन य. धे जीत्वाकृष्टि हिन्त হইলে যত দোষ হইত, সে মুদলমানী বলিয়া, তথনকার কালের মুদলমান রাজার একান্ত স্বজাতি-পক্ষপাতী বিচারের দোষে তদপেক্ষা দোষের হইয়া দাড়াইতেছে! এই পক্ষপাতী বিচার ও মুদলমানের "ভয়ের" কথার আভাসমাত্র শুনিয়া গোবিন্দের অবিচারে বিদ্বেষ ও হৃদয়ন্ত্রিত আত্মাভিমান উদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি "ভয়" কথাটার,—বিশেষতঃ স্বধর্ষের শক্র মুদলমান হইতে তাঁহার কণামাত্র "ভয়" হইতে পারে, এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কেঁয়ো হাম তুরকন্তে ভর পাহি।" ( কি। আমি মুদলমানের ভন্ন করি ?)। পাছে সম্ভানের ওক্সপ উদ্ধত কথা কেহ শুনিতে পাইলে কোন অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে গুজরী উহাকে আর না ঘাঁটাইয়া ব্যাকুলচিত্তে সেথান হইতে চলিয়া গেলেন। পরে আহত রম**ণীর** নিকটে গিয়া তাহার আহত স্থানে জলাদি দিলেন, এবং তাহাকে স্থমিষ্ট-বাক্যে কিছু অর্থ দিয়া ও বীতক্রোধ করিয়া বিদায় করিলেন। গোবিন্দের পিতামহী পুত্রবধূ দারা গোবিন্দের তিরস্কার শুনিয়াই সমস্ত বিবর্থ জানিতে পারিলেন। পৌত্রের নিকটে গিয়া মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে দহ-পদেশ দিতে ও বঝাইতে লাগিলেন। তথন গোবিন্দ বলিলেন,—"আমি এ দেশে আর থাকিব না।" স্থা-প্রকাশের ভাষাই উদ্ধৃত করিতেছি। শুনক কহত না হাম ইতরহেঁ। আপনা দেশ পেয়ানো চাহেঁ॥ পিতা সমীপ বিগ্রহেঙ্গে যায়। লেথ পঞ্জাব আনন্দপুর ঠায়॥

অর্থাৎ (উক্ত কথা) শুনিয়া বলিলেন, আমি এথানে থাকিব না, আপন দেশে যাইব; পিতার নিকটে যাইব; পঞ্জাবস্থ আনন্দপুর দেখিব।

তথন পিতামহী নানকী বুঝাইতে লাগিলেন, "তোমার পিতা সেথানে পৌছিয়া এখনও পত্র দেন নাই। কি জানি, পথিমধ্যে হয় ত কোন ভক্ত আটকাইয়া রাথিয়াছে, অথবা এখন যাওয়ার স্থবিধা নাই। আর **म् अप्तर्भ नाना शक्रामा—शिन् मुमलमात्न आग्रहे नाक्रा-कनान ह**ग्र. **এখানে তত হয় না।** এথানকার ভক্তগণ তোমায় কত ভালবাদে।" ইত্যাদি নানা কথায় ব্ঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু পঞ্জাব-যাত্রাই গোবিন্দের মনে স্তির হইয়াছে। তিনি নিতা নিতা সেই কথা বলিতে লাগিলেন। তথন বিহার প্রদেশ (পাটনা অঞ্জ ) অপেক্ষা পঞ্জাব অঞ্চলে অশান্তি অধিক ছিল. এই জন্য রমণীগণ মান-ভয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রদ গঙ্গা-ত্যাগ করিয়া, পঞ্জাব যাইতে বড় ইচ্ছুক ছিলেন না, এবং আর্যাপত্নী গুরুরী দেবী স্বামীর আজ্ঞাও অপেক্ষা করিতেছিলেন। গোবিন্দকে শাস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবার সময় একদিন নিজ হৃদয়ত্ব স্থামি-ভক্তি দেখাইয়া সন্তানকে বলিলেন,—"তুরা পিত মর্জি বিন কিম ষামে।"—তোমার পিতার ইচ্ছা ব্যতীত কিরূপে ধাইব ? সতীর এই বাক্য ভনিয়া, গোবিন্দ, পূর্বে পিতা পুলে যে কথা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, পত্র না আসিলেও যাইবার অনুমতি বা সক্তে আছে। তিনি এইরূপে মাতাকে নিরস্ত করিয়া যাত্রার উদ্যোগ

করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভক্তগণ ব্যাকুলতা দেখাইতে লাগিল। ভক্তের ব্যাকুলতা উপলক্ষ করিয়া নানকী দেবী গোবিন্দকে বলিলেন.— "এই সকল ভক্ত ত্যাগ করিয়া কিন্নপে যাইবে ?" তাহাতে গোবি<del>ল</del> বলিলেন.—"ইহারা প্রকৃত ভক্ত নহে। ইহারা যেরূপ দেখাইতেছে, দেরপ নয়: ইহারা ভণ্ড।" নানকী বলিলেন,—"দেখ, উহারা তোমাকে কত যত্ন করে. ধন-দৌলত দিয়া, খাদ্যাদি দিয়া তৃপ্তি বোধ করে। তবে ইহাদিগকে তাাগ করিয়া যাইবার জনা অত বাাকুল হইতেছ কেন ?" গোবিন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন,—"উহারা ভক্ত নয়—ভগু।" তথন নানকী কথাপ্রদূষ্ণে মুদন্দ বুলাকী দাস নামক জনৈক ভক্তের নামোল্লেথ করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং উহার পরীকা লইবার প্রস্তাব করিলেন। তদমুসারে গোবিন্দ সাত শত খাঁটি স্বর্ণ-মুদ্রা বারা অলম্কত একথানি পান্ধী নির্মাণ করাইবার জন্য অনুমতি করিলেন। বলকা দাস ঢাকা হইতে স্বর্ণের কাজ করা উত্তম পালী নির্দাণ করাইয়া আনিলেন। পান্ধী দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্ত গোবিন্দ মাতা ও পিতামহীকে ডাকাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে পালীতে অগ্নি অর্পণ করিলেন। ইহাতে সকলেই তঃখিত হইলেন যে, এমন স্থন্দর জিনিস নই হইতেছে: কিন্তু গোবিন্দ তথন গুরু-স্থানীয়: তাঁহার কথার বিক্রদ্ধে সামান্য সোণার জিনিস রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিতে সকলেই লজ্জা বোধ করিলেন। ওঞ্জর একটা সামান্য ইচ্ছা-প্রকাশ যে সোণার অপেক্ষা অনেক বৃড়, এ মত তথন ভারতবর্ষের শিথসমাজে দুঢ়বদ্ধ।

যাহা হউক, পাল্কীতে অগ্নি-সংযোগে দেখা গেল যে, উহাতে স্বর্ণের কাজগুলি খাঁটি স্বর্ণের নহে – বুটা সোণার! এই ঘটনায় সকলেই বিশ্বিত হইলেন। গুজরীও নানকী কি বলিয়া গোবিন্দকে বুঝাইবেন. স্থির করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে বলিলেন,—

"একমাত্র ব্লাকী দাসের দোষে সকলকে দোষী করা যায় না।" গোবিন্দ্র বিলেন,—"ব্লাকী দাস যথন একজন মুসন্দ ( অর্থাৎ সাধারণ শিথগণের নিকট হইতে গুরুর জন্য নির্দারিত কর আদায়-কর্ত্তা), তঞ্কুল সাধারণ শিথের কথা কি বলিব ?" তথন গুজরী ও নানকী দেবীদ্বয় প্ররায় শুরু তেগ বাহাত্রের নিকট হইতে পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন; কিন্তু গোবিন্দ তাহাতে সন্মত না হইয়া আনন্দপুর-যাত্রার জন্য ব্যাকুলতা দেখাইতে লাগিলেন। বলিলেন,—"পঞ্জাবে আমার অনেক কার্য্য আছে। এখানকার শিথগণ দারা কোন কার্য্য হইবে না। পঞ্জাবী শিথগণ বিনাবেতনে গুরুর পক্ষ সমর্থন করিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে। সেথানে অর্থের এত আদর নাই।"

# পাটনা পর্বা।

## চতুর্থ পর্কাধ্যায়।

### পাটনা পরিত্যাগ। দেশের অবস্থা।

পূর্ব্বাক্তরূপ কথা চলিতেছে, এমন সময় জগং শেঠ নামক জনৈক শিথ বলিলেন,—"গুরুর কুপায় আনার কিছুরই অভাব নাই। ভারতবর্ধের নানাস্থানে আমার যে সকল কুঠি আছে, সে সমস্তই গুরুর। অতএব যদি একান্তই পঞ্জাব যাত্রা করা হয়, তবে আমি কুঠির উপরে হকুম দিব। পথিমধ্যে আমার কুঠির লোকেরা গুরু মহারাজের জন্য প্রস্তুত থাকিবে " তাঁহার এইরূপ কথায় গোবিন্দ পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া জগং শেঠকে অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং বলিলেন,—"তোমার ভক্তি মুক্তি উভয় লাভ হইবে এবং লক্ষ্মী তোমাতে অচলা থাকিবেন।" এমন সময় গুরু তেগ বাহাত্রের নিকট হইতে পত্র আদিল। তথন গোবিন্দের আর অনেন্দের সীমা রহিল না। তিনি পত্রবাহকের নিকট পিতার সম্বন্ধে নানা কথা জিপ্তাদা করিতে লাগিলেন। আনন্দপুর স্থানটি কেমন—তাহাও জিপ্তাদা করিলেন। আনন্দপুর অতি মনোরম স্থান; উহা শতক্র নদীর তীরে; উহার পশ্চাতে পাহাড়-শ্রেণী; পাহাড়ের উপর চণ্ডিকা দেবীর মন্দির—এই সকল কথা এবং পিতার

কুশল সংবাদ শুনিতে শুনিতে গোবিন্দ পত্র পাঠ করিলেন। পত্রের শেষ ভাগে আনন্দপুর যাইবার আজ্ঞা ছিল। "আন আনন্দপুর নগর নেহারিয়ে।" (আসিয়া আনন্দপুর নগর দেখ।) কথাটি গোবিন্দের বড় মিষ্ট লাগিল। তিনি বলিলেনঃ—

> "হৃদয় হামারে কি সব জান। লিখি পত্রকা গুরু ভগবান্॥"

অর্থাৎ "আমার হৃদয় জানিয়াই গুরু ভগবান্ (পিতৃদেব) এই পত্র লিথিয়াছেন।" তথন মাতা ও পিতামহাকৈ পত্র দেখাইয়া যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। স্ত্রীলোকেরা পালীতে উঠিলেন। যাত্রাকালে, পাটনাস্থ শিথগণ অত্যন্ত হৃঃথ প্রকাশ করিয়া স্থৃতিচিক্ন চাহিলেন। গোবিন্দ নিজের বাল্যকালের "থাটোলা" (ছোট খাটিয়া) খানি দিয়া বলিলেন,—"ইহাই তোমাদের গুরুর স্বরূপ জানিও। ইহার নিকট মানদিক করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে।" এখনও পর্যান্ত সেই খাটিয়াথানি পাটনায় আছে, এবং উহা গুরুম্ভির ল্যায় পূজিত হইয়া থাকে। শ্রীক্রফের মথুরা-যাত্রাকালে ব্রজ্বালকগণ যেরূপ তৃঃথ করিয়াছিল, গোবিন্দের সমবয়্রস্ক বালকগণও ভদ্রপ করিতে লাগিল।

এ দিকে পঞ্জাব অঞ্চলে কি হইতেছিল এবং নবম গুরু তথন কি
অবস্থায় ছিলেন, তাহার কথঞিৎ আলোচনা করা আবশুক। তথন
উত্তর-ভারতে আরক্ষজেবের দোর্দণ্ড প্রতাপ চলিয়াছে। হিন্দুগণকে
মুদলমান-ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ম তিনি নিদারণ চেষ্টা করিতেছেন।
এই ধর্ম-প্রচার উপলক্ষে সাধারণতঃ মুদলমানদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি
কথা বলা এ স্থানে অপ্রাস্থিক হইবে না।

যথন, 'মুদলমান-শ্রীবৃদ্ধির উপলক্ষ কি ?'—এই প্রশ্নটি মনে উদিত হয়, তথনই প্রায় আপনা হইতে উত্তর আইনে, ''পরকালে ঐকাস্তিক

### श्रद्भाविक जिः।



শুকুগোবিন্দসিংহের বাল্যকালের "ধাটোলা"। (পাটনার হর মন্দিরে সাল্লাইয়া

<u>METCÁLFE PRESS</u> রাধা হইয়াছে)। (১০৪ পৃঃ)

দৃষ্টি, স্বধর্মে একাগ্র ভক্তি, ও ইদ্লাম ধর্মপ্রচারে আছ্মোৎসর্গ।" যদি তাহাই হয়, তবে যে উদ্দেশ্যের উপলক্ষে —

> পূৰ্বে দিন্ধু হিন্দুদেশ পশ্চিমে হিস্পানী শেষ

এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ শাসিত হইগ্লাছিল, সে বড় সামান্ত উদ্দেশ্য নয়। যে ধর্মে নিজের একান্ত বিশ্বাস — যে ধর্ম-গ্রহণ ব্যতীত মুক্তি নাই বলিয়া নিজে শিক্ষিত-অপরের মুক্তি উদ্দেশে সেই ধর্ম-প্রচারকে স্বমহৎ উদ্দেশ কে না বলিবে গ দেই স্থমহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত প্রগম্বরের আরবশিষ্য-গণের আক্রমণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জনপদ ক্ষণমাত্রে বণীভূত হইয়াছিল। তাঁহাদের সেই ধর্মোন্মাদে সংক্রামিত হইয়া কোটি কোটি লোক ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিরাছিলেন। তথনকার মুসলমান অতি অপুর্ব দ্রব্য। উহিকতা, বিলাসিতা, তাঁহাদের দিকে যাইতে পারিত না। "যদি কোরাণে থাকে. তবে আর দে কথা অপর পুস্তকে পড়িয়া প্রয়োজন কি ? আর যদি কোরাণে না থাকে, তবে সে সব মিথাা কথা পৃথিবীতে রাখা উচিত নয়।" এই মনে করিয়া যিনি আলেকজাল্রিয়ার পুস্তকাগার পোড়াইরাছিলেন বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহাকে অসভা বলিতে হয় বল, কিন্তু তাহার একাগ্রতা, ঐহিকতাশূন্মতা, এবং স্বধর্মে প্রক্নত বিশ্বাস দম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সে সকল ধর্মবীরের সমক্ষে কোন বাধা বিপত্তিই দাড়াইতে পারে না। আমরা হিন্দু; আমরা উদারতর ধর্ম-প্রণালীর অন্তগ্রহে জানি যে: ভগবানের মনে হিংসা, দ্বেষ থাকিতে পারে না। জানি যে, "এ ব্যক্তি ধর্মের এই বাঁধা বুলি বলে নাই, অতএব ও অবগ্রই চিরদিন নরকে বাস করিবে,"—ভগবানের মনে এমন হইতে পারে না। আমরা জানি যে, তিনি ভাবগ্রাহী, তিনি অন্তঃকরণ দেখেন, ভাল লোকমাত্রেই তাঁহার প্রিয়। এজন্ত আমরা কাহাকেও পৈতৃক ধ**র্ম** 

হইতে বিচ্যুত হইতে উপদেশ দিই না। ওরপ করিলে স্বজনের সহিত্ত সহামুভূতি হীনতা প্রভৃতি অনেকগুলি দোর-সংঘটন এক প্রকার অবগুজাবী। কিন্তু আমরা প্রধর্ম-বিদ্বেষ অবৈধ জানি বলিয়া যে, যাহারা সে কথা বুঝে নাই, তাহারা বড়ই মন্দ, এ কথা বলিব না। আরবীয়গণ যথাজ্ঞান স্বধর্ম পালন করিয়াছিলেন। আর আমাদের প্রকৃত বিশাস এই যে, মুসলমান ধর্ম তাঁহাদের ধর্মোন্মত্ততার সংক্রামণেই অধিকতর প্রচারিত হইয়াছিল; তাঁহাদের সময়েও অত্যাচার কিছু হইয়া থাকিবে; কিন্তু এভাবে প্রচার অধিক হয় নাই।

দে যাহা হউক, ভারতবর্ষে হিন্দুর সংস্রবে মুসলমানের মনে উদারতর **ধর্ম-প্র**ণালীর ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। স্কৃষ্ণিমত বেদাস্তপ্রস্ত। অন্তথৰ্মাবলম্বী লোক কদাচ ভাল হইতে পারে না, তাহাকে ইদলান ধর্মগ্রহণ করাইতেই হয়, এরূপ ভাব উদারতর মতবাদের সংস্রবে ভারতব্যীয় মুসলমানদিগের মধ্যে ঈযনাত্রায় কাময়াছিল। মহাত্রা আকবর শাহ ধর্ম-নিবিবশেষে ভাল ও ক্ষমতাপন্ন লোকের সমাদর করিতেন। "ধর্মাসম্বন্ধীয় উৎপীভূন রাজাকে করিতে নাই: রাজা সকল ধর্মাবলমীরই পালক: সকল ধর্মাবলমীই ভাল লোক হইলে করুণানয়ের ক্লপায় মুক্তি পাইতে পারে।"—এইরূপ উদারভাব দিল্লীর সমাট্-বংশীয়দিগের মধ্যে তিনিই বিশেষরূপে প্রবেশ করাইয়া দেন। তাঁহার স্থানীর্ঘ রাজন্বকালমধ্যে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীতে অমুবাদিত হইয়া এবং অনেক মহামহাপণ্ডিতগণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রাত্নভূতি হইয়া स्नमाधात्रावत मरधा । ४ वर्षाविष्वय द्वाम कतिया एक निया ছिल्म । हिन्तुव পরধর্মের প্রতি যে আক্রমণ নাই, মুদলমান সেই মহান উদার ভাব পাইতেছিলেন। আজ হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন গৃষ্টীয় কর্মচারী সামরিক বিভাগে স্থলতানের অধীনে কর্ম পাইতেন না। কৃষ তুরুক-

বুদ্ধের সময়েই অতিশয় বিপদ দেখিয়া স্থলতান মুদলমান-ধর্মে দীক্ষিত না করিয়াও জেনারেল বেকারকে সামরিক বিভাগে কর্ম দিয়াছিলেন। কিন্তু বহু শত বর্ম পূর্বের আক্বর, জাহাঙ্গীর, এবং সাজাহান, হিন্দু সেনাপতিদিগের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতেন। ফলতঃ যিনি ষাহাই বলুন, ভারতীয় মুদলমানগণ হিন্দুর সংস্রবে পরধর্ম-বিদ্বেষরপ অস্থদার ভাব অনেকটাই ছাড়িয়াছিলেন। এখন উহায়া সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর পূর্ব্বমত ধর্মান্ধতা মনের মধ্যে আনয়ন করিতে পারেন না। মুথে যতই বলুন, কাজে হঠাং একবার যাহা করিয়া ফেলুন, মনে ততটা আর কিছুতেই স্থায়ী হইবার উপায় নাই। তবে এখনও উত্তেজিত হইলে কতকটা ঘটে সন্দেহ কি ?

যাহা হউক, উদারননা সাজাহানের পুত্র আরাঞ্জীবের সময়ে হিল্পেরে পীড়ন এই জন্ম থলিফাদিগের সময়ের ন্তার থাঁটি ধর্মায়তা-মূলক নহে। তাঁহার কার্যা জ্ঞানক্ষত পাপ। দারা জ্যেন্ত সহোদর। দারা সাজাহানের প্রিয়পাত্র; দারারই রাজা ইইবার কথা; নিজে দারার ন্তায় হিল্ মাতার গর্ভজাত নহেন; নিজের মনেই স্বাভাবিকই একটু মুসলমান ধর্মের খুঁটিনাটির দিকে টান অধিক আছে। আবার দারাকে পথ্যাদস্ত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়—'দারার হাতে ইসলাম ধর্ম্ম লোপ হইবে' এইরপ ভয় উৎপাদন করিয়া গোড়া মুসলমান সৈনিক ও অজ্ঞ সাধারণ প্রজাদিগের সাহাযো সামাজ্যের জন্ম যুদ্ধ করা। আরাঞ্জীব তাহাই করিয়াছিলেন। মক্কা যাইবেন বলিতেন, কিন্তু যান নাই। গোড়া মুসলমানের দলের বলে তিনি নিজের ঐহিক কার্য্যাধনের স্থাবিধা করিয়াছিলেন। কিন্তু হিল্লু সেনাপতিদের ও প্রতি যে সদ্মবহার করিতেন না, তাহা নহে; প্রয়োজন পড়িলেই গোড়ামি ছাড়িতেন। ক্রমণংহ তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। স্কৃতরাং তাঁহার প্রকাশিত ধর্মোনাদ

খাঁটি ধর্মোনাদ নহে। লোভ পরবশ হইয়া, তিনি পিতার অপমাননা, রাজাগ্রহণ জন্ম ভাতাদিগের বধ, পিতৃবংশ ধবংস, বিষ-প্রয়োগে বিশ্বস্ত কর্মাচারীদের হত্যা, এমন কি, তৈমুরলঙ্গ-বংশীয় কুল-ললনাদিগের মানসম্রমের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, ভাতা স্বজাকে সপরিবারে অসভা আরাকানে বিতাড়িত করা প্রভৃতি অপকর্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইন্লাম-ধর্ম-প্রচার দারা তাঁহার সেই সকলের প্রায়শ্চিত চেষ্টা—বিশুদ্ধ, প্রকাশ্ত, প্রথম কালের মুসলমান বীরদিগের স্তায় জহিকদৃষ্টি-রহিত, এবং একাগ্র-ধর্মোনাদ নহে। বিদেশীয় শক্রকে জয় করিয়া, আপনাদের ধর্মোনাদ তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া, তাহাদিগকে ঐহিকতা পরিত্যাগ করাইয়া, কঠোর ব্রতাবলম্বী ইন্লামের যোদ্ধায় পরিবর্ত্তন কার্যো তিনি ব্রতী ছিলেন না। তিনি সিরিয়াবিজয়ী নহেন; তিনি চীন বিজয় করিতে পারেন নাই। যাহারা তাঁহার প্রজা, যাহাদের রক্ষা করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম,—যাহাদিগের মনে ব্যথা দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি অসৎকর্ম্ম—তিনি সেই "নিজের প্রজাদের" নির্যাতন করিয়া ইন্লাম-ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আরাজীবের হাতে দক্ষিণাপথের "মুদলমান" রাজ্যগুলির ধ্বংস হয়।
বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি তিনিই গ্রাস করেন; রাজ্য-বিস্তার নিমিন্ত
তিনি স্বধর্মীর সহিত যুদ্ধে কুইতি হিলেন না। ফলতঃ ইদ্লাম-ধর্ম প্রচার
মাত্র তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। গোলকুণ্ডার হীরক-ধনি, দিল্লীর
রাজমুকুট প্রভৃতি ঐহিক বিষয়েও তাঁহার বেশ দৃষ্টি ছিল। তিনি
ভারতবর্ষের সমস্ত মুদলমানদিগকে একত্র করিয়া দক্ষিণাপথে হিন্দুদিগকে—মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করেন নাই। সকল জাতীয়
ঐতিহাদিকেরা মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, তিনি যথন রাজ্যলোভে বিজয়পুরের
মুদলমান ভূপতিদিগকে নই করিবার যত্ন করিতেছিলেন, তথন সেই

স্থুবোগেই তাঁহার বংশীয়দিগের সর্বপ্রধান শত্রু শিবজীর উদ্ভব ও উন্নতি হইল। নির্জ্জিত দক্ষিণাপথের মুসলমানেরই আণীর্কানে এবং চূড়াস্তভাবে পীড়িত হিন্দুর আন্তরিক প্রার্থনায় শিবজীর অভ্যাদয়। আমাদের এত কথা বলিবার কারণ এই যে, আরাঞ্জীব মিতাচারী, অতিশয় বুদ্ধিমান, একায় স্বধর্মাচার-নিরত, দৃঢ়পণ স্মাট্ছিলেন; সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার করতলম্ভ ছিল। তাঁহার সময়ে কেন সামাজ্য-ধ্বংসের সূত্রপতি হইল ? স্বধর্মাচার নিরত ব্যক্তির হস্তে এরপ কি প্রকারে হইল ? উত্তর এই—"তাঁহার পিতৃদ্রোহ, লাতৃহতাা, অসাধারণ কুটিলতা, নিজের জোঠ পুত্রের প্রতি যাবজ্জীবন নির্যাতিন, প্রজা-পীড়ন," তাঁহার স্বধর্মের অঙ্গীভূত নহে। ইস্লাম-ধর্মাবলম্বী অধিকাংশ লোকেই এ সকল কার্য্যের জন্ম তাঁহাকে একান্তই দোষ দেন। উক্ত কার্যাগুলি মনে পড়িলে "কেহই" ভাল বলেন না, এবং আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, আমার এই ঐতিহাসিক সমালোচনার চেষ্টায় কোন মুসলমান ভাতা অসম্ভষ্ট হইবেন না। আমি গুণ দোষ ছই-ই দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। তিনি স্বধর্মের "বাহ্নিক" শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টা করিয়াছিলেন : কিন্তু স্বধু সন্ধ্যা-আহ্নিক বা নামাজ করিলেই স্বধন্ম প্রতিপালিত হয় না। হিন্দু যদি দিনে অন্তভঃ তিনবার সন্ধ্যার সময় "যৎকিঞ্চিৎ ছরিতং ময়ি" মনের সহিত বলিয়া আত্মদোষগুলির তীব্র আলোচনা না করেন, মনকে जून तुवारिया वा आञारमार मिथिवात किंडा ना कतिया नी छि-शीन रायन, চঁরিত্র ভদ্ধ রাথিবার ও কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবার জ্ঞা নিজের দোষ-গুলিকে দাহ করিতে দুচুব্রত না হন, তাহা হইলে তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক করিলে বা মালা ফিরাইলেও স্বধর্ম-প্রতিপালক নহেন। সেইরূপ মুসলমান-ধর্ম ও বলেন যে, স্তধু নামাজ করিলে বা হজন বিধন্মীকে মুদলমান করিলেই দকল দোবের মার্জ্জনা হয় না। অন্তর্যামী ঈশ্বর

মনের দোষ জানিতে পারেন। মন শুদ্ধ না থাকিলে কিছুতেই **কিছু** হয় না। তবে আচারপৃত থাকিলে মন পরিকার রাথিবার অনেকটা স্থবিধা হয়, এই মাত্র। আচার ত্যাগ করিলে মন পরিকার রাথা-রূপ কঠিন কর্ম আরও কঠিন হয়—এই মাত্র।

যাহা হউক, এইরূপে দেখা [গেল যে, আরাঞ্জীবের ধর্মোন্মাদ পূर्वकारनत आंत्रवीत्रमिरात शर्त्याचारमत छात्र विश्वक खवा हिन ना। তিনি নানাপ্রকার গুণশালী হইলেও প্রক্লতপক্ষে নীতিহীন, রাজধর্ম-পালনে বিমুথ ও অদূরদৃষ্টি রাজা ছিলেন। তিনি বুঝেন নাই বে, হিন্দুর ধর্ম-বিশ্বাস মুসলমানের ধর্ম-বিশ্বাসের ভারই দৃঢ় পদার্থ, উভরের "মর্শ্বাস্তিক" সংঘর্ষ উৎপাদন করা তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের অমুমোদিভ নহে। "পূর্ব্ব-পুরুষদিগের পদামুসরণ করাতেই আমার কুলধর্ম ও রাজধর্ম এবং প্রকৃতরূপে স্বধর্ম রক্ষা হইবে, অন্তথা ধর্মনাশ হইবে"— এ কথা না ভাবিয়া পিতৃদ্রোহী নীতিহীন রাজা যে ধর্মোন্মন্তের স্থায় বাবহার করিলেন, তাহার ফল অশুভ ব্যতীত শুভ কিরূপে হইবে গ ম্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপও মিতাচারী ও কঠোর পরিশ্রমী রাজা ছিলেন। ইউরোপ থণ্ডে তাঁহারও অতুল বিভব ও অতুল প্রতাপ ছিল। তিনিও কুটিল রাজনীতির অনুসরণে রাজকীয় কারাগারে অনেক ভীষণ কাণ্ডের অভিনয় কবাইয়াছিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক ওলনাজদিগকে রোমান কাথলিক করিবার জন্ম একান্ত উৎপীডন করিলে, অর্দ্ধেক ইউরোপ এবং প্রায় সমস্ত আমেরিকার অধীশ্বর সামান্ত বাণিজ্ঞ্য এবং মৎশু-ব্যবসায়ী মৃষ্টিমেয় ওলন্দাজ্বের হাতে পরাজিত হইলেন। সমাট আরাঞ্জীব যাহাকে "পার্বত্য ইন্দুর" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহারই হত্তে লাঞ্চিত হন। ফিলিপ যাহাদিগকে "ধীবর" বলিয়া ঘুণা ক্রিতেন, তাহারাই তাঁহার অজেয় বাহিনীগুলিকে অক্লতকার্য্য

করিরাছিল। ভগবানের চক্ষে অধিকতর পরিমাণ ধর্ম যে দিকে থাকে, গেই দিকেই চিরকাল জয় হয়; অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের জয় হয়। অবিশুদ্ধ ভাবহুই বাহ্যিক ধর্মের জয় হয় না।

সাধারণত: লোকের বিশাস যে, আরাঞ্জীব এক হস্তে তরবারি এবং অপর হন্তে কোরাণ লইয়া ভীষণ পাশব অত্যাচারে হিন্দুকে মুসলমান-ধর্মে বলপুর্বক লওয়াইতে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ফিলিপের সহিত কোন কোন বিষয়ে তাঁহার তুলনা করায় আমি যেন ঐ কথা বলিলাম, এমন মনে হইতে পারে। কিন্তু ঠিক দেরপ হয় নাই। ফিলিপ সহস্র সহস্র লোককে ধর্ম্মের জন্ম প্রকাশ্যরূপে অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিলেন: উত্তেজিত নাগরিকদিগকে দমন করিবার জন্ম বড় বড় নগর লুটিত ও অধিবাসী-দিগকে প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত হতা। করিয়াছিলেন। আরাঞ্জীব হাজার হউক ভারতবাদী ; অতটা নুশ:সতার উৎপত্তি এ পুণ্য ভূমিতে কিছুতেই সম্ভবে না। তিনি ঐ সকল ভয়ানক আচরণ করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত না হইলে জীবের গতি নাই। সেই দুঢ়বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া ভয় এবং মিত্রতা দেখাইয়া তিনি কতকগুলি হিন্দুকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন, এবং তীর্থস্থানের মেলা নিবারণ করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্মে অন্ত ধর্ম্মকে বিদ্বেষ করিতে নিবারণ করে না, যে ধর্ম্ম রাজশক্তি দারা (কেবল রক্ষিত নহে) প্রচারিত হইতে পারে. যে ধর্ম-প্রচারের জন্ম রাজা ভয়-মিত্রতা দেথাইবার অনুজ্ঞা প্রচার করেন —তথায় গোঁড়ামী প্রশ্রর পায় এবং তথায় রাজশক্তি তরবারি হত্তে বলপূর্বক লওয়াইতেছে বলিয়া বর্ণিত হইবে তাহার বিচিত্রতা কি ? কিন্তু যদি মুসলমানগণ সত্য সত্যই তরবারি হস্তে ধর্ম প্রচার করিতেন, তবে আজ স্থলতানকে আর্মিনিয়া বা সিরিয়া লইয়া এত বিব্রত থাকিতে হইবে কেন ? তাহা

ছইলে প্রথম হাঙ্গামাতেই ও সকল দেশ খৃষ্টান-শৃত্ত হইয়া ঘাইত। এ দেশেও বলপূর্বক যুদ্ধের অঙ্গস্তরূপ স্থানে স্থানে অল অল পরিমাণে ধর্মান্তর-প্রচার-চেষ্টা হইয়াছিল; রাজকার্যোর অঙ্গস্বরূপ স্থায়িভাবে হয় নাই; নচেৎ এই মহাদেশ মুদলমান দ্বারা কথনই বিজিত হইতে পারিত না; তাহা হইলে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্তবর্ণের লোকেও অস্ত্র ধারণ করিত। এ **(मर्ट्स धर्म मन्नदान ) इस्ताम हराया है है है कि कार्टिन व्यान्ति है है** উপস্থিত হয়, তাহা আরাঞ্জীবই নিজ কার্য্যের দোষে দেখিয়াছিলেন. পূর্ববর্ত্তী মুসলমান বাদশাহগণের কাহাকেও দেখিতে হয় নাই। श्चिमुत्र मत्न প्रवर्धा विष्वव नारे। हिन्तू जात्नन त्य, त्कान धर्मात्र নিন্দা করিতে নাই। বাস্তবিক্ত কোন "ধর্ম্মত" মল নহে। সকল ধর্মই মামুষকে ভাল হইতে বলে। ধর্মের নামে অস্তায় করিলেই সে ধর্মের নিন্দা হয়। যাহা হউক, মুসলমান রাজত্বের সময় কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়েই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন। ধর্ম্মই শান্তির ৰা স্থেপের নিদান বলিয়া মনে করিতেন। তথনও অর্থকরী বিস্থা-বুক্ষের क्ल थोटेया माधात्रावत मत्न धर्य मचस्त्र छेनाच जत्म नाहे। ज्यन चर्ध्य-বিরুদ্ধ সকল চেষ্টাই উভয়ের পক্ষেই ভীষণ বলিয়া বোধ হইত।

আক্বর শাহের উদার মতবাদ তাঁহার ঘারা স্থলররূপে প্রকট হইরাছিল বটে; কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবার পর হইতেই হিন্দু মুসলমান পরম্পরের গুণে আরুষ্ট হইতে-ছিলেন। অনেকের মনেই বিরুদ্ধ ভাব কমিয়া আসিতেছিল। নানকের সামঞ্জভ-বিধায়িনী নীতি উক্ত ভাব আরও প্রকট করিতেছিল। বতদিন মোগল সাম্রাজ্যে উদার নীতি চলিতেছিল, ততদিন নানকের মন্তেই কার্য্য হইতেছিল। যথন দেই নীতির পরিবর্ত্তন হইল, তথন মন্ত্রের ব্যাধ্যার একটু পরিবর্ত্তন আবশ্রুক হইল। মন্ত্রের কালোপযোগী ব্যাখ্যা

দিবার উপযুক্ত ব্যক্তিও তথন ভগবৎ-প্রদাদে উপস্থিত! মোগল সাম্রাক্ষ্য মহারাষ্ট্রীয়ের প্রবলতর আবাতে ভাঙ্গিয়া না পড়িলে, এই নৃতন ময়েই সমস্ত ভারত প্লাবিত করিত। কিন্তু শীপ্রই অত্যাচার কুরাইয়া হাওয়ায় য়ুয়য়া মহাদেশে উক্ত নৃতন বীর-ময়ের প্রদার আবগ্রক হয় নাই। স্থাবগ্রক হইলে—অত্যাচার স্থায়িভাবে চলিলে—সমস্ত ভারতবাদীই প্রক্রপ ময়ের বে দীক্ষিত হইতেন, সে বিষয়ে আন্তিকের সন্দেহ নাই। স্প্রতিয়ের বিক্রম, শিথের অভ্যথান, মহারাষ্ট্রীয়ের শক্তি-প্রদারণ প্রভৃতি,—সমস্ত জাতি, সমস্ত ভারতবাদীকে লইয়া ধরিলে আংশিক উত্তেজনা মাত্র। হিনুর সম্পূর্ণ বিরাট্ ভয়াবহ মূর্ত্তি কথনই প্রকট হইবার স্থাবগ্রক হয় নাই।

যাহা হউক, সৃমাট্ আরাজীব স্বধর্ম-প্রচার উদ্দেশে কান্দ্রীরের স্থবা আনকান সেরকে প্রথমে এইরপ উপদেশ দিয়া পাঠাইরাছিলেন,— . "ছিন্দুগণ মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত না হইলে তাহাদের উদ্ধার নাই— প্রকৃত হবে স্থাবাস, মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইলেই পাওরা বার । আতএব তুমি প্রথমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিরগণকে ডাকাইরা মিউভাষার বুঝাইবে । আর নানা প্রকার কর স্থাপন করিরা প্রজাকে দরিদ্র করিরা আনিবে, এবং দরিদ্র প্রজাকে নানাপ্রকার প্রশোহন দেখাইবে । বদি তাহাতেও না হয়, তবে ভর দেখাইবে ।"

স্থ্যপ্রকাশে এতৎসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইরাছে, তাহার কিঞ্চিত হইল:—

"রহদেশ ধন হাঁকন্ লেত। দারিজ সারি প্রজানিকেত।
পঠেও সাহেবকো বব পরওয়ানা। করেও তুর্ক এদেশ মহানা।
ধন ধরণী লালচ দেখাও। বনহ তুর্ক সবহু স্থ পাও।"
অর্থাৎ (পূর্বব্ণিত হুকুম অনুসারে) "ধন সমস্ত হাকিমে লইল।

দেশে দরিদ্রতা প্রবেশ করিল। সকল প্রজা দরিদ্র ইইয়া পড়িলে যথন আবার বাদসাহের প্রওয়ানা যাইবে, তথন এই সকলকে ধন ও ধর্নীর লালসা দেখাইয়া তুর্ক (মুসলমান) করিও; তথন সকলে স্থুথ পাইবে।"

নদীয়া প্রভৃতি জেলায় ঘোর ছভিক্ষের সময়ে, অন্নকটের সময়ে
মিসনরীদের প্রলোভনে পড়িয়া যে অনেক মুসলমান প্রজা খুঠান হইরাছে,
কত দরিদ্র হিন্দু দাক্ষিণাতো খুঠান ও নানাস্থানে যে মুসলমান
হইরাছে, তাহা অনেকটাই এইরপই কারণে—অসহ্য পেটের জালার
সময়ে সাময়িক সাহায়ের লোভে । কাশ্মীরে কোন ছভিক্ষ উপস্থিত
ছিল না বলিয়া, বাদসাহ আপনার প্রজাদিগকে সেই ছভিক্ষের
অবস্থাপন্ন করিতে আদেশ করিলেন! এ সকল সরল আরবীয়দিগের
ধর্ম-প্রচারের হায় সরল উপায়াবলম্বন নহে। রাজধর্ম-পালনে এরপ
অবজ্ঞা, এরপ কুটিলনীতি, হিন্দু, মুসলমান, খুঠান, কাহারও মতে
ভীভগবানের প্রিয় হইতে পারে না। আর সেই নিমিত্রই সম্রাট্ আরাজীবের
অনেক গুণ সত্তে তাঁহার পূর্কপুরুষদিগের পুণাফলে গঠিত অসামান্ত
সাম্রাজ্য ভোজবাজীর ন্তায় ক্ষণেকের মধ্যে বিনম্ভ ইইয়া গেল। প্রজার
দারিদ্রা দ্ব করিতে যে রাজা চেঠা না করিবেন—প্রজার অন্নকট্র সহদ্ধে
বাঁহার আন্তরিক সহামুভূতি নাই—অপর সহস্র গুণ থাকিলেও তাঁহার
সাম্রাজ্যের চিরকালই এই দশা হয়।

তৎপরে বাদসাহের আবার ত্কুম গেল,—"যদি নিজ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ-ক্ষল্রিয়ণকে মুসলমান করিতে না পার, তবে পাহাড়ের উপরে এখানে ওখানে যে সকল প্রজা থাকে, সেই সকল দরিদ্রদিগকে অগ্রেলও।" এইরপে যে সকল মুসলমান হইরাছিল, তাহাদিগের মধো ব্রাহ্মণেরা "ভত্তে মুসলমান" এবং ক্ষল্রিয় হইতে "থকে মুস্লুমান" হইরাছে। ইহাদিগকে এখন কাশ্মীরের নিক্টস্থ প্রদেশগুলিতে

দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ হিন্দু ছানী ও বাঙ্গালীর মধ্যে এখন আর কিছু করিতে না পারিয়া জর্মণ মিসনরীরা যেন এইরূপ নীতির অমুসরণেই পার্কত্য প্রদেশে দরিদ্র কোল, ভীল, সাওতালদিগের মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে ব্যাপৃত!

বাহা হউক, কাশীরের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ-ক্ষল্রিরগণকে মুসলমান করিবার জন্য আবার আদেশ গেল। তথন ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য সময় লইয়া ৺অমরনাথ মহানেবের নিকট ধর্ণা দিলেন। ৺অমরনাথের স্বপ্লাদেশ হইল যে, তোমরা সকলে গুরু তেগ বাহাছরের নিকট গমন কর, তিনি ইহার উপায় করিবেন। স্বপ্লে একথানি পত্রও পাওয়া গিয়াছিল। ৺অমরনাথ মহাদেবের চিক্সরূপ সেই পত্র লইয়া ব্রাহ্মণগণ তেগ বাহাছরের নিকট গমন করিলেন।

শুরু তেগ বাহাছর এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত
হইয়া রহিলেন। শুরু নানক যে মোগল সম্রাট্ বাবরকে অটল
সিংহাসনের আশীর্কাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সাতটি উচ্চ দরের
হিন্দুর মস্তক না গেলে মোগল রাজ্যের অধঃপতন ইইবে না, সেই
কথাটি মনে মনে আলোচনা করিয়া গুরু তেগ বাহাছর স্থির
করিলেন, "আপনা শির দে কুড়ো করে।" (অর্থাৎ সেই সাতটির
মধ্যে) আপনার মস্তক দিয়া সেই বাক্য পূর্ণ করিতে আরম্ভ
করিয়া দিবেন। বাক্য পূর্ণ হইলেই আশীর্কাদের তেজ বিনপ্ত
ইতিহাসে এবং হিন্দুর রক্ষা হইবে। স্বদেশ-বৎসল স্পাটীর্মনিগের
ইতিহাসে এবং রোমীয়দিগের ইতিহাসে অনেক উদাহরণ আছে
যে, বিপদ্কালে রাজা বা প্রধান সেনাপতি আত্মোৎসর্গ করিতেন।
তাহাদের সেই অসাধারণ দৃষ্টান্তে স্বদলের লোকে বীরমদে উন্মন্তপ্রায়
হইয়া জয়লাভ করিত। দেশের উচ্চপদস্থদিগের আ্যোৎসর্গ ব্যতীত

জাতীয় উন্নতি কোথাও কথন ঘটে নাই। মহাত্মা তেগ বাহাত্র সংকল্প স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিনয়বাক্যে বলিলেন,—"আপনারা দল বাধিয়া বাদ্সাহের নিকট গমন করিয়া বলুন:—

> 'হামরে ছুত্রি হয় যজমান। তিনু করেছে খান আর পান॥'

অর্থাৎ আমাদিগের যজনান ক্ষত্রিরগণ; উহারা আহার পানীয় যেমন চালাইবে, সেইরূপে চলিব। অতএব ক্ষত্রিরগণকে আগে ঠিক করিতে বলিবেন এবং 'ভ্তিও বিচমে লেও নাম হামারো।' ক্ষত্রিয়-গণের মধ্যে আমার নাম লইবেন।"

বাহ্মণগণ তদমুদারে চতুর্দিকে সংবাদ দিয়া দলে দলে দিয়ীতে গিয়া
সমাটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, আপনাদের হুঃথ অর্থাৎ হিন্দুধর্মে
আবাত করায় বে প্রজার দবিশেব কট হইতেছে, তাহা জানাইলেন।
"দারাবাত লথে নিকট হাকারে।" ধর্মদম্বনীয় অভিযোগ বৃঝিয়া
সমাট ব্রাহ্মণগণকে নিকটে আনাইলেন, এবং মৌলবীগণকে সভাস্থল
উপস্থিত হইতে অমুমতি করিলেন। তদমুসারে সকলে সমবেত
হইলে ব্রাহ্মণগণ গুরু তেগ বাহাহরের কথা অমুসারে ক্ষত্রিয়গণকে
অধ্যে মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত করিবার কথা বলিলেন, এবং প্রধান
প্রধান ক্ষত্রিয়গণের নাম করিবার সময় বিশেষরূপে গুরু তেগ বাহাহরের
নাম করিলেন।

সমাট্ আরাঞ্চীব শুরু তেগ বাহাহরের প্রভাব শুনিয়া এবং হিন্দুগণের মধ্যে তাঁহার এতটা প্রতিপত্তি দেখিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আসিবার জন্ম পত্র লিখিলেন। শুরু উত্তর দিলেন যে, তিনি সম্বরে দিল্লী যাইবেন; কিন্তু বর্ধাকাল বলিয়া পথের কটে পৌছিতে বিলম্ব হুইবে। কিন্তু দিল্লীতে গিয়া কিছুদিন থাকিবেন—এই কথা

জানাইলে সমাটের দূত চলিয়া গেল। গুরু তেগ বাহাত্র শীরুতিমত আঘাঢ় মাসেই আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন— সস্তানকে পাটনা হইতে আসিবার জন্ম পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্ত তাঁহার আগমনের জন্মও অপেক্ষা করিলেন না।

### দশম অথার।

## আনন্পুর পর্ব।

প্রথম পর্কাধ্যায়।

---:\*:---

## লখ্নোর গ্রামে আগমন।

হিন্দু শাস্ত্রান্থনারে ধার্মিকের একটি লক্ষণ "নির্কৈরঃ সর্বভূতেরু"। স্থতরাং গোঁড়ামী বা পরধর্মে বিষেষ হিন্দুত্বের বা ধার্মিকের চিক্ন ইইতে পারে না। গুরু তেগ বাহাছরের পরধর্মে বিষেষ ছিল না। তিনি সমাট্ কর্তৃক আহ্ত ইইলে তাঁহার দূতকে বলিলেন,—"তুমি অগ্রসর হও, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।" দূত চলিয়া গেলে, গুরু স্বীকৃতিমত দিল্লীযাত্রা করিলেন। আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া অন্তরক্ত মুসলমান শিষ্য সম্বন্ধান নগরের প্রতিষ্ঠাতা সাম্বন্ধানকে দেখিবার মানসকরিলেন। ভগবান্ রামচক্রও বন্বাস্থাত্রাকালে প্রথমেই তাঁহার ভক্ত গুহুক চণ্ডালের প্রতিক্রপা করিয়া তাহার আলয়ে গিয়াছিলেন। সাম্বৃদ্দীন গুরুকে পাইয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। গুরুক তথায় চাতুর্মাশ্র শেষ করিয়া পাতিয়ালার রাস্তায় পুনরায় দিল্লী-অভিমুখে গমন করিলেন। এ দিকে সমাট্ গুরুর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া আননন্দপুরে পুনরায় দৃত



পাঠাইলেন। • দৃত গুরুকে তথায় না দেখিয়া অমৃতসহরে গেল, এবং সেখানেও গুরুর সন্ধান পাইল না। তখন বাদসার ছকুমু হইল— "যেখানে পাও গুরুকে ধৃত কর।"

এ দিকে তেগ বাহাত্ব সম্বফাবাদ ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ সমানা নামক স্থানে পৌছিলেন। যে সকল শিষ্যাদি সঙ্গে াসিয়াছিল. তাহার মধ্যে কেবল-মাত্র পাঁচজনকে সঙ্গে রাথিয়া অপর সকলকেই তথার বিদার দিলেন। ছয়জনেই অশ্বারোহণে চলিয়াছেন। সমানা গ্রামে আসিলে একজন পাঠান অনেক অমুনয়-বিনয় করিয়া শুরুকে নিজগুহে লইয়া গেলেন। এই পাঠান তেগ বাহাত্মকে সুরুফাবানে দেখিয়া তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইরাছিল। দে সন্ধান পাইয়াছিল যে, গুরু তেগ বাহাতুরকে ধরিবার জন্ম সমাটের লোক বাহির হইয়াছে। পাছে সম্রাট কোন প্রকার অত্যাচার করেন, এই ভয়ে সেই পাঠান গুরুকে নিজগুহে লুকাইয়া রাখিল। সমাটের লোক তথায় সন্ধান করিতে আসিলে "হিন্দুর গুরু পাঠানের ঘরে থাকিতে পারে না," ইত্যাদি বলিয়া সে তাহাদিগকে অন্ত পথে ঘুরাইয়া দিল। কিছুদিন পরে গুরু তাহার ভবন ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে যদুচ্ছাক্রমে কহালি, চেকা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া থটকরগাঁওয়ে আসিয়া পৌছিলেন। তথায় ভাল পানীয় জল পাওয়া যাইত না; দকল কূপেই ক্ষারা (লবণাক্ত) জল। তথাকার লোকেরা তেগ বাহাহুরের প্রীতি সংবর্দ্ধন করিয়া যাহাতে নিকটম্ব জল স্থাত্র হয়, তাহার জন্ত প্রার্থনা করিলেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রার্থনা শুনিয়া গুরু সম্ভোষচিত্তে স্থস্থাই জলের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে গুরু জীন নগর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আগ্রা সহরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পঞ্জাবস্থ আনন্দপুর হইতে দিল্লী যাইতে যে আগ্রায় কেন আসিলেন, বলা যায় না। তবে পরব**র্ত্তী** 

ঘটনায় বোধ হয়, তিনি হয় ত প্রিয় পুত্র গোবিন্দের সহিত সম্মিলন প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। বাহা হউক, আগ্রায় আসিয়া গুরু আগনাকে এক রাখাল বালক দারা প্রকাশিত করেন, এবং ভুথা হইতে সমাটের ৭০১২ জন সৈত্য সমভিব্যাহারে দিল্লীতে নীত হয়েন।

এ দিকে তাঁহার পূত্র গোবিন্দ সিং পাটনা হইতে বাহির হইয়া ক্রমে বারাণসী আসিয়া পৌছিয়া যথাবিহিত স্নান-দানাদি করিলেন। বারাণসীতে বহু শিথ ভক্তের সমাগম হইল। কেহ কেহ শুরুপুত্র গোবিন্দের পাদোদক দ্বারা শিথ মন্ত্রে নৃতন দীক্ষিত হইল। কিছুদিন তথায় শতিবাহিত করিয়া গোবিন্দ ক্রমে অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে স্নানাদি করিয়া যমুনাতীরে পৌছিলেন। এমন সময় শুরু তেগ বাহাছরের প্রেরিত একজন শিথ উপস্থিত হইয়া জানাইল যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দিগের কাতরতায় এবং স্বধর্ম-রক্ষার্থে গুরু সমাটের আদেশক্রমে দিল্লীতে গিয়াছেন; এবার তাঁহার আর দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিবার আশা নাই; পুনঃ আদেশ-প্রাপ্তি পর্যান্ত পুত্রকে লখ্নোর গ্রামে জেঠা নামক মসন্দের গৃহে থাকিতে অমুমতি করিয়াছেন। এই সংবাদে গোবিন্দের পিতামহী নানকী ও মাতা শুজরী শোকার্ত হইলেন। তবে সকলেই গুরুর আজ্ঞানুযারী

স্থ্য-প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে, এবং শিথদিগের মধ্যে এই বিশাস প্রচলিত আছে যে, শুরু তেগ বাহাছর দিল্লীতে নীত হইলে সমাটের আদেশক্রমে প্রেতের উপদ্রব-সঙ্কুল এক ভবনে তাঁহাকে বাসা দেওয়া হইল। তথায় প্রেতের এতই উপদ্রব হয় বলিয়া প্রকাশ ছিল যে, রাত্রির কথা দ্রে থাকুক, প্রাণের ভয়ে লোকে দিনের বেলায়ও সে বাটীতে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। শুরুকে একাকী সেই ভবনে রাখা হইল। শুরুদিৎ, মতিদাস প্রভৃতি তাঁহার অমূচর পাঁচজনকে সেই ভবনের বাহিরে স্থান দেওয়া হইল। স্থা-প্রকাশে লিখিত আছে যে, রাত্রিকালে প্রেত যোড়হস্তে গুরুর নিকট আদি ব এবং বুলিল,— "ভাগ্যোদর হওয়াতে গুরুর দর্শন পাইলাম। এইবার বোদ হয়, আমি এই পিশাচদেহ ত্যাগ করিতে পাইব। এক্ষণে কি করিব—অনুমতি করন। কিদাদেহ ত্যাগ করিতে পাইব। এক্ষণে কি করিব—অনুমতি করন। কিদাদেহ পর্যান্ত নিধন করি।" এই কথা শুনিয়া গুরু যে কথা বলিলেন, তাহাতে গুরুর মন কিরপ জ্ঞান-পূর্ণ, দেষ-হিংসাশৃত্য, পরম পবিত্র, সত্বগুণ-প্রধান ছিল, তাহা প্রকাশ করিবার জন্তই যে এই অন্তুত রদের অবতারণা, তাহা আমাদের পুরাণ পাঠে অভ্যন্ত ব্যক্তিমাত্রেই ব্রিতে পারিবেন।

"শুনি শুরু তেগ বাহাত্র কহো। হামনে দেবী কোই না লহেয়ে॥"
অর্থাৎ (উক্ত কথা) শ্রবণ করিয়া শুরু তেগ বাহাত্র বলিলেন,—
"আমার ত দেবী কেহই নাই।" এই কয়েকটি কথাতেই গুরুর মনের
ভাব কি স্থানররূপে প্রকাশিত হইতেছে!—"আমার বিদ্বেষী কেহ
নাই।"—কি পবিত্রতা ও সরলতাপূর্ণ পদার্থ ই জন্মভূমির উপকারার্থে
বলির জন্ম স্বেচ্ছায় প্রস্তুত! তান্ত্রিক সাধক ইপ্টদেবতার সমক্ষে নিজকে
বলি দিতে উন্মত। মনে উপাসনার ভাব—বিদ্বেষের সংশ্রব নাই। শুরু

"নহি কিসে হুঁ সংহারণ বনে। সর্বজীব নিজ ভাগঠ সনে।
দেব দেত হুঃখ সুথ সব কাহুঁ। এনেহে দোষ অপর কিস মাছ।
পণ্ডিত মৃঢ় রাও আর রস্কা। সবকে শিস কালকো ডক্কা॥
কর্মা শুভাশুভ ষে কর জস্ত। গমহে সঙ্গ হোত যব অস্ত।
কারণ করণ এককর তারা। তিদ্ আগে কেয়া জীব বিচারা॥
মারে রাথে সভকো সোর। ইয়াতে রহিয়ে তুসন্ হোর॥"
অর্থাৎ কাহাকেও মারার আবশ্রকতা নাই। সকল জীব নিজ

ভাগাানুসারে ভোগ করে। অদৃষ্ট অনুসারে ছ:খ-সুথ পান্ধ—ইহাভে
অন্ত কাহার ও দোষ নাই। পণ্ডিত, মূর্থ, ধনী ও নির্ধন সকলকার মাধার
কাল ঘুরিতেছে। জীব যে শুভাশুভ কর্ম্ম করে, অস্তে তাহাই সর্পে
যার। ঈশ্বর একমাত্র কারণ-করণের কর্তা। তাঁহার অত্যে জীবের কি
অধিকার ? মারে রাথে সেই একমাত্র ভগবান্। ইহাতে নিস্তব্ধ
থাকাই ঠিক।

স্থ্য-প্রকাশ বলেন যে, প্রেত এই সকল জ্ঞানপূর্ণ বাক্য শুনিয়া দিবা গতি প্রার্থনা করিল, এবং পরে তাহার স্পৃষ্ট মিঠাই প্রভৃতি দ্রব্য লইবেন কি না, সন্দেহ করিয়া গুরুর প্রীত্যর্থে কিছু মেওয়া ফল আনিয়া দিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে গুরুকে অক্ষত দেখিয়া বিশ্বিত হইন।
শিথদিগের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, এই সময়ে তাঁহার শিশু পাঁচজনের মধ্যে
কেহ কেহ তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া নিজকে এত বলশালী মনে
করিয়াছিল যে, দম্ভ করিয়া দিল্লী সহর উল্টাইতে চাহিয়াছিল; কিছু
গুরু তাহাদের অঙ্গে হস্ত দিয়া বলহরণ পূর্বক দর্প চূর্ণ করেন।

# আনন্দপুর পর্বা।

#### . দ্বিভীয় পর্ববাধ্যায়।

----;+;----

### লখ্নোর আম পরিত্যাগ।

গোবিন্দ লখ্নোর গ্রামে জেঠা নামক মসন্দের গৃহে মাতা ও পিতামহীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। পাটনা হইতে যে সকল লোকজন ও অথবানাদি আদিয়াছিল, সে সমস্ত মাতৃল রূপালের সঙ্গে আনন্দপুর পাঠাইয়া দিলেন। পিতৃতক্ত গোবিন্দ নিজে পিতার জ্বন্থ আকুল থাকিলেও মাতা ও পিতামহীকে নানাপ্রকার সান্থনাবাক্য কহিতে লাগিলেন। তথন তাঁহার বরস নিতান্ত অল—তের চৌদ বংসর মাত্র। বংশগুণে শিয়াদির নিকটে নরলোকাতীত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার বালাক্রীড়ার বয়স তথনও যায় নাই। তিনি লখ্নোর গ্রামে অবস্থানকালে তথাকার বালকগণের সঙ্গে থেলা করিতেন। থেলার মধ্যে—গুলি-ডাপ্ডা, হাড়্ড্ডু, গাছে ঝোলা; গুল্তি, তীর, তরবারি লইয়া মধ্যে মধ্যে শিকার থেলারও উল্লেথ আছে।

একদিন লখনৌর গ্রামের মাঠে গোবিন্দ বালকগণের সঙ্গে গুলি-ভাণ্ডা থেলিতেছেন, এমন সময় মীরদীন নামক একজন মুদলমানকে সঙ্গে করিয়া ক্কীর ভীক্সা তথায় উপস্থিত হইলেন। এই ভীক্সা গুরুগোবিন্দের জন্মের পরই পাটনায় গিয়া ভাহাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস সেই অঞ্চলে সিয়ানা গ্রামে। কথন কথন কোড়া গ্রামে থাকিতেন। ভীক্সার মনে ধারণা হইয়াছিল যে, মোগলরাজ্য প্রায় শেষ

হইয়া আসিয়াছে; অতঃপর শিখগুরুগণ সমাট্ ইইবেন। তন্মধ্যে গুরুগোবিল সিংই প্রথম সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন। ভীক্সা গোবিলের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সেই স্থলর বালককে আদর করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার প্রতি কুপা রাখিতে বলিলেন। এই সকল দেখিয়া ভীক্সার সঙ্গী মীরদীন ভীক্সাকে বলিল,—"তুমি ক্ষেপিয়াছ না কি ? হিলু বালককে ওরপ করিতেছ কেন ?" তত্ত্তরে ভীক্সা বলিলেন,— "ইহাকে সামান্ত মান্ত্র মনে করিও না। ইনি সামাজ্যের অধীষর।"—এইরপ বলিতে বলিতে গোবিলের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যে ঠশ্কা নামক গ্রামথানি সম্রাটের নিকট নিক্ষররূপে পাইয়াছেন—গোবিল্ফ স্মাট্ হইলে যেন তাঁহার সেই গ্রামথানি হস্তান্তরিত না হয়। গোবিল্ফ স্ক্র্যৎ হাসিয়া তথান্ত বলিলেন; মীরদীনের সহিত ভীক্সা চলিয়া গেলেন।

ষখন গুরু তেগ বাহাত্ব প্রথমে তীর্থ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তথন তিনি
সপরিবারে এই অঞ্চল দিয়া গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় গুজরী
দেবীর দাসীকে ঘোগা নামক একজন মসন্দ হরণ করে। তদবধি সেই
মসন্দ গুরুর নিকট অপরাধী থাকে। একলে গুরুপ্ত্র গোবিদকে
নিকটে পাইয়া সে অপরাধ কালনের আশায় তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া
ষাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিল, এবং তাহার ঘর-বাড়ী ও তাহার গ্রামের
জল-বায়ু, লখ্নৌর গ্রামের জল-বায়ু অপেক্ষা যে ভাল, তাহা জানাইল।
লখ্নৌর গ্রামের কূপের জল ভাল ছিল না, সে জন্ম গোবিন্দের সে
গ্রামটিতে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি ঘোগা মসন্দের প্রস্তাব
মাতাকে জানাইলেন। মাতা গুজরী ঘোগাকে নামে চিনিতে পারেন
নাই, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান অবস্থায়—(স্বামী দিল্লীতে নির্ঘাতনের
অবস্থায় রহিয়াছেন, এবং জ্যো মসন্দের নিকট তাঁহার নির্দেশাহুসারে

প্লচ্ছেদে আছেন বলিয়া) অন্তত্ত যাইতে মত করিলেন না। গোবিন্দ লখনৌর গ্রামের জল ক্ষারা বলিয়া ঘোগা মদদের গ্রামে ঘাইতে মত করিয়াছিলেন। কিন্তু গুজরী দেবীর আজ্ঞানুসারে জেষ্ঠা মদন্দ একটি নূতন কুপ খনন করাইল, এবং তাহার জলও বেশ স্বাহ হইল। তাহার নাম "গুরুকা কুয়া"।

ंखकर्गावित अहे. तर्थ नथरमोत आरम मिनवायन कतिर ठरहन। মুগরানি উপলক্ষে স্থানটের চারিনিক্ দেখিরা লইতেছেন। এদিকে শিক্লাতে স্থাট্ অব্যক্ষীৰ গুৰু তেগ বাহাহুরকে দ্রবারে ভাকাই**লেন** এবং বলিলেন, —"জানিলান, তুমি হিন্দু-ধর্ম ত্যাগ করিলে সকলে হিন্দু-ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুদলমান-ধর্ম গ্রহণ করিবে। তুমি হিন্দুদিগের **গুরু বা** পীর। অতএব তুমি হয় তোমার ধর্মের কোন কেরামত (লালা) দেখাও, অথবা মুদলমান-ধর্ম গ্রহণ কর।" গুরু বলিলেন.—"(কেরামত (লীলা) িকি দেখাইব ? সমস্ত প্রকৃতিতে ভগবানের লীলা অপেক্ষা আর বিচিত্ত লীলা কি হইতে পারে? (অর্থাৎ প্রত্যাহ ষ্থাসময়ে সুর্যোর ভার জ্যোতি:-পিণ্ডের উদয় ইত্যাদি অপেক্ষা বিচিত্র লীলা আর কি হইতে পারে ?)। কেরামত (লীলা) দেখাইবার কিছুই নাই। বেদিয়ার স্তায় মিথ্যা ভেক্কী দেখান বা বিধাতার নিয়ম-বহিভূতি কোন কার্য্য করিয়া দেখান আমি উচিত মনে করি না। আর স্বধর্ম পরিত্যাগ কাহারই উচিত নহে। এই জন্ত আমি সম্রাটের অনুজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না।'' তথন সমাটের আজ্ঞানুসারে গুরু তেগ বাহাছর কারাগারে নীত হইলেন।

শুরু তেগ বাহাত্রের কারাগারে অবস্থানকালে শিথগণ তাঁহাকে সর্শন করিতে আদিতে লাগিলেন। একাস্ত আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি কোন কোন শিথের বাড়ী গমন করিয়া আহার গ্রহণ করিয়া আসিতেন। তিনি কি প্রকার উপায়ে কারাগার হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, তাহা বলা ষায় না । কেহ কেহ বলেন, রক্ষিগণ তাঁহার কথায় বিশাস করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিত। শিথেরা বলেন, তিনি ভগবচ্ছক্তি দারা যত্র তত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হইতেন। তিনি কামাথ্যায় গিয়াছিলেন ও তাস্ত্রিক সাধনা করিতেন। অনেকের মত এই যে, তিনি তান্ত্রিক সাধনার বলেই যত্র তত্র ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারিতেন।

শিথেরা বলেন,—কোন সময় গুরু তেগ বাহাছর শিয়ালয়ে ভোজনার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময় সমাটের চর সেই সংবাদ সমাট্কে প্রদান করিলে দেখা গেল, সে সময় তেগ বাহাছর কারাগারে রহিয়াছেন। এক ব্যক্তির উভয় স্থানে থাকা সম্ভব নয় বলিয়া সমাট্ আর কোন প্রকার হকুম দিলেন না বটে, কিন্তু সন্দেহ প্রযুক্ত কারারক্ষকদিগের প্রতি কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিলেন। বিষেধ-বৃদ্ধি-পরবশ গোঁড়ায়া, এবং সমাটের থলস্বভাব ভোষামোদকারিগণ দেখিলেন যে, গুরুর ত কিছুই হইল না—কারাগারে থাকা নাম মাত্র; তিনি যথেছে। ভ্রমণ করিতেছেন। তথন সমাট্কে পরামর্শ দেওয়া হইল, গুরুকে হিলুর ধর্ম মতে অথাত্য দ্রুৱা ভোজন করান হউক। তদকুসারে উক্ত গোঁড়ায়া কারাগারে মুসলমানী থানা লইরা গিয়া গুরুকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। গুরুক্মাভাবিক গান্ডীর্য্য সহকারে থানা থাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

প্রত্য-প্রকাশ প্রন্থে লিখিত আছে যে, এই সময়ে বলপূর্বক গোমাংস খাওয়াইতে, ইচ্ছা করিয়া উৎপীড়কগণ খানার পাতের ঢাকন খুলিলে প্রাতের উপর কতকগুলি কুদ্র কুদ্র শৃকর-শাবক মান্ত্র রহিয়াছে, এইরপ দেখিলেন। তথন মোল্লাগণ পলাইয়া সম্রাট্কে এই বিল্রাটের সংবাদ দেন। স্মাট্ বলিয়া পাঠান যে, হিন্দুর শুক্র প্রথমে কেরামত (লীলা) দেখাইবেন না বলিয়াছিলেন, এখন ভাহা দেখাইতেছেন; ইহাতে বুঝা গেল যে, হিন্দুর গুরু মিথাবাদী। এক্ষণে তিনি ঐ সকল মিথা ত্যাগ করিয়া, গুরুবংশীয় রামরায় যেমন নানাপ্রকার লীলা দেথাইয়া সম্রাটের সহিত মিল রাথিয়া চলিয়াছেন, হয় সেইরূপে চলুন, নতুবা মুসলমান-ধর্মা গ্রহণ করুন। তাহা হইলে তাঁহাকে যথেষ্ট ধন-দোলত, এমন কি, পরম কপ্রকী সম্রাট্-কুমারীয় সহিত তাঁহার বিবাহ পর্যন্ত দিয়া চিরকালের ক্ষম্ম মুখী করা বাইবে। গুরু নৈস্গিক ধীরতা সহকারে বলিলেন যে, তিনি কোন লীলাই দেখান নাই। নোল্লাগণ তাঁহার ধর্মা নষ্ট করিতে আসিয়াছিলেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে দেখাইয়াছেন যে, ধর্মো ব্যাঘাত করিলে সকলেরই মনে কত কষ্ট হয়! পরের মন্দ করিতে গেলে আপন মন্দ আপে হয়—এই নৈস্গিক নিয়মই ইহাতে প্রতিপালিত হইয়াছে মাত্র; তিনি নিজে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই।

এই সময় গুরুর যে পাঁচজন শিষ্য সমভিব্যাহারে ছিলেন, তাঁহারাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। উহাদের মধ্যে মতিদাস নামক শিষ্য গুরুর প্রতি প্রযুক্ত হ' চারটি অপমানস্টক কথা মোলাদিগের মুখে শুনিয়া শুরুকে বলেন,—"আপনি এত অপমান কেন সহু করিতেছেন? ইচ্ছা করিলে ত এথনি সকর মুসলমানের মাথা ফাটাইয়া দিতে পারেন; অস্ততঃ যে পাপিষ্ঠ আপমালৈ এ অবস্থায় রাথিয়াছে, তাহাকে উচ্ছন্ন দিতে পারেন।" মোলাগণ মতিদাসের কথা শুনিয়া চলিয়া গেলেন, এবং সম্রাট্কে গিয়া সংবাদ দিলেন। শুরু তেপ বাহাছর মতিদাসকে বুঝাইতে লাগিলেন, "বংস! তোমার এখনও ব্রক্ষজ্ঞান হল নাই।—মান, অপমান, স্থা, তুংগা এ সকলে সমান জ্ঞান করে। ইহারা আমার মন্তক গ্রহণু করিবে; শুরু নানকের আজাজুসারে মন্তক দান না করিলে তাহার আশীর্বাদের তেজ নত হইবে নান সেই সক্ষয় সাধন করিতে বসিয়া তাহা হইতে বিচলিত হইতে পারি না।" এইরপে শুরুক শিষ্যকে বুঝা-

ইতেছেন, এদিকে সম্রাট্ মোলাগণের মুথে শুনিলেন বে, মতিদান তাঁহাকে পাপিন্থ বলিয়াছে। শুনিয়াই ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার মস্তক চিরিয়া ফেলিবার ছকুম দিলেন। স্মাটের আজ্ঞান্ধসাবে শুরু ও অপর চারিজন শিষোর সমক্ষেই মতিদাদের মস্তক বিধপ্তিত হইল।

এই ভীষণ দৃশ্যে বাকী শিষা চারিজন ভয় পাইল। তাহারা রাত্রিতে ভীতিব্যঞ্জক সরে গুরুকে বলিল,—"দেখিতেছি, এইরূপে আনাদের প্রাণটা ঘাইবে।" গুরু বলিলেন, "ঘদি ভয় হইয়া থাাক, তবে এখনি পলাও; কারাগারে কেহ ভোনাদের আবদ্ধ রাখিবে না।" গুরুর কথার তাহাদের মন দোহল্যমান হইল। যাইব কি না, তাহা ভাবিতে লাগিল। তথন গুরু দেখিলেন যে, ভীত হইলেও শিষ্যেরা চক্ষুলজ্ঞার তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ঘাইতে পারিতেছে না। তিনি সকলের সহিত সহাত্মভূতি প্রকাশ করিতেন, কপটতা জানিতেন না। সরল ভাবেই চিন্তা করিয়া দেখিলেন, আমার কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্ত উহাদের ঘাইতে বলিলেই উহারা আমাকে এ অবস্থার রাথিয়া ঘাইতে পারিবে, নচেৎ পারে না। সকলকেই বলিলেন,—"লখ্নোর গ্রামে গিয়া জেঠা মসন্দরের বাটীতে গোবিন্দের নিকট এখানকার ব্রৱান্ত বলিবে, এবং লোকহিতার্থে মোগল সমাটের তেজ নাই করিবার জন্য মন্তক্ষ দানে কৃতসঙ্কর হইয়াছি, ইহা গোবিন্দকে জানাইবে। জতঃপর উহাদের সকলকে আনলপুর যাইতে বলিবে।"

এইরপে বাকী চারিজন শিষ্যের মধ্যে তিনজন লখ্নোর নগর যাত্রা করিল। চতুর্থ ব্যক্তি কিছুতেই শুকুর : দক্ত ছাড়িল না। তিনজন শিষ্য লখ্নোর পৌছিরা সমস্ত র্ভাস্ত বর্ণন পূর্ধক সকলকে আনন্দপুর গমন করিতে বলিলেন। নানকী ও শুজরী শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তেজঃপুঞ্জ ক্ষল্লির-তনর গুরুগোবিন্দ মাতা ও পিতামহাকে বলিলেন, "গুরু মহারাজ ভবিষাৎ বাণী উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা
নিশ্চয় ঘটিবে। তাঁহার কথার অন্তথা হইবে না। কিন্তু আমি ইহার
প্রতিশোধ কইব। আমি তুর্কের মূলদেশ একবারে উত্তোলন করিব
("কঁরো তুরক্কে জড় উথ্রনা।") বালকের এবংবিধ প্রতিজ্ঞা বারংবার
শুনিতে শুনিতে নানকী ও গুজরীর হৃদয়ে তুর্করাজের ভয় উদয় হইতে
লাগিল। তাঁহারা আপনাদের শোক গোপন করিয়া বালককে সান্থনা
করিতে লাগিলেন।

্ওকগোবিন্দ দিল্লী হইতে প্রেরিত লোক দারা গুরু তেগ বাহাগুরকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিয়া দিলেন বে, অতঃপর যেন সেই লোক আনন্দপুর গিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিতে থাকে। দিল্লীর লোক বিদায় হইলে গুরুগোবিন্দ আনন্দপুর হইতে মাতৃল কুপালকে এবং পান্ধী, ঘোড়া প্রভৃতি যান আনাইয়া আনন্দপুর যাত্রা করিলেন। জেঠা মদল প্রভৃতিকে আশীর্কাদ করিয়া গুজরী নানকী পাকীতে এবং গোবিন্দ ও রুপাল অথে আরোহণ করিয়া চলিলেন। গোবিন্দ তরবারি, বাজপক্ষী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়াছিলেন। পথিমধ্যে মৃগন্না উপলক্ষে সমস্ত দেশটি দেখিতে দেখিতে কীরতপুরে গিয়া পৌছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিথ-সমাগম হইতে লাগিল। কীরতপুরে তথন গুরু হরগোবিন্দের পুত্র স্থামলের পৌত্রগণ বাদ করিতেছিলেন। গুরু তেগ বাহাছরের পুত্র গোবিন্দ আসিয়াছেন শুনিয়া, স্থামলের পৌত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন—পরিচয় হইল। নানকীকে দেখিয়া সকলেই প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয় বশতঃ গোবিন্দকে তথায় একদিন অবস্থান করিতে হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আনন্দপুর যাত্রা করিলেন। কীরতপুর হইতে আনন্দপুর পাঁচ ক্রোশ মাত্র দূরে; স্থতরাং সেই দিনেই পৌছিলেন।

# আনন্পুরপর্ব।

#### তৃতীয় পর্বাধ্যায়।

#### ちゅりのな

আনন্দপুরে অবস্থান।—তেগ বাহাছুরের দেহত্যাগ।

তেগ বাহাত্র যথন দিল্লীতে আবদ্ধ, সেই সময়ে গোবিন্দের প্রেরিভ শিথ তথায় পৌছিল। সম্রাটের আদেশ ক্রমশঃ কঠোর হইয়া উঠিতে-ছিল। গুরু তেগ বাহাছর যে বাটাতে বদ্ধ ছিলেন, তিনি তাহার ছাদে পাদচারণা করিতেন। দেই স্থান হইতে বেগম মহলের দিকে তিনি উকি মারেন, এই অপবাদ দিয়া তাঁহার উক্ত বেড়ানটুকুও বন্ধ করা হইল। কথিত আছে যে, পবিত্রচরিত্র গুরু উক্ত মিথ্যা অপবাদের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"আমি বেগমদিগকে দেখিতেছি না; ওদিকে কথনও চাহিয়া দেখি নাই; কিন্তু যাহারা বাদশাহী বেগমদিগকে দেখিবে, তাহারা কতদূর আদিল—তাহাই অন্তদিকে দেখিতেছি।" শিখেরা বলেন যে, উক্ত কথাদারা ইংরাজদিগের বোম্বাই অঞ্চলে বন্ধমূল হইবার বিষয়, এবং পরে উহাদের মিউটিনির সময় বাদশাহের প্রাসাদ অধিকারের কথা স্থচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, কঠোরতর আদেশ ক্রমশই আসিতে লাগিল। তেগ বাহাছরের সহিত শিখমাত্রেরই দর্শন নিষেধ **হইল। কিন্তু "ব**ত্রিশ বন্ধনে ফম্বা গিরা"—অকারণে অতিরিক্ত অত্যায় অত্যাচার হইলে, দৌরাত্মকারীর নিজের কর্মচারীরাও উহাতে অল্প অল্প দোৰ দেখিতে থাকে, এবং পূর্ণ মাত্রান্ত সাহাব্য করে না। মীর

• কানিদের ও নান। সাহেবের বলি-হত্যার আদেশ তাহাদের দৈনিক কর্মচারীরা প্রতিপালন করে নাই; সে কর্মের জন্ম অন্ত লোক খুঁজিতে হয়, এবং দেরপ লোক দংগ্রহ অনেক কটেই হইয়াছিল। এখানেও দোর্দ গুপ্রতাপ স্থাট আরাঞ্জীবের আদেশ পবিত্রচরিত্র গুরু তেগ ৰাহাত্রের বিক্রে পূর্ণমাঝায় প্রতিপালিত হইল না। গুরুর গুণে কারারক্ষকগণ মুগ্ধ হইরা কতকটা শিথদিগেরই ন্থায় তাঁহাকে ভক্তি করিতেছিল। হিন্দু মুসলমান উভয়েই মূলতঃ পরার্থদৃষ্টি ও ঐহিকতাশুত্ত বলিয়া সন্ন্যাসী ও ফকীরমাত্রেই উভয়েরই নিকট প্রায় সমভাবে শ্রদ্ধার আম্পদ। রক্ষীরা স্থির ব্রিয়াছিল যে, গুরু তেগ বাহাহর পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে কেহ তাঁহাকে আটকাইয়া রাথিতে পারিবে না ; কিন্তু পাছে তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হয়, এই নিমিত্ত ঁতিনি যে পলাইবেন না, সে কথা তিনি তাহাদিগের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাহারা তাহাতে সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করিয়াছিল। ্তাহারা কেবল চাকরী রক্ষা করিবার জন্ত যেটুকু বাহ্যিক কড়াকড়ি ্র্লাবখ্রক, তাহাই করিত; নচেৎ গুরুর আজ্ঞা-প্রতিপালনই যেন তাহাদের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই জ্বন্ত গুরুগোবিন্দের প্রেরিত শিথের সহিত তেগ বাহাছরের সহজেই দেখা হইল। তিনি দেই শিথের নিকট হইতে বৃদ্ধা মাতার ও অক্সান্ত সকলের বিবরণ জানিয়া সকলকে যথাযোগ্য সাম্বনাবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পরে সাতারটি শ্লোকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রের শেষ ভাগে গোবিন্দকে লিখিয়াছিলেন :---

"বল ছুটক্যো বন্ধন পরে কছুন হোত উপায়। কন্থ নানক অব ওট হরি গজিজ্যো হোহি সহায় ।" অর্থাৎ বল ছুটিয়াছে, বুন্ধন পড়িয়াছে, কোন উপায় হইতেছে না। নানক বলিতেছেন, এথন হরি ধেরূপ নিজে গজকে "বল দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার যদি করেন—তবে হয়।

উক্ত পত্তের উত্তরে গুরুগোবিন্দ লিথিয়াছিলেন:—

"বল হোরা বন্ধন ছুটে সভ কিছ্ হোত উপায়। নানক সভা কিছ্ তুমরে হাথ মৈ তুমহী হোত সহায়॥"

অর্থাৎ বল হয়, বন্ধন ছিন্ন হয়, সকলের কিছু উপায় হয়। হে নানক। সকল কেবল তোমারই হাড, যদি 'তুমি' সহায় হও।

শুরু তেগ বাহাত্র বালকের এই উত্তরে বালকের ধর্মে ও গুরুতে বৈকান্তিক বিশ্বাস ও উদ্যম-প্রবণতা উপলব্ধি করিয়া বড়ই সম্প্রই হইরাছিলেন। এই ছই শ্লোকে নিজের বাসে সমরের অবস্থার সামাপ্ত উল্লেখ দেখা যায়, নতুবা তেগ বাহাত্তরের রচনার সকলগুলিই পরমার্থ-বিষয়ক। তিনি অকারণে ডাকাইত বা রাজদ্রোহী বলিয়া কাহার কাহার দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। তবে নিরীহ হইলেও শক্তিশালী লোককে রাজদ্রোহী বলা এ জগতে ন্তন নয়। যাহা হউক, গোবিন্দের উত্তর প্রাপ্ত ইইলে গুরু তেগ বাহাত্তর একটি নারিকেল আনাইয়া এবং তৎসঙ্গে পাঁচটি পয়সা দিয়া ষ্থাবিহিত গুরুশক্তি সমেত গুরুপদ গোবিন্দকে অর্পণ করিয়া শ্রীয় দেহত্যাগের জন্ম প্রস্তুত হইয়া রহিলেন; ঐ পাঁচটি পয়সা ও নারিকেলটি লইয়া শিথ আনন্দপ্র বাত্রা করিল।

এদিকে পিতৃভক্ত গোবিন্দ পিতার দেহত্যাগের সময় সন্নিকট-ক্রেক্টী বুঝিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। রত্রিতে নিজা নাই—

কুন্তীরে ধরিলে নিরুপায় হত্তী জীহরির চরণে হৃৎকমল উৎসর্গ করায় উদ্ধার
পাইয়াছিল। গলাগওকের সলমে হরিহরছত্তের মেলাত্বলে ঐ ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া
প্রাসাদ্ধ আছে।

চক্ষে জার জল ধরিতেছে না; কিন্তু তথনও বৃদ্ধা পিতা-এবং শিষ্যগণের সমক্ষে স্থির প্রতাহ নিয়মিত প্রাতঃমান করিতেন, কিন্তু যে দিন অপক্লাহে দিল্লী হইতে শিখ নারিকেলটি ও পয়সা পাঁচটি আনিল, সে দিন প্রাতঃ-্সান করেন নাই। পুর্কদিন রাত্রিতে গুজরী রাণী স্বপ্ন দেখিয়াছি**লেন,**— যেন গুরু তেগ বাহাত্ব নিয়মিত একটি নারিকেল ও পাঁচটি পয়সা দিয়া গোবিন্দকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার দেহে মস্তক নাই। নিশি-শেষে এই ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া পুত্রের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, গোবিন্দও কেমন আলু থালু অবস্থায় রহিয়াছেন। তথন তিনি পুত্রকে স্বপ্নের কথা জানাইলেন; দিল্লীর আর কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি না. জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় একজন শিথকে তথার প্রেরণ করিতে বলিলেন। মাতা গুজরীর আজ্ঞায় একজন শিখ অবিলম্বে দিল্লীতে প্রেরিত হইল। তাহার সহিত উক্ত নারিকেল ও পয়দা-বহনকারী শিথের পথে দাক্ষাৎ হইল বটে; কিন্তু যেরূপ আজ্ঞা ছিল, তদমুসারে সেই শিথ দিল্লীতে গমন করিল। তেগ বাহাছরের সঙ্গে এই শিথের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাহাকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে, সত্তরেই তাঁহার মন্তক উহার ঝুলিতে পড়িবে, আর মন্তক ঝুলিতে পড়িলেই উহা লইয়া যেন দে সম্বরে আনন্পুর চলিয়া যায়।

এদিকে "একে মনসা তাহাতে ধূনার গন্ধ"; একে আরাঞ্জীব সম্রাট্, তাহাতে তোবামোদকারী গোঁড়া মোলা ও ওমরাওগণের উত্তেজনা-বাক্য! স্থতরাং নিত্য নৃতন অত্যাচারের ব্যবস্থা হইতেছে। বলা বাহল্য, থোদ আরাঞ্জীবকে আর প্রায় কার্য্য-ক্ষেত্রে দেখা যাইত না। এখন কেবল তিনি হুকুম দিতেছেন, এবং তোবামোদকারী গোঁড়াদিগের

মূথে সংবাদ লইতেছেন্,। নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া অবশেষে সম্রাটের অন্তজা অনুসারে মোলা ও ওমরাওগণ কারাগৃহে তেগৃ। বাহাছরের পিঞ্করের নিকটে আসিয়া বলিলঃ—

- (১ম) "সারা ছোড়ো"—হিল্পর্ম ত্যাগ কর, মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ কর, সকল প্রকার ভোগ-স্থুথ পাইবে। অথবা—
- (২য়) "কারামাত দেও"—লীলা দেখাও, তাহা ইইলে গুরুবংশীর রামরায় যেমন সমাটের একজন পারিষদের ভায় ইইয়া আছেন, সেইরূপ থাকিতে পাইবে। নতুবা—
- (৩য়) "আপনা প্রাণ হানো" আপনার প্রাণহানি কর অর্থাৎ. প্রাণদণ্ড গ্রহণ কর।

গুরু তেগ বাহাহর ধীরভাবে উত্তর করিলেন :—
"উত্তর ভণেও ধরম হাম হিন্দু।"
অৎপ্রিয় কো কিম্ করহেঁ নিকন্দু॥"

অর্থাৎ আমার হিন্দু-ধর্ম অতি প্রিয়। কিরূপে উহাকে পরিত্যাগ করিব ?—গুরু আরও বলিলেন ঃ—

"কারামাত কা নাম করহ হার। করে না শস্ত সমান সেহর হার॥ কর আজ্মত দেখরার উদারা। গুনেহ গার দরগার মাঝারা॥ নিজ নিজ ধরম সভন কো প্যারে। যো জিস্ ধরত সো তিস্ তারে॥ হামতো দোনা বাত না মানে:। করহ সাহ যএসে মন্ জানে:॥"

অর্থাৎ কারামত বা অমৃত লীলার নাম যাছগিরি। সাধুগণ এরপ

কার্য্য করেন না। যে এরপ অন্তৃত্ব থেলা দেখার, সে কিখরের ছারে দোনী হয়। নিজের নিজের পর্ম সকলেরই প্রিয়। যে আপনার ধর্ম ধরে, তাহার ধর্মই তাহাকে ত্রাণ করে। স্ত্তরাং আমি ঐ স্থই কথা শুনিতে পারি না। এক্ষণে বাদশাহের যাহা মনে হয়—করুন।

তথা গুরু গ্রন্থে :—

্রণাটক চেটক কিয়ে কু কাজা। প্রভুলোগনকো আবৎলাজা।"

ভর্মাৎ নটের মত চটক দেখান কু-কর্ম। ইহাতে প্রভুর দাস বাভক্ত লজ্জা পায়।

গুরু তেগ বাহাত্র এইরূপ উত্তর দিয়া মোল্লা ও ওমরাওগণকে বিদায় করিলেন।

তৎপরে সমাট্ সভায় পরামর্শ হইল বে, সর্বজন-সমক্ষে শুরুর প্রাণনাশ করাই বৃক্তি-সঙ্গত। তাহা হইলে জনসাধারণে ভর পাইবে; এবং অনেকে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিবে। এইরূপ যুক্তির পর পূর্ববিরের স্থায় মোলা ও ওমরাও বারা শুরুকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তাঁহার নাম 'তেগ বাহাতর' কেন ? তিনি এমন কি বাহাত্রী করিয়াছেন বে, ওরূপ নাম ধারণ করিলেন ?" তহভুরে শুরু বলিলেন,— "তেগ শব্দের অর্থ তরবারি। যদি উত্তম শাণিত খোরাসানী তরবারিতে কাগজ বাঁধিয়া তাঁহার অঙ্গে আঘাত করা হয়, তাহা হইলে কাগজ ও উহার বন্ধন দড়ী কাটিবে না।" এই কথায় মোলা ও ওমরাওদিগের অভিপ্রার সিদ্ধ হইবে ব্রিয়া তাঁহারা সমাট্কে পরামর্শ দিলেন, এ বিষ্ত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হউক। স্রাট্ও অন্তক্লে আনেশ প্রদান করিলেন। তথন পিঞ্জরাবদ্ধ শুরুক তেগ বাহাত্রকে চাঁদনী-চৌকের বাজারে আনিরা স্বর্জজন-সমক্ষে বলিনান দেওয়ার ব্যবহা হইল। ১৬৭৬ খুণ্ডাকে মান্ধ

মাদের শ্রীপঞ্চমী বা বসস্ত-পঞ্চমীর দিন বেলা একটার সময় বাজারের বৃক্ষতলে শুরু জপজী পাঠ করিয়া প্রণাম করিতেছেন, এমন সময়ে জ্লাদ অসি-সহ হস্ত উত্তোলন করিবামাত্র শুরুর মুঞ্জ যে কোথার গেল, কেহ দেখিতে পাইল না। ঠিক সেই সমরে জাঁধি বা ধূলিপূর্ণ ঘূর্ণবায়ু আসিয়া সকলের দৃষ্টিরোধ করিল। যে শিথ মুঞ্জের ক্লা অপেক্ষা করিতে আদেশ প্রাপ্ত ইয়াছিল, সে মুঞ্জ পাইয়া আনন্দপুর-অভিমুখে যাত্রা করিল। হিন্দুধর্ম রক্ষা হইবে দেখিয়া দেবগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুর্যা-প্রকাশ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"হার হার হার সভ জগত ভরেও জর জর জর স্বর্ণোক।"

তৎপরে শুরু তেগ বাহাত্ব স্থায় বিমানে চড়িয়া সর্বোপরি ষে সিচ্থণ্ড," সেই সত্য-লোকে চলিয়া গেলেন। সমাট্ গুরুর মন্তকের জক্ত নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি গুরু তেগ বাহাতরের মুগু আনিয়া দিতে পারিবে, সে বিশেষরূপ প্রস্কার পাইবে। মুণ্ডের সন্ধান হইল না; ধড় পড়িয়া রহিল। সাধারণ শিথগণ সমাটের ভয়ে ভীত হইল। মুগু উড়িয়া যাওয়ায় সাধারণের মনেও কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। ধড় স্থানাস্তরিত করিবার জক্ত শিথগণের হৃদয়ে ব্যাকুলতা জন্মিল, কিন্তু স্মাটের ভয়ে কেহ প্রকাশতাতাবে সে কার্য্য সম্পাদন করিতে পাবিল না। অবশেষে একজন লবানা অর্থাৎ বল্দে শিথ বহুসংখ্যক পণ্যন্তব্যবাহী বলদ সহ যে স্থানে শুরুর মৃতদেহ ছিল, সেই স্থান দিয়া যাইবার সমন্ন ধড়টি লইয়া সহরের বাহিরে পলায়ন করে। তথায় তাহার একথানি সামান্ত চালা বা খাপ রেলের গৃহ ছিল, সে সেই গৃহের দ্রব্যাদি সরাইয়া গুরুর মৃতদেহ স্থানি দাহ করিয়া দিল। ধড়টি আনিবার সমন্ন ঘূর্ণবায়ু

হইরাছিল, এবং অনেক বলদ চলিতেছিল বলিয়া ধূলিও উড়িতেছিল। এই সকল পোলযোগে কিরূপে যে ধড় চলিয়া গেল, তাহার সন্ধান ব্যাজপুক্ষযেরা করিতে পারিলেন না।

ইউরোপীয় ইতিহাস-বেভাদিগের বর্ণনা, এবং তাঁহাদের বর্ণনা অফুসারে যে সকল এতদেশীয় ব্যক্তি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন. ·ভাঁহাদের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন গুরু তেগ বাহাত্বর যথন স্মানন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া স্মাইসেন, তথন গুরুগোবিন্দ তথায় ছিলেন। তিনি স্বয়ং আপন পুত্রকে পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া বলিয়া আদিয়াছিলেন, 'এবার দিল্লী হইতে আর প্রত্যাগমন করিবার আশা নাই। দেখিও, বেন তরবারির মর্যাদা রক্ষা হয়। আমার রক্ত বেন বুণা না বায়, এবং আমার দেহ যেন নিতান্ত শুগাল-কুক্করের ভক্ষ্য না হয়।" এইরূপ বাক্য বলিয়া সম্ভানকে গুরুপদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তৎপরে দিল্লীতে ·**আ**সিয়া কিছুদিন তাঁহাকে নিৰ্যাতন ভোগ করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, আরাঞ্জীব তাঁহাকে মুদলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জ্ঞা,— কেই বলেন, আদম হাফিজের সহিত যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া,— তাঁহাকে কণ্ঠ প্রদান করেন। পরে সম্রাট আরাঞ্জীবের অনুক্রা অনুসারে প্রকাশ্র রাজসভায় তাঁহার শিরশ্ছেদ ক া হয় এবং অবশেবে মস্তকহীন দেহটি রাজপথে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু এই প্রকার কথাগুলির অপেকা সূর্য্য-প্রকাশে লিখিত ঘটনা অর্থাৎ পূর্বের বেরূপ লিখিত হইয়াছে, সম্রাটের অনুজ্ঞায়—সম্রাটের তোষামোদকারীদিগের সমক্ষে (সম্রাটের অমুপস্থিতিতে) প্রকাশ্ম বাজারে বাহাত্রের শিরশ্ছেদ করা হয়, ইহাই সম্ভব বলিয়া আমাদের বিখাস হর. এবং সিপাহী-বিদ্যোহের সময়ও শিথদিপের ব্যবহারেও তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হইয়াছে।

যাহা হউক, দিল্লীতে কোতোয়ালীর সন্মধে এইরূপে গুরু হত হওয়ায় মোগল সমাট্দিগের উপর এবং দিল্লী সহরের উপর শিথদিগের অতীর তীত্র বিদের্য উংপন্ন হয়, এবং পুরুষামুক্রমে এই বিদেষ পোষিত হইতে থাকে। মিউটনির সময় যথন বিদ্রোহী "পুরবিয়া" সিপাহীরা দিল্লীর বাদসাহকে পুনর্বার সমাট বলিয়া ঘোষিত করিল, তথন শিথেরা যদিও আটবর্ষ মাত্র পর্কের ইংরাজের সহিত রাম-নগর, চিলিয়ানওয়ালা, ও গুজরাটের ভীষণ যুদ্ধে আপনাদের প্রাধান্ত-রক্ষার নিমিত্ত অসামান্ত যত্ন করিয়াছিল, তথাপি বিদ্রোহীদিগকে স্থদেশী ভাবিয়া উহাদেরই দেখাদেখি পঞ্জাবের স্বাধীনতাজন্ত কোন প্রকার হাঙ্গামা বাধাইবে, এ ভাব তাহাদের মনে ক্ষণমাত্রও স্থান পাইল না,—ইংরাজের প্রতি উহাদের রাজভক্তি অটুট রহিল। ইংরাজের স্থবনোবস্ত ও তৎকালীন ইংরাজের পঞ্জাবস্থ কর্ম্মচারী-দের গুণ ব্যতীত শিথদিগের মোগল-বিদেষও উহাদের এই রাজভব্তি রক্ষার কারণ হইল। উহারা দেখিল যে, যাহারা রাজবিদ্রোহী, তাহারাই আবার শিখধর্মের পরম শত্রু বাদসাহের পৃষ্ঠপুরক ৷ স্থতরাং যথন রব উঠিয়া গেল যে, দিল্লীর বাদসাহের উপর শিথদিগের চিরস্তন বৈরনির্য্যাতনের বড়ই স্থযোগ উপস্থিত, শীঘ্ৰই ইংরাজের অধিনায়কতায় পল্টনে ভৰ্ত্তি হইয়া দিল্লীযাত্ৰা করিলেই হয়, তথন দলে দলে শিথ আসিয়া সৈন্তদলে প্রবিষ্ট হইল, এবং ধর্মাযুদ্ধে উন্মন্তপ্রায় হইয়া দিল্লীযাতা করিল। ঝিল, পাতিয়ালা প্রভৃতি স্থানের শিথ রাজারাও সেই পথে গমন করিলেন। শিথের ্শাহায়ে এই দিল্লী অধিকার ব্যাপারে ইংরাজের ইতিহান পাঠের সার্থকতা ও বিভিন্ন জাতীয়দিগের অধিনায়ক হইবার উপযুক্ত নৈদর্গিক ক্ষমতা যেমন স্বস্পাই প্রমাণিত হয়, কার্য্য-কারণ-স্তরের দূর-ব্যাপকতা দেখিয়া ততোধিক বিশ্বিত হইতে হয়।

সমাট্ আরাজীবের ক্বত কার্য্যের ফল, তাঁহার অতি দ্রবর্ত্তী বংশধরদিগের উপরে কি অচিন্তনীয় ভাবেই গিয়া পড়িল! নিথদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ ছিল যে, যে স্থানে গুরু তেগ বাহাছ্রের দেহ-ত্যাগ ইয়—যেথানে পবিত্রাআ ঈশ্বর-পরায়ণ সাধু রাজধর্মের একান্ত বাভিচারী নীতি অনুসালে হত হয়েন—সেই ভীষণ স্থলেই মোগল বাদসাহের বংশলোপ হইবে। ফলেও দেখা যায় যে, মিউটিনির সময় ইংরাজ কর্তৃক দিল্লী অধিকারের পর বাদসাহের পুত্রদিগকে দিল্লীর বাহিরে স্থিত সমাট্ হুমায়ুনের মকবরা হইতে গত করিয়া দিল্লী আনমনকালে সহরের লোকে যদিই ছিনাইয়া লয়, এই বলিয়া কাপ্তেন হুড্সান ভাহাদিগকে একে একে গুলি করিয়া মারিলেন। তাহার পর সেই বাদসাহ-পুত্রদিগের মৃতদেহগুলি দিল্লীর বাজারে কোভোয়ালীর সম্মুথে তেগ বাহাছরের বলিদানের স্থলেই ফেলিয়া রাখিলেন। এই কর্কণদৃশ্যে—বে অপরাধেই হউক, তৈমুরলঙ্গের সেই জগদিখ্যাত বংশের এই শোচনীয় পরিসমাপ্তিতে—সকলেরই হৃদ্য কার্কণ্যরুসে স্বতঃই সিক্ত হইবার কথা!

ন্যালিসন প্রভৃতি অনেক ইংরাজ ইতিহাস-রচয়িতা এই ঘটনায় ছংথ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কেভব্রাউন বলেন যে, উক্ত জমির উপর প্রায় পৌনে হুই শত বংসর পূর্বে সংঘটিত গুরু-হত্যার স্মৃতি শিথ সৈনিকদিগের হৃদয়কে পাষাণবং করিয়াছিল। উহারা "এতদিনে ভবিব্যদ্বাণী পূর্ণ হইল" বলিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশই করিয়াছিল। বাস্তবিক ভক্তি-ভাজনদিগের ও প্রিয়জনের সম্বন্ধে নশ্মান্তিক অত্যাচারের স্মৃতি এমনি ভয়াবহ পদার্থ। এই মানসিক ভাব হইতেই সিয়া স্মৃত্রির আজ্ব বিবাদ! কর্ণবধের দিন কর্ণের রথ-চক্র ভূমিতে বসিয়া গেলে, কর্ণের কাতর্তায় অর্জুন তাঁহাকে রথ উদ্ধার করিবার

শশু সময় দিতে বাইতেছিলেন, এমন সময়ে জৌপদীর বস্ত্রহরণ ও অভিময়ার নিধনস্থতি আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে কঠোর করিয়া ফেবিলা! ধর্মের গতি বড়ই সক্ষ—অসংপথের পরিণাম বড়ই ভয়াবহ! বলদৃপ্তেরা এ কথা যদি ভাবিয়া দেখিত, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে অধ্যাচরণ অত্যাচার কতই কমিয়া যাইত! যাহা হছক, ইংরাজ-য়াজের শাসনে আজ যে মুসলমানের সহিত শিথের বা হিন্দুর এই সুমুক্ত নিদারণ বিবাদের কারণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, আমাদের অত্য স্থেবর বা হৃদ্ধের কথা ছাড়িয়া স্বধু উটুকু ভাবিলেই ইংরাজ-রাজের প্রতি কতই কৃতজ্ঞতার কারণ উপলব্ধি হয়!—সকলেই আপন আপন ধর্ম অবাধে অত্যেবণ করিতে পাইতেছে।

শুরু তেগ বাহাহরের জীবনলীলা শেষ হইলে মোলা এবং প্রমরাওগণ সমাট্কে ব্রাইল যে, একটা মহৎ কীর্ত্তি হইল; অতঃশর লোক সহজেই মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু আরাঞ্জীব পিতাকে কারাগারে প্রিয়া, ভাতাকে যন্ত্রণা দিয়া নিহত করিয়া, সন্তানকে কারাগারে মারিয়া, মনে যে কন্ত পান নাই, আজ একটি সাধু হত্যা করিয়া ততোধিক কন্ত বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন,—সেই দিন রাত্রিতে শুরুর প্রধান শিষ্য মতিদাস, যাহাকে তিনি করাতে করিয়া চিরিয়াছেন, সেই আসিয়া তাঁহাকে খট্টাসমেত উল্টাইতেছে! তথন প্রাণভরে ব্যাকুল হইয়া সমাট্ বোড়হস্ত করিলেন। মতিদাস বলিল,— "অতঃপর তুমি যদি দিল্লীতে থাকিবে, তাহা হইলে তোমায় মারিয়া কেলিব।" কথিত আছে, এই সময় হইতে সমাট্ আরাঞ্জীব রাত্রিতে দিল্লী সহরের মধ্যে থাকিতেন না। দিবাভাগে রাজ-কার্য্যের জন্ম সহরে আসিলেও রাত্রিতে সহরের বাহিরে এক অট্টালিকায় গিয়া থাকিতেন, এবং কিছুদিন পরে দক্ষিণাঞ্চলের হিন্দুদিগের উত্থান দমন করিতে

্গিয়া চিরদিনের জন্ম তথায় রহিয়া গেলেন, দিলীতে তাঁহাকে আর ্ফিরিক্টেহইল না।

্এ দিঁকে গুরু তেগ বাহাছরের প্রেরিত শিথ নারিকেল ও প্রসালইয়া আননদপুরে গোবিন্দের নিকট পৌছিবামাত্র তিনি অগ্রসর হইয়া প্রণাম পুর্বক সে সকল গ্রহণ করিলেন। গুরু-প্রেরিত সেই শিথ 'তাইাকে প্রণাম করিয়া, গুরু তেগ বাহাছর যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সে সকল কথা বলিতে লাগিল।—তাঁহার দিন ফুরাইয়া অ্যাসিয়াছে, গুরুপদ ও গুরুশক্তি গ্রহণ করুন। আর —

"বিনা দের তুর্কণ প্রহারে সেবকন্ রচ্ছো বলঠান।"

অর্থাং বিনা দেরিতে (অবিলম্বে) তুর্ককে (মুসলমানকে ) মারিবে, এবং সেরকগণের বল রক্ষা করিবে।

এইরূপ সংবাদ পাইতেই একজন অধারোহী শিথকে দিলীর সংবাদ আনিতে প্রেরণ করা হইল। পথিমধ্যে তাহার সহিত গুরু তেগ বাহাছরের মৃগুবাহী শিথের দেখা হইল। পূর্ববর্তী করেকজন গুরুর সমাধি কীরতপুরে হইয়াছিল, দেই জন্ম যদি গুরুতেগ বাহাছরেরও অস্তোষ্টিক্রিয়া তথায় হয়, এইরূপ মনে করিয়া মুগুবাহী শিথ কারতপুর পর্যান্ত গমন করিয়া অধারোহী শিথকে ফিরাইয়া দিল, এবং নিজে মুগু লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। মুগু-রক্ষা সম্বন্ধে সম্রাটের লোক হইতে যে এখনও কিরূপ ভয় আছে, এবং পথিমধ্যে সমাটের লোক কর্তৃক ধৃত হইয়া দে কিরূপে গুরুক্রপাবলে মৃগু ও আত্মরক্ষা করিয়াছে, দে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া দিল।

অখারোহী শিথ সত্তর আনন্দপুরে পৌছিয়া সংবাদ দিলে প্রথমেই সকলের শোকশন্ধ ও অন্তঃপুর হইতে: রোদনধ্বনি উঠিল। প্রধান প্রধান শিথ ও মসন্দেরা তেগ বাহাহরের অক্টোষ্টি ক্রিয়া কারতপুরে হওয়ার পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, গুরু হরগোবিন্দের সমাধির নিকট সংকারকার্য্য হউক। বৃদ্ধা নানকী একবারে শোকে জর্জ্জরীভূতা হইলেন। গুজুরী সতী বলিলেন,—"সংকার আনন্দপুরেই হওয়া আবশ্রক। কারণ, গুরু তেগ বাহাত্বর এই স্থানটিকে মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন। জ্ঞাতিবিরোধ নিবারণের জন্ম তিনি এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানটি তিনি বহু মূল্য দিয়া ক্রন্থ করিয়াছেন, ইহার নাম তিনিই আনন্দপুর রাধিয়াছেন। আর কীরতপুরে সংকার হইলে শেষ দর্শনের আশা থাকে না; য়ে হেতু, খাশুড়ী ঠাকুরাণী বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি কীরতপুরে যাইতে পারিবেন না। একবার শেষ মূর্ত্তি দেখাইবার জন্ম মুণ্ড আনন্দপুরে আনয়ন করাও আবশুক।" মাতার এইরপ নিদেশানুসারে গোবিন্দ ( এক্লণে গুরু গোবিন্দ) কীরতপুরে গমন পূর্বকে রথে করিয়া মুণ্ড আনিলেন। রথের সঙ্গে প্রধান প্রধান শিথ মসন্দগণ আসিলেন। সকলেরই সজল-নম্বন, সকলেই গুরুর বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সময়োচিত মারু রাগ ও বডহংস রাগে সম্ভ (শিথ-সাধুগণ) পোড়ী ( গুরুমুখী শ্লোক) গান করিতে করিতে রথের সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে রথে পুষ্প ও স্থগন্ধ দ্ৰব্যাদি দেওয়া হইতে লাগিল। সকল লোকেই হিন্দুধৰ্ম-রক্ষার্থে গুরুর দেহত্যাগের কথা গুনিয়া যেন মাতিয়া উঠিলেন, তুর্কেশ্বর আরাঞ্জীবকে গালি দিতে লাগিলেন।

রথ আনন্দপুরে পৌছিলে গুজরী ব্যাকুলা হইয়া সেই রূপ দেখিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। যে স্থানে চন্দনের ভার লইয়া চিতা সজ্জিত হইতেছিল, তথায় রথ নীত হইলে বৃদ্ধা নানকী গুরুতেগ বাহাছরের নাম গ্রহণ করিয়া উচ্চ রোদন করিতে করিতে উপস্থিত ইইলেন। সকলেই একবার: শ্রীমুধ্রে শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন। তথনও সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত মহাত্মার মুখ প্রসন্ধ ভাবে ছিল; কেবল পদ্মচক্ষ্ ছইটি মুদিত হইয়াছিল মাত্র! অনস্তর গুরুগোবিদ্দ চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পিতার অগ্নিকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তৎপরে সকলে শতক্র নদীতে স্নান করিয়া গুরুর ধৈর্যাদির প্রশংসা-কীর্ভনে দিন্যাপন করিতে লাগিলেন।

# আনন্দপুর পর্বা।

### চতুর্থ পর্বাধ্যায়।

#### さりのよう

#### অভিষেক ও প্রথম বিবাহ।

শুকু ভেগ বাহাতুরের 'তিলাঞ্জলি' ( শ্রাদ্ধাদি কার্য্য) সমাধা হইয়া যাওয়ার কিছুদিন পরে গুরুগোবিন্দ সিংহের রীতিমত অভিষেকের জন্ম শিথ মসন্দেরা প্রস্তাব করিলেন। মাতা গুজরীর ও পিতামহী নানকীর সম্মতি পাইয়া গুরুগোবিন্দ তাহাতে অমুকুল মত প্রকাশ ক্রিলেন। তদমুসারে চতুর্দিকৃত্ব শিথগণকে সংবাদ দেওয়া হইল। যথা-দময়ে সকলে নানাপ্রকার উপঢ়োকন লইয়া অভিষেকস্থলে উপস্থিত ছইলেন। অভিষেক-কার্য্য অতি সমারোহের সহিত সম্পান্ন হইল। শিখ-গুরুর অভিযেককার্য্যে প্রথমে অভিষেচ্য ব্যক্তিকে নানকের প্রধান শিষ্য ব্দার (অথবা বাবা বুঢ়াজীর) ঘরের পাগ বা শিরোপা দিয়া মাত্র দেখান এবং তৎপরে তাঁহার হস্তে বাজ্বপক্ষী দেওয়া হইত। গুরুগোবিনের সম্বন্ধেও সেই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করা হইল। তিরহণ, ভল্লা, বেদী ও শোডী বংশীয় অর্থাৎ যে কয়টি বংশীয় ক্ষল্রিয় হইতে শিথ-গুরুগণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সকল বংশীয় শিথগণ আসিয়া এই আনন্দকার্য্যে বিশেষরূপে যোগ দান করিয়াছিলেন। এতগ্রপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও ভাটগণকে যথেষ্ট দান করা হইয়াছিল। ভাটগণ স্তবপাঠ এবং . ব্রাহ্মণগণ নৃতন মহারাজকে ইনানাপ্রকার নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাহিরের এই সকল কার্য্য শেষ হইরা গেলে, শুরুগোবিন্দ সসজ্জ অবস্থায়

অন্তঃপুরে গমন পূর্বক মাতা ও পিতামহীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা গোবিন্দের রূপ ও সজ্জা দেখিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পিতামহা নানকী গুরু তেগ বাহাছরের অভিষেক কার্যা কির্মীপ হইয়া-ছিল, এরূপ সসজ্জ অবস্থার গুরু হরগোবিন্দকে কিরূপ দেখাইত, সে সকল কথা বলিতে লাগিলেন। তৎপরে দরিদ্রদিগের মধ্যে বহু দ্রব্যাদি বিতরণের পর অভিষেক কার্য্য সমাপ্ত হইল।

অভিবেক কার্য্যের সমন্ত্র হইতেই গুরু তেগ বাহাছরের পূল্র গোবিন্দু গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইন্নছেন জানিয়া, শিখগণ নানাস্থান হইতে নিত্য নিত্য নানাপ্রকার দ্রব্য লইন্না আদিতে লাগিল। এই সমন্ত্র, বে সকল শিথ গুরু তেগ বাহাছরের মৃত দেহের দাহাদি কার্য্য করিয়াছিল, তাহারা আদিয়া দিল্লীর সংবাদ জানাইল। কিরুপে দাহ-কার্য্যাদি সম্পন্ন হইন্নাছিল — ইত্যাদি সকল কথাই বর্ণন করিল। প্রসক্তমে আরাঞ্জীব বাদসাহ যে অতি মন্দমতি, তাহাও বলিল ; কিন্তু তাহারা আক্বর ও সাজাহানের প্রশংসা করিতে ক্রটি করে নাই। তাহারা বলিল,— "সাজাহান মৃত্যুকালেও যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যদি আরাঞ্জীব পালন করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে লোকের এইরূপ ক্রি ইইত না। কিন্তু তিনি পিতার সেই সকল উপদেশের ঠিক বিপরীত কার্য্য করিতেছেন।" সাজাহান মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন,—

"হিন্দু ধরমকো নহি বিগারো। একে হুনহো কো প্রতিপালো॥"

অর্থাৎ "হিন্দু-ধর্মকে বিগ্ড়াইও না। (হিন্দু মুসলমান) উভন্নকে একভাবে প্রতিপালন করিও।"

কিন্ত আরাঞ্জীব এই দকল উপদেশ অবহেলা করিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথে চলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন.যে, দাক্ষিণাত্যের (হায়দ্রাবাদের) স্থপ্রতিষ্টিত নবাব তানে সাহের সহিত কোন প্রকার গোল-যোগ করিও না। কিন্তু আরাঞ্জীব পিতৃ-উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক্ষণে তাঁহারই পহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছেন। তানে সাহের বহুমূল্য একটি অঙ্গুরীয়ের লোভেই আরাঞ্জীব হায়দ্রাবাদাভিমুথে যাত্রা করিয়াছেন।" যাহা হউক, গুরুগোবিন্দ এই সকল শিথকে সবিশেষ আদর ও আশীর্কাদ দ্বারা প্রীত করিয়া বিদায় দিলেন। এইরূপে নানা শিথ-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গুরুগোবিন্দ চতুদ্দিকের সংবাদও পাইতে লাগিলেন।

চতুর্দিকের সংবাদ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র ও অশ্ব সংগ্রহও ইইতে লাগিল। শিথগণ যে সকল উপঢ়ৌকন আনিত, তন্মধ্যে ঘোড়া ও অস্ত্র পাইলে, তিনি অধিকতর সন্তোষ প্রকাশ করিতেন; এমন কি, স্পঠই বলিয়া দিতেন:—

> "আয়ধ ঘোড়া যে লেয়াহেঁ। সে শিথ থুনী গুরু কি লেইহেঁ। মন বাঁছত সকল ফল পাইহেঁ॥"

অর্থাৎ যে শিথ আয়ুধ ও বোড়া লইয়া আদিবে, দে গুরুর আশীর্কাদ লইবে এবং মনোবাঞ্ছিত ফল পাইবে।

উক্ত শিথ-সমাগনের সঙ্গে লৌপুর বা লাহোর-নিবাসী হরষণ নামে জনৈক সভিথী বংশোদ্তব ক্ষত্রির শিথ গুরুদর্শনে আসিয়া গোবিন্দের মাতা ও পিতামহীর নিকট বলিল,—"আমি অতি সামান্ত ব্যক্তি; কিন্তু হীন্জনের মান, সহায়, সম্পদ সকলই গুরুর:নিকট। এইজন্ত আমার প্রার্থনা যে, আমার কন্তাকে গুরুহগোবিন্দের সহিত বিবাহ দিয়া দাসী-স্করপে গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।" তাঁহারা হরষণের বিনয়ে প্রীত হইয়া তাঁহার কন্তাকে গ্রহণ করিতে জীক্তা হইলেন এবং গুরুর সভাস্থলে এ

বিষয়ের উত্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। মাতুল রূপাল এক্ষণে গুরুগোবিন্দের অভিভাবক-স্বরূপ। নানকী ও গুজরী উভরেই তাঁহাকে
এই পরামর্শ দিলেন যে, সভাস্থলে বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে যেন
উহাতে মত দেওরা হয়। অস্মদ্দেশে ভদ্রলোকের ঘরে বিবাহে রায়রৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ—সমাজকে অবজ্ঞা এবং আহন্তরিতার বৃদ্ধি।
শিথদিগের বিবাহ-হিরীকরণ গুরুনারে সভাস্থলে ব্রাহ্মণকর্তৃক লক্ষণালক্ষণ প্রভৃতি দেখাইয়া হইয়া থাকে। স্ক্তরাং সেরূপে প্রকাশ্তরাকে
সমাজের সমক্ষে কন্তা বা গুক্ত-বিক্রেতাদিগের বাড়াবাড়ি হইতে পার না।

যাহা হউক, যথাসময়ে হর্মশ সভান্থলে বিনম্ন-সহকারে বিবাহের কথা উত্থাপিত করিলেন। শুরুগোবিন্দের মাতুল কর্তৃপক্ষের স্বরূপ হইয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কন্তার লক্ষণালক্ষণ বিবেচিত হইয়া উক্ত কন্তাটিই উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া স্থির হইল। বলা বাহুল্য, যিনি সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করাই জীবনের উদ্দেশ্রের মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্র বলিয়া মনে করেন, তিনি কথন নিজের পার্থিব স্থথের কথা তুলিয়া এ বিষয়ে অন্তন্যত করিতে পারেন না। স্থতরাং শুরু-গোবিন্দও বিবাহে মত খাপন করিলেন এবং বলিলেন,—"বিবাহ আনন্দেপুরের প্রাইত হইবে। লৌপুর বা লাহোরের সদৃশ একটি সহর আনন্দপুরের প্রাক্থিত ভাসিবেন।"

গুরুগোবিন্দকে কন্তা প্রদান করিতে পাইবেন বুঝিরা হর্যশের **আর** আনন্দের পরিদীমা রহিল না। বিবাহ ব্যাপারে প্রস্তুত হইবার জন্ত এবং দকলকে নব লোপুরে আনিবার জন্ত বিদার লইলেন। গুরুর মাতুল কুপাল দকল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। গুরু হর্গোবিন্দের দৌহিত্র (বিবিবিরোর জ্যেষ্টপুল্ল) দঙ্গ আমন্দপুর গ্রানের উত্তর পার্মে নব লোপুর প্রতিষ্ঠা করিবার ভার প্রাপ্ত ইইলেন। নব লোপুর প্রতিষ্ঠার জন্য—তথার দোকান, বাজার বসাইবার জন্য—গুরু ভাণ্ডার মুক্ত করিতে অন্থমতি দিলেন। আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন যে, যাহার ক্ষমতা আছে, সে আসিয়া গুরুদর্শন, গুরুর বিবাহ-দর্শন প্রভৃতি গুভকার্য্যের সঙ্গে ব্যবসায় করিয়া দশ টাকা লাভ করুক; আর যাহার ক্ষমতা নাই, সেও আস্থক—তাহার ব্যবসায়ের জন্য অর্থ গুরুর ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হইবে। বলা বাহল্য, এরূপ "রথ দেখা—কলা বেচা" বন্দোবস্তে বহু লোকের সমাগম হইল। নব লোপুর সহর প্রতিষ্ঠিত হইতে অধিক কাল বিলম্ব হইল না।

ক্রমে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। হর্যশ স্থগণ সহিত নৰ লৌপুরে আসিয়া শুভ বসন্ত-পঞ্মীর দিনে ব্রাহ্মণ ও নাপিত দ্বারা ষ্থারীতি সগণ বা লগণ ঢীকা পাঠাইয়া দিলেন। ইহা কন্তা-কর্তার নিকট হইতে আশীর্কাদ-স্টুচক চন্দন-প্রেরণরপ ব্যবহার মাত্র। স্থামাদের মধ্যে ঠিক এরপ ক্রিয়া নাই বটে,-- কিন্তু এতদঞ্চলে বিবাহের পূর্ব্বে লগ্নপত্র বা আশীর্কাদ কার্য্যটি যে ভাবে সম্পাদিত হয়, লগণ কার্য্যটি কতকটা সেইরপ। তৎপরে ফাল্পন মাসে শুভ বিবাহের দিন স্থির হইল। তৎ-পুর্বের বটনা বা এতদঞ্চলের গাত্রহরিদ্রা উৎসব হইয়া গেলে, বিবাহের দিন বর যথারীতি কন্তার ভবনে গমন করিলেন। স্থ্য-প্রকাশ বলেন ষে, সে দিন সন্ধ্যাকালে আত্সবাজী হইয়াছিল – আত্সবাজীতে ঘোড়া, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুর মূর্ত্তি দেখান হইয়াছিল। এই বিবাহে নহবৎ বান্ত, দরিত্রকে দান, নানাপ্রকার মিষ্টদ্রব্য লোককে দেওয়া ইত্যাদি সমা-রোহেরও উল্লেখ আছে। শিখদিগের রীতি অনুসারে বর কন্তার ভবনে পৌছিবামাত্র কম্ভার (নিজ বা অভাবে স্বসম্পর্কীয়) ভগ্নীপতি কন্তাকে ক্রোড়ে করিয়া দারে আনিবেন। এই স্থলে শুভদৃষ্টি হয়, এবং স্ত্রীলোকেরা বরকে একবার বরণ করেন। তৎপরে ক্যাকর্তার তত্তাবধারণে সজ্জিত নিকটস্থ কোন বাড়ীতে গিয়া বর এবং বরপক্ষীয়গণ বসেন। কন্সার বাটীর নিকটস্থ যে বাড়ীতে বর ও বরপক্ষীয়েরা বসেন,তাহাকে "জন্মানা" বলে। গোবিন্দের বিবাহ গোধ্লি লগ্নে স্থির হইয়াছিল বিলিয়া বরকে অধিকক্ষণ 'জন্মানাম" বসিতে হয় নাই।

এই বিবাহে বিপ্র দয়ারাম \* পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়াছিলেন। ক্যা-সম্প্রদানের পর গাঁটছাড়া বাঁধা, হোমাদি বৈদিক ও কুলরীতামুষারী কার্য্য সকল হইয়াছিল। তৎপরে বাসর। বাসর-ঘরে শ্যালিকা প্রভৃতি ভামাসার যোগ্য স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত ছিলেন। গোবিন্দ ভামাসায় বড় রত হইলেন না! যাহা হউক, যথারীতি শুভকার্য্যের সম্পাদন হইয়া গেলে. পরদিন বর-ক্তা নব লোপুর হইতে আসিবার সময় গোবিন্দের মাতা গুজরী আনন্দপুর গ্রাম-প্রান্তে অগ্রসর হইয়া আদিয়াছিলেন। আনন্দপুর ও নব লোপুর অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। বর-কতা গুজরীর নিকট পৌছিলে, তিনি তাহাদিগকে প্রথমে "গুরু স্থানে" অর্থাৎ গুরু তেগ বাহাছরের সমাধি-মন্দিরের নিকট লইয়া গেলেন। তথায় প্রণা-মাদি করাইয়া সকলের সহিত মাতা নানকীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তথন পন্নীম্ব সকলে মহা আনন্দ সহকারে বর-কলা দেখিতে আসিল। কন্তার নাম "জিতো"। শিথেরা বলেন, "মাতা জিতোজী।" বর-ক্সার যুগলরূপ দর্শনে সকলেই আনন্দ লাভ করিল। এইরূপে শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

বঠ গুরু হরগোবিন্দের কথা বিবি বিরোর বিবাহের সময় মুসনমানগণ গুরু-ভবন আক্রমণ করিয়া বিবাহের ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করে। সেই সময় দয়ারাঙ্কের পিতা বিবি বিরোকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই ব্রাহ্মণ-বংশ শিথ শুরুগণের স্বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিল।

# আনন্দপুর পর্বা।

### **₹**

## পঞ্চম পর্ব্বাধ্যায়।

## বিতীয় বিবাহ।

বিবাহ উপলক্ষে দাধারণের প্রীত্যর্থে যতটুকু আমোদ-প্রমোদ একাস্ক আবশ্রক, গুরুগোবিন্দ ততটুকু মাত্র হইতে দিলেন। পিতৃবিয়োগজ্বনিত কঠে হৃদয় পুড়িতেছিল; তিনি বৈরনির্য্যাতন ভিন্ন হৃদয়ে কিছুতেই
স্থ পাইতেছিলেন না। এক-দিক-ভারি বস্তুর যেমন ভারি দিক্ই নিম্নে
পড়ে, তদ্ধপ গোবিন্দের জীবন-যাত্রাও একাগ্রভাবে এক লক্ষ্যে চলিল।
তিনি আবার অস্ত্রাদি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে লাগিলেন।

বিবাহের পর গুরু নিজ দরবারে বসিয়াছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, নব লৌপুর বাজারে একজন সামান্ত ব্যবসাদারের ৭০০ শত টাকা চুরি হইয়াছে। গুরুর বিবাহের সময় চুরি—এমন আনন্দ-কার্য্যে অস্ততঃ একজনও নিরানন্দ হইবে! ইহাতে সকলেই ক্ষুর হইলেন। কিন্তু সমস্ত বিবরণ গুনিয়া গুরু অল্লুক্ণ পরেই এরপ ভাবে কার্য্য করিতে বলিয়া দিলেন যে, তাহাতে আসল চোর সহজেই গৃত হইল। গুরু এই ব্যাপারটিতে এরপ একটু অমান্ত্র্যী বৃদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় দিলেন যে, তাহাতে শিখদিগের গুরুতক্তি বৃদ্ধি পাইল, এবং অনেক দোছলামান হাদ্রে শিখগুরুর প্রতি আস্থা জনিয়া শিখ-সম্প্রদায় প্রসারিত হইতে লাগিল। এই সময়ের আরও একটি অভ্ত বটনা স্থ্যপ্রকাশে বর্ণিত হইরাছে। শিখ-দরবারের কর্মচারিগণ কতকটা পবিত্ত-চরিত্র এবং

কতটা বিনয়ী ও শিষ্ট থাকা আবশ্যক বলিয়া গোবিন্দ সকলকে বুঝাইতে ষত্ৰ করিতেন, তাহা এই ঘটনা দ্বারা স্কুম্পষ্ট হুচিত হয়।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা এই জীবনীতে অভূত ঘটনাগুলির পরিত্যাগ করিতেছি না। ইহা কুক্চি বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে জানিলেও, সে ভয়ে কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিতে পারি না। এ দেশে অভূত রস-সংস্পৃষ্ট উপদেশ দেওয়ার প্রথা পৌরাণিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অভূত রস ছাড়িলে উপদেশগুলি শুনা হয় না। আরও প্রধান কথা এই যে, যে সম্প্রানারের যে কথায় বিখাস আছে, তাহা না জানিলে তাহাকে চেনা যায় না। শিথের যাহাতে বিখাস—তাহা না জানা থাকিলে শুকুগোবিন্দের শিথকে চিনিবে কিরূপে ? "বাহ শুকু কি ফতে" কি ভাবে ভাবিয়া কয়েক সহস্র অর্ণাবাসী শিথ মোগলসামাজ্যের সমগ্র বেগ সহ্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার অনুভাবনা করিবে কিরূপে ? আর সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা এই যে, অভূতে বা মহাআদের ক্ষমতায়, একবারে অবিশ্বাদ বড়ই দম্ভের কথা ! তুমি কি পৃথিবীর সবই জানিয়াছ ও বুঝিয়াছ ? তোমার শুকু বৈজ্ঞানিক ইউরোপীয়ও ত বলেন না যে, জ্ঞানের চরম সীমায় তিনি পৌছিয়াছেন—নৃতন তথ্য তাঁহার আবিষ্কৃত হইতে আর বাকি নাই।

একদিন গুরু দরবারে বিদিয়া আছেন, শিষ্যবর্গ নানাপ্রকার দ্রবাদি
লইয়া গুরু-দর্শনে আসিতেছে, এমন সময় একজন ভরুক-ব্যবসায়ী
ভরুকের নৃত্য দেখাইবার জন্ম বানর, ছাগল ও ভরুক লইয়া দরবারে
উপস্থিত হইল। ভরুকটিকে দেখিয়া গোবিনের পার্শ্বস্থ জনৈক অন্তচ্বের
বড়ই আনন্দ বোধ হইল। তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া গুরু অন্তরকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'এই ভলুকটি পূর্কজন্ম তোমার পিতা
ছিল।' অন্তর বলিল,—''প্রভু! পূর্কজন্মে আমার পিতা গুরুদাস এই

গুরুবংশেরই সেবক ছিলেন, তবে তাঁহার এ দশা হইল কেন ?" গুরু বলিলেন,—"তোমার পিতা গুরুদাস গুরু-দরবারে প্রসাদ বাঁটিতেন। একদিন উনৈক শিথ প্রসাদ লইতে আসিয়া কার্যাগতিকে কিছু সম্বরে প্রসাদ দিতে অমুরোধ করে। গুরুদাস সেই লোকটাকে উল্লক-ভল্ল-কাদি বলিয়া গালি দেন। তাহাতে প্রসাদ-প্রার্থী শিথ মর্ম্বে ব্যথা পায়; কিন্তু তথাপি সে প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় নাই। ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া ভক্তিভাবেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিল। এই কর্মফলে. গুৰুদাসকে ভল্পক-জন্ম গ্ৰহণ করিতে হইয়াছে।" ইহাতে অমুচর পুনরান্ত্র <sup>বি</sup>লিল,—"যদি গুরু-সেবা করিয়াও আমার পিতাকে ভল্লক-জীবন ধারণ করিতে হইল, তবে গুরু-দেবায় ফল কি ?" গুরু বলিলেন. – "কর্ম্মের ফল অবশুস্তাবী। কর্ত্তব্যে ত্রুটি ও বাক্যের কু-ব্যবহারের জন্ম ভন্নুক হইন্নাছে; কিন্তু দীর্ঘকাল গুরু-সেবার গুণে উহাকে অধিক দিন ভন্নক-জীবন-ভার বহন করিতে হইবে না। সে ভল্লক জন্মেও গুরু দর্শনে আসিল।" তথন অমুচরের অমুরোধে গুরুর ভাগুার হইতেই অর্থ দিয়া ভল্লকটি ক্রয় করিয়া তাহাকে মুক্তি দান করা হইল। গুরুদাস তথন ভন্নক-জীবন পরিত্যাগ করিলেন। কি বিদেশীয়, কি বাঙ্গালী, বিশেষতঃ সাহেবী মেজাজের বাঙ্গালীরা পদ-গর্বে অর্থী প্রত্যর্থীদিগের প্রতি বাক্য-বাণ ব্যবহার ও অশিষ্ট আচরণকালে এই অদ্ভূত কথাটি শ্বরণ করিলে উপকার হয়। মহাত্মাদিগের কথা চিরকালই উপকারী।

শুরুগোবিন্দ জলক্রীড়া বড় ভালবাসিতেন। এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে জলক্রীড়া আনন্দেরই কার্যা। কার্ত্তবীর্যার্জ্জ্ন হইতে মুসসমান বাদসু-দিগের আমল পর্যান্ত বড়লোকের জলক্রীড়াতে আমোদ ছিল। নবদ্বীপের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুও ভক্তগণের সহিত জল ছিটাই ক্রীড়া করিতে ভালবাসিতেন। আজও এতদ্দেশীয় সকল লোকের উহাতে আনন্দ

হয়। শুরুণোবিন্দ বিবাহের পর সকল আত্মীয়বন্ধকে সঙ্গে করিয়া নদীতে সান করিতে গিয়া জল ছিটাছিটি থেলা :আরম্ভ করিলেন। সকলেই নিজ নিজ পাগ ও অপর বস্তাদি তীরে রাথিয়া জলে নামিয়াছেন, এমন সময় শুরুণোক্সীর (গুরু হরগোবিন্দের প্রপৌত্র) গোলাপ রায় জল হইতে উঠিয়া শুরুণোবিন্দের পাগটি মস্তকে ধারণ করেন। ইহাতে শিথ ভক্তগণ একবারে হাঁ হাঁ করিয়া উঠেন, কিন্তু মিষ্টভাষী উদার-হৃদম্ব গোবিন্দ বলিলেন,—"গোলাপ! তোমার যথন শুরুপদে বিসবার এতই বাসনা হইয়াছে দেখিতেছি, তথন আমি বলিতেছি, তোমার সেই অভিলাষ এক সময়ে পূর্ণ হইবে।" স্থা্য-প্রকাশ বলেন যে, এই আশীর্মাদের বলে উত্তরকালে শুরুগোবিন্দ দক্ষিণাপথে গেলে গোলাপ রায় দিন কতক শুরু-গদিতে বসিয়াছিলেন বটে; কিন্তু অহকার বশতঃ সত্বরেই শুরুবক্স নামক জনৈক সাধুভক্তের অভিশাপে তাঁহাকে সেপদ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।

শুরু-দরবারে ক্রমে নানাপ্রকার দ্রব্য আদিতে লাগিল, কাবুল হইতে চমৎকার গালিচা, সতরঞ্চ প্রভৃতি আদিল। পূর্বদেশে গিয়া শুরু তেগ বাহাত্তর কামরূপের রাজবর্গকে শিথ-সম্প্রদায়-ভূক্ত করিয়া আদিয়া-ছিলেন। এক্ষণে তেগ বাহাত্তর-নন্দন গোবিন্দ শুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন জানিয়া, অভূত শিক্ষিত চমৎকার একটি হস্তী, অক্ষক্রীড়া-পটু অভূত পুত্তলিকা প্রভৃতি বিচিত্র উপঢৌকন লইয়া, কামরূপের রাজা আনন্দপুরে উপস্থিত হইলেন। শুরু রাজার যথোচিত আতিথ্য-সৎকার শু সম্মাননা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

উক্ত হস্তী উপলক্ষ করিয়া গিরিপতি ভীমচাঁদের সহিত গুরুর বিবাদের হত্তপাত হয়। ভীমচাঁদ কুলহরের রাজা। আনন্দপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল ভীমচাঁদের রাজ্যভূক্ত। গুরুগোবিন্দ মৃগয়া

উপলক্ষে উক্ত দকল গ্রামের নিকটস্থ বনে গিয়া উৎপাত করিয়া আসিতেন। ইহাতে যদি কোনরূপে ভীমচাদের সহিত ৰিবাদ বাধে শিথ ্মসন্দেরা সর্কান এই ভয়ে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিলে তাহাদিগকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে. ইহাই তাহাদের ভয়ের প্রধান कात्र। তাহারা ব্যাকুল হইয়া মাতা গুজরীর নিকট জানাইলে, মাতা গুরুগোবিন্দকে ভীমচাঁদের রাজ্যে গিয়া উৎপাত করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু গোবিন্দের ভীমচাঁদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার একটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, লোভী ও কপটা ভীমচাঁদ মোগলদিগের সহিত শিথের বিবাদে প্রবল পক্ষের বিরোধী কোনমতেই হইবে না। সে গুরুরই পার্শ্বে কণ্টকস্বরূপ থাকিবে। বাদসাহী পুরস্কারের লোভে শিথদিগকেই আক্রমণ করিবে। যে ব্যক্তি শক্ত হইবেই বলিয়া নিশ্চিত, যাহাকে বন্ধভাবে পাইবার সম্ভাবনা নাই, সেরপ প্রতিবেশীকে প্রথমে নির্জ্জিত না করিয়া মোগলের সহিত যুদ্ধে প্রবুত্ত হইতে পারেন না। স্বতরাং ভীমচাঁদকে পরাজয় করা তাঁহার স্বদমাজের উন্নতি-সোপানের একটি সোপান। উহা শীঘ্রই হউক, আর দশদিন পরেই হউক. নিষ্ণটক হইবার ও স্থানীয় প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্ম প্রয়োজন হইবে। এই জন্মই গোবিন্দ ভীমটাদের সহিত বিবাদে প্রস্তুত হইতে ইচ্ছক ছিলেন। তবে মাতার অনুরোধে তিনি এই পর্যান্ত স্বীকার করিলেন যে, তিনি উপর-পড়া হইরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না।

যাহা হউক, এ দিকে ভীমচাঁদ ক্রমে নানাহত্তে গুরুগোবিন্দের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন এবং গোবিন্দের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে প্রদায়িত হইরা আনন্দপুরে গুরুদর্শনে আগমন করিলেন। গুরু রাজাকে সবিশেষ যত্ন করিলেন। পরে রীতিমত তাঁহার অতিথি-সংকার করিয়া কামরূপের রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত থেলনা প্রভৃতি দেখাইয়া ক্রমে হাতীটি দেখাইলেন। শিক্ষিত হাতী শুঁড়দারা চামর লইয়া শুরুকে ব্যজন করে, জলপাত্র লইয়া শুরুর পদ থোত করিয়া দেয় ইত্যাদি রূপ সেবা করে দেখিয়া, গিরিপতি ভীমচাঁদ একেবারে আশ্চর্যায়িত হইলেন। হাতীটি গ্রহণ করিবার জন্ম তাঁহার লোভ জান্মল; তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, 'বিদি সহজে না পাই, তবে কাড়িয়া লইব। কিন্তু শুরুর নিকটে যেরূপ শিখ শিশ্য বা সৈন্ত সর্বাদা থাকে দেখিতেছি, ইহাতে কাড়িয়া লগুয়া নিতান্ত সহজ নয়।''

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তার পর রাজা গুরুর নিকট হইতে উক্ত হাতী ভিক্ষা করিলেন। গুরু বলিলেন যে সেবক অনেক যত্নে হাতীটিকে শিক্ষা দিয়া সেবার্থে যেন নিজেরই তুলাভিষিক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে: ইহাকে গুরু-দেবা ব্যতীত অন্ত কার্য্যে দিলে দে ভক্ত মনে বড় ব্যথা পাইবে : এই জন্ম তিনি উহা দিতে পারেন না। কিছুদিন পরে ভীমচাঁদ নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া একজন দৃত পাঠাইয়া জানাইলেন যে. তাঁহার পুলের বিবাহ অল্পদিনের মধ্যেই হইবে। সেই সময় কুটুম্বদিগকে হাতীটি দেখাইলে তাঁহার মান্ত বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ কারণ দেখাইয়া অল্পদিনের জন্ম হাতীটি তাঁহার নিকট পাঠাইতে অন্মরোধ করিলেন। গুরু বঝিলেন যে. এইভাবে হাতীটি হস্তগত করিরা লওয়াই ভীমচাঁদের উদ্দেশ্য। তিনি হাতীটি না দিয়াই দূতকে বিদায় দিলেন। ভীমচাঁদ হাতী না পাইয়া হু:খিত হইলেন, এবং কিছুদিন নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার সহর কোত্যালকে পাঠাইলেন। কোত্যালও পূর্ব্ব-দূতের ভায় অক্লতকার্যা হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু কোত্যাল শুরুর ব্যবহারাদি দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে গুরুগোবিন্দ গিরিপতি ভীমচাঁদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চলিলেন। ভবিয়তে বাঁহাকে দিল্লীখরের হায় প্রবল

রিপুর সহিত যুদ্ধে প্রায়ন্ত হইতে হইবে, তাঁহার পক্ষে এই বিবাদ যে ভবিষ্যুৎ যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হওয়ানাত্র, ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

এছলে একটি সাংসারিক ঘটনা বলিয়া লওয়া যাউক। শুরুগোবিন্দ সাঁওটা যাত্রা করিবার পূর্বে একজন অতি সামান্ত অবস্থাপর শিথ কন্তাদায়গ্রস্ত হইয়া গুরুগোবিন্দের নিকট আসিয়া পড়েন। গোবিন্দ এই কন্তাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে কন্তাদায় হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার এই বিবাহ ১৭৪০ সংবতে (১৬৮৬ খুষ্টাব্বে) হয়। এই কন্তার নাম স্থানরীজী। এ বিবাহে কোন ধুমধাম হয় নাই।

# আনন্দপুর পর্বা।

### ষষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়।

-0:::0-

#### গিরিপতি ভীমচাঁদের সহিত বিবাদ।

#### পাঁওটা গ্রামে অবস্থান।

গুরুগোবিন্দ নিজের বল-বৃদ্ধির জন্ম ক্রমেই প্রস্তুত হইতেছেন।
ভব্তিমান্ শিথ ব্যতীত অন্তলোককে উপযুক্ত বোধ হইলে বেতন-ভোগী করিয়া সৈন্ধ-শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইতে লাগিল। এক্ষণে
গুরুগোবিন্দ দেখিলেন, নিজের হস্তে সকল ভার রাখিলে কখন কখন
কার্য্যের ক্ষতি হয়, এই কারণে সরঞ্জাম এবং খালাদির ব্যবস্থা করিবার
জন্ম নন্দচন্দকে দেওয়ান পদে বরণ করিয়া ঐ হুই কার্য্যের তত্ত্বাবধানের
ভার দিলেন। নন্দচন্দ এতদিন সামান্য মসন্দ ছিলেন। ইহার পিতা
উমরসা গুরু তেগ বাহাত্ররের একজন সেবক ছিলেন।

শুরুগোবিন্দ নন্দচন্দকে দেওয়ান পদ প্রদান করিয়া অনেকটা অবসর পাইলেন এবং অধিকাংশ সময় মৃগয়ায় নিযুক্ত থাকিতে লাগি-লেন। মৃগয়ার বর্ণনা পাঠ করিলে, বোধ হয়, নিকটস্থ অরণ্যময় স্থানের ভৌগোলিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়াই যেন মৃগয়ার অগ্যতর উদ্দেশ্য ছিল।

ভীমচাঁদের লোভের নির্ত্তি নাই। তিনি কিরপে গুরুগোবিন্দের; শ্রীস্বরূপ শিশ্য-দত্ত হস্তী, তাঁবু প্রভৃতি গ্রহণ করিবেন, সেই চিস্তাতেই; নিমগ্ন! নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থবোধ মিত্ররাজ্পণ কেহই ভীমচাঁদকে গুরুগোবিন্দের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন না। তথাপি ভীমচাঁদ গুরুর নিকট অপর দৃত পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। এবার কিশোরীচাঁদ এবং পুরোহিতকে পাঠাইলেন, এবং শুরুপোবিন্দের লোভ উদ্রেক করিবার জন্ম বলিয়া দিলেন যে, তিনি হস্তী, তাঁবু প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য গুরুর নিকট চাহিতেছেন, সেইগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় উহার সহিত ৪০০০ হাজার টাকা দিবেন। গুরুগোবিন্দ কিশোরীচাঁদ ও পুরোহিতকে প্রথমে সবিশেষ যত্ন সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু-দরবারে তাঁহারা দ্রবাদি প্রতিপ্রদানের সময় ৪০০০ হাজার টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া হ্রবাদি প্রতিপ্রদানের সময় ৪০০০ হাজার টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া যেন 'ভাড়া'দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই কারণে গুরু বিষম অসন্তোয প্রকাশ করিলে, তাঁহার উপস্থিত শিশুবর্গ, কিশোরীচাঁদ ও পুরোহিতকে গুরু-দরবার-সভা হইতে বহিন্ধত করিয়া দিলেন।

কিশোরীচাঁদ ও পুরোহিত অপমানিত হইয়া ভীমচাঁদের নিকট
ফিরিয়া গেলেন। ভীমচাঁদ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে
মনস্থ করিলেন, এবং নিকটস্থ কটোচিয়ার রাজা রূপালের সহিত
এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। তিনি আপাততঃ যুদ্ধ করিতে নিবারণ
করিলেন। বলিলেন যে, গুরুগোবিন্দ অতীব পরাক্রান্ত, বিশেষতঃ
শুভ বিবাহরূপ আনন্দ-কার্য্যের পূর্ব্বে যুদ্ধের হাঙ্গামা অপেক্ষা বিবাহের
পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই ভাল; আর শ্রীনগরের রাজা ফতেসা এই
বিবাহের পর তাঁহার বৈবাহিক হইতেছেন, তাঁহার সহিত্ত পরামর্শ
করিয়া এ বিষয়ে কার্য্য করাই উচিত। ভীমচাঁদ রাজা রূপালের
কথায় আপাততঃ নিবৃত্ত রহিলেন।

এই সময় নাহন-নামক স্থানের রাজা প্রকাশ মেদিনী কোক-পরম্পরায় জানিতে পারেন যে, শুরুগোবিনের সহিত ফতেসার ভবিষ্য বৈবাহিকের মনান্তর ঘটিয়াছে। প্রকাশ মেদিনীর সহিত বছদিন হইতে ফতেসার শক্রতা চলিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে শুরুগোবিন্দের প্রতাপ বুঝিয়া প্রকাশ মেদিনী তাঁহাকে স্বপক্ষে রাথিবার মানসে বিষর্থ নিম্রতা প্রকাশ করিয়া নাহনে আসিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। শুরুগোবিন্দের পার্যদ মসন্দেরা ভীমচাঁদের সহিত বিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। নাহনের রাজদৃত শুরুগোবিন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে; শুরু নিমন্ত্রণে গেলে আর বড় একটা গোলযোগের ভয় খাকিবে না; এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া মসন্দেরা সকলে নাহনের রাজ-দৃতের পক্ষ-সমর্থন করিতে ক্রতসংকল্ল হইল, এবং মাতা শুরুরী ও পিতামহী নানকীকে পর্যান্ত এ বিষয়ে উৎসাহিত করিল। তখন নাহনের রাজদৃতের প্রার্থনা অনুসারে শুরুগোবিন্দ সদলে নাহনে গমন করিলেন।

নাহন আনন্দপুরের পূর্ম্বিকে এবং যমুনাতীরে অবস্থিত। গুরু
নাহনে গমন করিলে দবিশেষ আগ্রহের সহিত গৃহীত হইলেন। রাজা
প্রকাশ মেদিনা সকলের যথাযোগ্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।
পরে গুরুকে সঙ্গে করিয়া মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। মৃগয়া করিতে
করিতে নিজ মনের অনেক কথা গুরুকে জানাইলেন, এবং নাহন রাজামধ্যে যে স্থানে থাকিতে বাসনা হয়, তথায় বাস করিতে অমুরোধ
করিলেন। যমুনা-তীরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাঁওটা নামক গ্রাম অতি
রমণীয় দেখিয়া গুরু তথায় বাস করিবার মনোভাব প্রকাশ করিলে,
রাজার আজ্রায় অতি অল্প দিনের মধ্যে তথায় সামাল হর্গ বিনির্মিত
হইল। গুরুগোবিন্দ সদলে এই হুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা
কয়েক মাইল দুরে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কেহ কেহ
বলেন যে, এই গ্রামের নাম পূর্কের পাঁওটা ছিল না। গুরুগোবিন্দ

আনন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রামে প্রথম 'পা' রাধিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম পাঁওটা রাখা হয়।

পাওটা প্রামের পরেই ফতেদার রাজ্য আরম্ভ। গোবিন্দ পাঁওটা প্রামে আসিয়া বাদ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, ফতেদা অতি ভক্তি দহকারে আসিয়া গুরুর সহিত দার্ফাং করিলেন। গুরু, ফতেদার বিনয় ও নম্রতার তুই হইয়া রাজা প্রকাশ মেদিনীর সহিত যাহাতে উহার বৈরিভাব ঘূচিয়া যায়, দেই ইছয়ার দেওয়ান নন্দচন্দকে নাহনের রাজধানীতে পাঠাইয়া প্রকাশ মেদিনীকে আনাইলেন। গুরুগোবিন্দের মত্নে ও অনুজ্ঞায় শ্রীনগরের রাজা ফতেদার সহিত প্রকাশ মেদিনীর বহুদিনের বিবাদ মিটিয়া গেল।

# আনন্দপুরপর্ব্ব।

### সপ্তম পর্কাধ্যায়।

---- cos # cos----

### গুরুগোবিন্দ সিং।—নানাপ্রকার সংযোগ।

পাঁওটার নিকটবর্ত্তা সম্ভোরা গ্রামে বৃদ্ধুসা নামক জনৈক মুসলমান ফকীর বাস করিতেন। তাঁহার মনে কিছুমাত্র সাম্প্রদারিক, ভাব ছিল না। তিনি জাতি ধর্ম নিবিবশেষে সজ্জনের সহিত স্থকধার স্ফুটা করিতেন। তাঁহার বাসস্থানের অতি নিকটে শিথ-গুরুগোবিন্দ সিংহ আসিয়া বাস করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তিনি পাঁওটায় গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোবিন্দের সহিত স্থকধার আলোচনা করিয়া বৃদ্ধুসা এমনি প্রীতিলাভ করিলেন যে, তিনি কিছুদিন পাঁওটাতেই অবস্থান করিলেন। বৃদ্ধুসাতে যে সকল লোক শ্রদা ভক্তি করিত, তাহারাও আসিয়া তথার মিলিত হইল।

এই সময়ে দিলীর বাণসাহের কয়েকজন সৈন্ত এরপ অপরাধে অপরাধী হয় য়ে, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অপর ৫০০ সৈন্ত এবং তাহাদের সদ্দার ভিথন বাঁ, নিজামত বাঁ, হায়ত বাঁ এবং কালে বাঁও কর্মচাত হইয়াছিল। ঐ সদ্দারগণ যাহাতে ভারতবর্ষীয় কোন রাজার অধীনে কর্মনা পান, সে জন্ত সমাটের দপ্তর হইতে ঘোষণা হয়। সদ্দারগণ নানাস্থানে কর্মের প্রার্থী হয়েন; কিন্ত দিল্লীর বাদশাহের হকুমের বিরুদ্ধে কার্যা করে, এমন রাজা কেইই ছিলেন না। ঘটনাচক্রেপারিত্রমণ করিতে করিতে এই সন্দারগণ সন্তোরা গ্রামে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ্যা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া গুরুগোবিত্রন্দর

নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। তথন গুরুগোবিন্দের অধীনে সন্দারগণ দৈনিক (রোজিয়ানা) ৪০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইতেছিলেন। বাদশাহের বিতান্তির ৫০০ শত দৈয়া ও সন্দারগণ গাঁওটায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, ভাহারা গুরুগোবিন্দ কর্তৃক দৈনিক ১০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইল।

পাঁওটার নিকটে গুরুবংশীর রামরায় বাদ করিতেন। তিনি দিল্লীর দরবারে থাকিয়া বাদসাহের প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বংশ-মর্যাদার এমনই মাহাত্মা যে, গুরুগোবিন্দের যশঃ-সৌরভে তাঁহার সহিত মিলিবার বাঞ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইল। পরস্ত পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার ক্রিয়াছেন, তাহা ত্মরূণ করিয়া ভয়ে গুরুর নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে পলায়ন করিতে চাহেন। তাঁহার মসন্দেরা গুরুগোবিন্দের সদয় হৃদয়ের কথা গুনিয়াছিলেন। তাঁহারা রামরায়কে স্থানান্তরে যাইতে নিবারণ করিয়া গোবিন্দের আরও অনেক গুণের কথা বলিলেন। তাঁহার গুরুদর্শন লালসা আরও বৃদ্ধি হইলে, তিনি মান, অপমান বিবেচনা করিয়া গুপ্ত ভাবে মনের কথা জানাইয়া গুরুগোবিন্দকে পত্র লিখিলেন। তদহুসারে যমুনায় নৌকাবিহার উপলক্ষে উভয়ের দর্শন হইলে রামরায় পুর্বাকৃত অপরাধের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এইরূপে উভরের মিলনের পর রামরায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।
স্থাপ্রকাশে কথিত আছে যে, রামরায়ের ল্রাতা অয়ম গুরু হরকিষণ যে
বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা রামরায়েরই শাপে। আর হরকিষণও
সেই সময় রামরায়কে শাপ দিয়াছিলেন যে, জীবিত অবস্থাতেই মসন্দেরা
তাঁহার দেহ পোড়াইয়া ফেলিবে। কোন লোকের উপকারার্থে রামরায়
নিজ স্থল দেহ হইতে লিঙ্গ দেহ কয়েকদিনের জন্ম বাহির করিয়া
লওয়া আবশ্রক বোধ করেন, এবং তাঁহার পত্নী পঞ্জাব কুমারীকে বলেন
যে, ত্তুনি কয়েক দিনের জন্ম বারে অর্গল দিয়া স্বায় কক্ষমধ্যে অবস্থান

করিবেন, যেন দার খোলা না হয়। কিন্তু ছই এক দিন এইরপে অবস্থানের পর তাঁহার মসন্দেরা বল পূর্ব্বক দার খুলিয়া রামরায়ের দেহ বাহ্রির করিয়া অগ্নিতে সংকার করে! রামরায়ের চারি পত্নী, তল্মধ্যে প্রথমানার্গীসিনী, দিতীয়া পঞ্জাব কুমারী। ইহাদের কাহারও সন্তান সন্ততির কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, স্ববংশ-দোহী রামরায়ের পরিণাম এইরপ হইল। কথিত আছে যে, রামরায়ের দেহের অগ্নি সংকার সময়ে শৃঞ্চপথে তাঁহার লিঙ্গ দেহ আসিয়া মসন্দগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন, এবং পঞ্জাব কুমারীকে পিতৃব্য গুরুগোবিন্দের পরামর্শ অমুসারে কুলিতে উপদেশ দেন।

মসন্দের। প্রকৃত পক্ষেই তাহাদের গুরুদ্রোহী হইয়াছিল; তাহার। গুরুর নামে যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহা তাঁহাকে দিত না। এক্ষণে গুরুর অবর্ত্তমানে সকলেই স্ব স্থ প্রধান হইতে চলিল। এই সকল দেখিয়া পঞ্জাব কুমারী গুরুগোবিন্দকে পত্র লেখেন; গুরুগোবিন্দ মসন্দিগকে শিরোপা দিবার উপলক্ষে একত্র করিবার পরামর্শ দেন; তদমুসারে মসন্দেরা একত্র হইলে পঞ্জাব কুমারীর সংবাদ অমুসারে গুরুগোবিন্দ তথায় উপস্থিত হয়েন। তিনি প্রথমে মসন্দর্গণকে মিষ্ট কথায় বুঝাইবার চেষ্টা করেন, তাহাতে অরুতকার্য্য হইয়া, তাহাদিগকে কঠোরভাবে দণ্ডিত করিয়া, এমন কি অনেক গুলি মসন্দের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া, শাস্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

# আনন্দপুরপর্বা।

### অফ্টম পর্ববাধ্যায়।

-:\*:--

### গুরুগোবিন্দ সিং।—ভাঙ্গানির যুদ্ধ।

ক্রমে ভীমচাঁদের পুজের সহিত ফতেসার কন্সার বিবাহের দিন নিক্টবর্ত্ত্বী হইরা আসিতে লাগিল। গুরুগোবিন্দের সঙ্গে ফতেসার মিলন হর্ডরার অনেকের বোধ হইরাছিল যে, সব গোলযোগ মিটিয়া গেল— বিশেষতঃ ফতেসা গুরুকে ঐ বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ভীমচাঁদের সহিত বিবাদ মিটিবার নহে।

গুরু লক্ষাধিক মুদ্রার দ্রব্যাদি উপঢ়োকন দিয়া দেওয়ান নল্চল ও পুরোহিত দয়ারামকে শ্রীনগরে বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইলেন। এদিকে বর লইয়া ভীমচাঁদও শ্রীনগরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যে পথে যাইতেছিলেন, সে পথে যাইতে হইলে পাঁওটা হইয়া যাইতে হয়; অক্সপথ দিয়া যাইতে গেলে অনেক কাল বিলম্ব হয়। ভীমচাঁদ প্রথমে পাঁওটার পথ ধরিয়া আসিয়া গুরুগোবিলের হর্গের তিন ক্রোশ দ্রে থাকিয়া পথ পাইবার জন্ত গুরুগোবিলের নিকট মন্ত্রীকে পাঠাইলেন। গুরু পথ দিতে সম্মত হইলেন না। বিবাহের নির্দিষ্ট দিনও নিকটবর্ত্ত্রী হইয়া আগ্রল। অবশেষে ভামচাঁদ নিরুপায় হইয়া সামাক্তমাত্র লোক দক্ষে দিয়া পাঁওটার পথে বরকে পাঠাইয়া স্বয়ং অপর দিক দিয়া ভ্রিয়া শ্রীনগর গমন করিলেন। বর পাঁওটার হর্গের নিকট পোঁছিলে গুরু তাঁহাকে উপহাস ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন যদি তোমার আটক করিয়া রাখি, তাহা হইলে তোমার পিতা কি করিবেন প্র এরপ কথা

বলিলেন বটে, কিন্তু বরের পথ ছাড়িয়া দিলেন। বরকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়, ইহা হিন্দু শাস্ত্রের বিধি। গুরু যে সে বিধি উল্লেখন করিবেন না, ইহা গুরুর শক্র ভীমচাঁদও ব্ঝিয়াছিলেন বলিয়াই, স্বয়ং অন্তর্গীপথে যাইয়া, বরকে শক্রপুরীর ভিতর দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইহাই হিন্দুধর্মের অসাধারণ মহত্ব!

হিন্দুজাতি সাধারণের এইরূপ বিধি প্রতিপালনে দৃঢ়তা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, এবং রাগ দ্বেষের সর্বাদা সংযম জন্ম অতি সহজেন্ত বিপুল সামাজ্যে কোটি কোটি হিন্দুকে শাসন করা যায়; কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ অনেক সময় লোকে ইহা বুঝিতে পারে না।

যাহা হউক, বর খ্রীনগরে নির্বিন্নে পৌছিলে পর, যথাসময়ে যথারীতি পূর্বক বিবাহ হইয়া গেল। গুরুর প্রেরিত নন্দচন্দ প্রভৃতিরা বিবাহের পূর্বে পৌছিয়া উপঢৌকন দ্রব্যাদি রাখিয়া বিবাহের পরেই চলিয়া আসিতে চাহিলেন। কিন্তু ফতেসার আগ্রহাতিশযে তাঁহাদিগকে তথায় কিছুদিন থাকিতে হইল। ক্রমে ভীমচাঁদ সদলে আসিয়া পৌছিলে মহা সমারোহ হইল। খ্রীনগরের রাজ-প্রাসাদে নববধু দর্শনের ধুম পড়িয়া গেল। এই সভায় সকলে যথারীতি উপঢৌকন দিতে লাগিলেন। ক্রমে গুরুরগোবিন্দের প্রেরিত উপঢৌকন সকলে দেখিলেন। লক্ষাধিক মুদ্রার উপঢৌকন সকলের মন আকর্ষণ করিল; কিন্তু ভীমচাঁদ গুরু-গোবিন্দের উপঢৌকনের কথা গুনিয়াই জ্বিয়া গেলেন।

সনাতন হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদিগের বিবাহে বর ক্যার কর্তৃত্ব নাই।
বরক্ত্তা ও ক্যাক্তা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তন্মধ্যে
বরক্তারই প্রভূত্ব প্রায় অপ্রতিহত। জনেক অর্কাচীন বরক্তা
হিন্দুর এই নিয়মের স্থমহৎ উদ্দেশ্য না ব্রিয়া অনেক সময় প্রভূত্ত্বর
অপব্যবহার ক্রেন। এস্থলেও তাহাই ঘটন। বরক্তা ভীমচাঁদ

সভাস্থলে বলিলেন,—"দেখিতেছি ধে, ফতেসার সহিত আমার শত্রু গোবিন্দের বিলক্ষণ সৌহার্দ। এরপ স্থলে আমি বৈবাহিক বন্ধন রাখিতে ইচ্ছা করি না; তবে বদি ফতেসা অগ্রবর্ত্তী হইয়া আমার পক্ষ সমর্থন পূর্বাক গুরুগোবিন্দের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে এ বৈবাহিক স্থে রক্ষা হইতে পারে — নতুবা এই পর্যান্ত।" এই প্রকার কথা বলিতে বলিতে রুক্ষ ভাবে ভীমচাঁদ সভা হইতে উঠিয়া নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন। নন্দচন্দ এবং দয়ারাম বাসায় গেলেন।

ফতেসা ভীমচাঁদকে যে বাসা দিয়াছিলেন, রাজপ্রাসাদ হইতে তথার যাইতে হইলে নন্দচন্দের বাসার সন্মুথ দিয়া যাইতে হয়। নন্দচন্দ দেখিলেন যে, ফতেসা ভীমচাঁদের অনুগামী হইয়াছেন। তথন দয়ারাম ও নন্দচন্দ উভয়েই বুঝিলেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য; তবে সময়ে শুরুকে সংবাদ দেওয়া উচিত। তাঁহারা ফতেসাকে না বলিয়াই শ্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া পাঁওটায় উপস্থিত হইলেন, এবং শ্রীনগরের সমস্ত বৃত্তাস্ত গুরুকে জানাইলেন। গুরুগোবিন্দও ব্ঝিলেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য; সত্বরে শক্ররা আসিয়া আক্রমণ করিবে।

উক্ত সময়ে পাঁ গটা বেশ একথানি স্থলর ও বৃহৎ গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোবিল ভাবিলেন যে, যদি শক্রর আক্রমণের অপেক্ষায় পাঁওটাতেই বিদিয়া থাকেন, তাহা হইলে তথাকার লোকের বড় কষ্ট হইবে। তিনি পূর্বাহেই শ্রীনগর-অভিমুখে ভাঙ্গানির ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত থাকা উচিত মনে করিলেন, এবং পাঁওটার হুর্গরক্ষার্থে কিঞ্চিন্মাত্র সৈত্য রাথিয়া ভাঙ্গানি যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে অমুমতি করিলেন। তথন পূর্বোল্লিথিত দিল্লীর বাদসার পরিত্যক্ত পাঠান সৈন্য ও সন্দারগণের মধ্যে চারিশত সৈত্য ও তিনজন সন্দার এতদিন গুরুর অল্পে প্রতিপালিত হইয়া এক্ষণে গুরুকে ত্যাগ করিয়া বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিল;

কিন্তু সর্দার কালেখাঁ ও একশত সৈত্য গুরুকে পরিত্যাগ করিল না। গুরু তাহাদেরও বিদায় দিতে প্রস্তুত আছেন জানাইলেও, তাহারা গুরুর, সঙ্গে রহিল। গুরু দরবারে সামরিক কার্য্যে প্রস্তুত থাকিবার জ্বন্ত "উদাসী" সম্প্রদায় ভুক্ত ৭০০ শত লোক গুরুর অন্নে প্রতিপালিত হইতেছিল। আজ যুদ্ধ করিতে হইবে শুনিয়া তাহাদিগের মোহস্ত রূপাল ব্যতীত আর সকলেই পলায়ন করিল ৷ গুরু পরদিন প্রাতঃকালে এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন, "সকলে যাউক, যথন মোহস্ত কুপাল রহিয়াছেন, তথন তাহাদের भूमरे तरियारह।" এইরূপে অনেকে পলাইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মুম্বলমান ফকীর বৃদ্ধুদা যথন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রশংসিত পাঠান সর্দারের মুধ্যৈ তিনজন ৪০০ শত সৈন্য লইয়া গুরুগোবিন্দকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তথন তিনি বড়ই লজ্জিত হইলেন, এবং নিজে ৭০০ শত মুরিদ ( অর্থাৎ শিষ্য) ও চারি পুত্র সঙ্গে লইয়া গুরুর সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন। গুরুর দল ভাঙ্গানির ক্ষেত্রে আসিয়া পৌছিলে শক্ত আসিয়া আক্রমণ করিল। ভাঙ্গানি পাঁওটা হইতে ছয় ক্রোশ দূরে। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বিচিত্র নাটকে স্বয়ং গুরুগোবিন্দ যেরূপ লিথিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ভ হইলঃ—

"তাঁহা সাহা শ্রীসা সংগ্রাম কোপে। পঞ্চবীর রক্ষে পৃথি পাঁয় রোপে॥

হঠি জীতমল্লং স্থগাজী গোলাবং। রণং দেখিয়ে রঙ্গ রূপং সহাবং॥

হটেও মাহেরি চল্লেয়ং গঙ্গারামং। জীনে কেতিয়ং জীতিয়ং ফোজতামং॥

কোপোলাল চলং কীয়েলাল রূপং। জীনে গর্জয়ং গর্ব সিংহ অমূপং॥

কোপেও মাহেরুকাহেরু রূপ ধারে। জীনে খান খাবিনিয়ং ক্ষেত মারেৣয়॥

কুপেও দেব তেসং দয়ারাম যুদ্ধং। কিও দ্রোণ কি থেঁও মহাযুদ্ধ স্থদ্ধং॥

কুপাল কোপিয়ং কুৎকা দল্লারি। হটিখান হায়ৎ কি শিশ ঝারি॥

উঠি ছিছ ইচ্ছা কড়া মেঝ্ যোরং। মনো মাথন মট্কি কান ফোরং॥

তাঁহা নন্দচন্দ কিয়ে কোপ ভারো। লগাই বর্ষি কুপাণং সন্ধারো॥ ভূটিতেপ তৃক্ষি কঢ়ে যমদণ্ডং। হটি রাথিয়ং লজ্জ বংশ সনড্চং।। তাঁহা মাতৃলেয়ং ক্লপাল ক্ৰদ্ধং। ছকে ছোব ছত্তি করে যুদ্ধ স্থদ্ধং। সহে দেহে আপং মহাবীর বাণং। করেও থান বাজী নাথালি পলানং। হটেও সাহেবং চন্দ ক্ষেত্ৰ ক্ষত্ৰিয়ানং। হনে থান থুনি খোরাসান ভানং॥ তাঁহা বার বঙ্কে ভলি ভাঁত মারে। বচে প্রাণলয়কে দিপাহি দিধারে॥ তাহ সাহ সংগ্রাম কিলে অথারে। ঘণে ক্ষেত মো থান থুনি লডারে । নুপং ধ্যোপালয়ং থরো ক্ষেত গাজে। মুগাঝুও মধং মনো সিংহ গাজে॥ উঁছি। একবীরং হরি চন্দ কোপেয়ং। ভলি ভাঁত সোক্ষেত মো পাঁও রোপেয়ং॥ মহা ক্রোধকে তীর তীথে প্রহারে। লগে জোনকে তাহে পারে পধারে॥" অর্থাৎ তখন (১ম সাহা শ্রীসা • ক্রোধ করিয়া সংগ্রামে অগ্রবন্তী হইয়াছিলেন, ( ১য় ) জিতমল্ল: ( ৩য় ) গোলাপরায় গর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রূপে বড় শোভা হইয়াছিল। ( ৪র্থ ) মাহেরি চন্দ ও ( ৫ ) গঙ্গারায় এই পাঁচজন বীর তাড়াইয়া যেন উড়িতে উড়িতে গিয়া ফৌজ জয় করিয়াছিলেন। লালচাঁদ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়াছিলেন, এবং ইহারা সিংহের গ্রান্থর করিয়াছিলেন। মাহের কুপিত হইয়া ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া খাঁদিগকে (খাঁ উপাধিধারী প্রেরাক্ত পাঠান সন্দারদিগকে) বাছিয়া বাছিয়া মারিয়াছিলেন। দয়ারাম ব্রাহ্মণ্ড কোপে দ্রোণের স্তায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মোহস্ত কুপাল কোঁতকা লইয়া হায়ৎ খাঁর মাথায় মারেন. তাহাতে রক্তের ধারার সহিত মজ্জা বাহির হইয়াছিল; যেন কানাই ( এক্রিঞ্চ) মাথনের মটুকি ভাঙ্গিরাছিলেন। তথন নন্দচন্দ কোপ করিয়া বর্ষা ও তরবারি চালাইয়াছিলেন। পরে তরবারি ভাঙ্গিয়া গেলে

বঠ গুরুর কন্তা বিবি বিরোর পুত্র—ইনি গুরুগোবিন্দের পিসিত ভাই। সঙ্গুর ৰুদ্ধে বিশেষ পাণ্ডিতা দেখানয় গুরুগোবিন্দ তাহাকে সাহ শ্রীয়া বলিতেন।

যমদণ্ড \* গইয়া সোডিবংশের লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন। নিও শরীরে
শক্রর নানা বাণ সহু করিয়াছিলেন; খাঁদিগকে মারিতে য়ুদ্ধৈ ভুল্প
দেন নাই। সাহেব চন্দ ক্ষত্রিয় য়ুদ্ধে স্থির ছিলেন। ছষ্ট খাঁদিগকে
খোরাসানের তরবারী প্রহার করেন। অনেক বীরকে তাঁহারা মারিয়া
ফেলেন, কেবল যাহারা পলাইয়াছিল, তাহাদেরই প্রাণ বাঁচিয়া
ছিল। সন্সুমা খাঁদিগকে পদাঘাত করেন; অপর পক্ষে (চন্দেলির)
রাজা গোপাল মুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মুগদিগের মধ্যগত সিংহের স্থায় গর্জ্জন
করিতেছিলেন। (২য় বীর) হরিচন্দ ক্ষেত্রেতে খুব য়্দ্ধ করিয়াছিয়্লুন।
বড় ক্রোধ করিয়া তীক্ষ তীর চালাইয়াছিলেন। সেই তীর যাহার শরীরে
লাগিয়াছল, তাহারই শরীর ভেদ করিয়াছিল।

এইরপ যুদ্ধে গুরুপোবিন্দের পক্ষীয় সঙ্গুসা, মাহেরিচন্দ, বুদ্ধুসার ছই পুত্র এবং ভীমটাদের পক্ষে হরিচন্দ, চন্দেলের রাজা গোপাল, হারৎ থাঁ, নিজামত থাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইলে ফভেসা সদলে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। এইরপে ভাঙ্গানির ক্ষেত্রে "বাহ গুরুজী কি ফতে।"

গদার স্থার অল্র বিশেব ;

# আনন্দপুরপর্বব।

#### নবম পর্ববাধ্যায়।

### গুরুগোবিন্দ সিং। - আনন্দপুরে প্রত্যাগমন।

ভাঙ্গানির যুদ্ধ শেষ হইলে গুরুগোবিন্দ সদলে পাঁওটায় ফিরিলেন এবং মুদ্ধক্ষেত্রে যে যেমন কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেইরপ পুরস্কার দিলেন। তন্মধ্যে বুদ্ধুসার কথা বিশেষরূপে স্থ্য-প্রকাশে বর্ণিত আছে। গুরুগোবিন্দ বুদ্ধুসার কার্য্যে সবিশেষ সন্তোষলাভ করিয়া নিজ শিরোপা (পাগ্ড়ী) কঙ্গা (চিরুণী) এবং এক গুছু কেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, বৃদ্ধুসা যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে সামান্ত অর্থে তাঁহার পুরস্কার হয় না—বে শিরোপা প্রভৃতি দেওয়া গেল, ইহা তাঁহার সেই মহৎ কর্মের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ, এবং ভবিষ্যতে ইহা হইতে উহার বংশধ্রগণের উপজীবিকাও হইতে পারিবে।' স্থাপ্রকাশ লেথক বলেন যে, তিনি সেই শিরোপা প্রভৃতি দেথিয়াছিলেন। বৃদ্ধুসা উহা গৃহের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাথেন। ১৮১৭ সংবতে সেই দেওয়াল পড়িয়া যাওয়ার পর, এক্ষণে উহা রীতিনত সিংহাসনের উপর রক্ষিত। শিথগণ উহা দর্শন করিতে গিয়া পূজা দিয়া থাকেন।

এই বৃদ্ধের পুরস্কারে পুরোহিত দয়ারামকে যে ঢাল দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে দয়ারামের বংশধর বিচিত্র সিংহের নিকট আনন্দপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ঢালথানি গগুারের চামড়ায় নির্দ্মিত। উহার বাাস দেড়হস্ত। ঢাল থানির সঙ্গে একথানি ফলকে লিখিত আছে:—

"শ্রীওয়া গুরুজী কি ফতে।"

"আজ্ঞা শ্রীগুরু মহারাজ কি লিখিরে পাটা দস্তি। বন্ধী ঢাল প্রভূ দরারামজীকো। লিখিতং খোদ তীরসে। সরবং সঙ্গত পরইয়ে খান। গুরু মহারাজজীকে হুকুম সে লিখ্দেতা সো। গুরু কি আজ্ঞা খারী। সারস্বত ব্রাহ্মণ কো • \* \* সম্বং ১৭৪৪।"

ফলকথানিতে যেরূপ সঙ্কেতে লেখা, তাহাতে সকল অংশ ভাল পড়া যার না। যদি সেই সময়ের লেখা হয়, তাহা হইলে তথন সম্বৎ ১৭৪৪ (১৬৮৭ খুষ্টাব্দ)।

পুরস্কারের কার্য্য মিটিয়া গেলে, পুনরায় আনন্দপুরে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব উঠিল। রাজা প্রকাশ মেদিনীকে সংবাদ দেওয়া হইল কৈ গুরুগোবিন্দ সম্বরেই পাঁওটা পরিত্যাগ করিবেন। রাজা দেখিলেন যে, তাঁহার বড় বিপদ্। গুরু তাঁহার রাজ্যে থাকিয়া প্রায় অধিকাংশ পাহাড়ী রাজগণের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া চলিলেন। এক্ষণে তাহারা সকলে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে। তাঁহার মন্ত্রীগণ পরামর্শ দিলেন যে, এ সময় গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। প্রকাশ মেদিনী গোবিন্দের প্রেরিত দৃতকে স্পষ্ট কোন কথা না বলিয়া, হই এক দিনের মধ্যে যাইবেন বলিয়াছিলেন! হই এক দিন পরে গুরু আবার লোক পাঠাইলেন—রাজার নিকট হইতে আবার ঐরপ উত্তর গেল। এইরপ আরও ছই এক বার, আজ যাইব—কাল যাইব, বলার পর প্রকাশ মেদিনী প্রধান মন্ত্রীকে গুরুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা ভীরুতার পরিচয় দিতেছেন দেথিয়া গুরু বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক পাঁওটা পরিত্যাগ করিলেন।

পথিমধ্যে অনেক ব্যক্তি গুরু দর্শনে পরম আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহাদের মধ্যে স্থ্য-প্রকাশে রায়নগরের রাণীর বিশিষ্ট উল্লেখ আছে। রায়নগরের রাজ্য সামান্ত হইলেও তথায় গুরু মহারাজ গমন করিয়া- ছিলেন, এবং নিজ ঢাল তরবারি রাণীকে দিয়া আসেয়াছিলেন বলিয়া উহা ক্রিপদিগের একটি তীর্থস্থানের গ্রায় হইরাছে । রায়নগর ত্যাগের পর কীরতপুরে গোলাপ রায় প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া গুরু আনন্দ-পুরে আসিয়া পৌছিলেন।

শুক্রণোবিন্দ পাঁওটা হইতে ফ্রিয়া আসিয়া একে একে পদ্পীদ্রের সহিত, মাতা গুজরী ও পিতামহী নানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, অন্তঃপুর মধ্যে যুদ্ধজ্বের আনন্দ উঠিল। যুদ্ধজ্ব করিয়া ফিরিয়া আসিলে শিথদিগের বুক আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা আনন্দপুরের সিকটবর্ত্তী ভীমচাঁদের অধিকার সমূহে মৃগয়া উপলক্ষে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতে লাগিল। ভীমচাঁদ এই সংবাদ পাইয়া কিংকর্ত্তর্য বিমৃত্ হইয়া মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ করিলেন। মন্ত্রীগণ ভীমচাঁদকে গুরু-গোবিন্দের শরণ লইতে পরামর্শ দিলে ভীমচাঁদ প্রধান মন্ত্রীকে গুরু-গোবিন্দের শরণ লইতে পরামর্শ দিলে ভীমচাঁদ প্রধান মন্ত্রীকে গুরু-গোবিন্দের নিকট পাঠাইলেন। পরে গুরুগোবিন্দের অনুমতিক্রমে ভীমচাঁদও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীমচাঁদের এবারে ভ্রম যুচিয়া গেল; তিনি গুরুগোবিন্দের অনেক মৃতং গুণ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে মুগ্ধ হইলেন।

প্রায় এই সময় (১৭৪৬ সহতে ১৬৮৯ গৃষ্টাব্দে) স্থন্দরীজীর গর্ত্তে গুরুগোবিন্দের প্রথম সন্তান অজিত সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। এই সময় স্মানন্দপুরে পূর্ণ স্মানন্দ চলিয়াছিল।

# আনন্দপুরপর্ক।

#### দশম পর্বাধ্যায়।

## গুরুগোবিন্দ সিং।—নাদাওনের যুদ্ধাদি ও শক্তি পূজা আরম্ভ।

य नमरत्र जानन्त्रभूरत जानन्त्रवा ठिलत्राष्ट्रित, रत नमत्रोत नुमुखाने আরাঞ্জীব দাক্ষিণাত্যে ছিলেন; তাঁহার মিয়াথাঁ, ওমরাও থাঁ প্রউতি অমাত্যগণ দিল্লী অঞ্চলের রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন। উহা<sup>1</sup>দগের মধ্যে আলপুর্থা জমুতে গিয়া কটোচিয়ার পাহাড়ী রাজা কুপালের নিকট দৃত দ্বারা সংবাদ দেন যে হয় তিনি দিল্লীখরের অধীনতা স্বীকার করিয়া শরণাপন্ন হউন ; নতুবা যুদ্ধ করিতে প্রস্ত হউন। কুপাল আলপ্থাঁর শরণাপন্ন হইয়া জানাইলেন যে পাহাড অঞ্লের রাজগণের মধ্যে ভীমচাঁদ সর্বাপেক্ষা প্রধান। অতএব কুলহররাজ ভীমচাদকে হস্তগত করিতে পারিলে সমস্ত পাহাড় অঞ্চল বাদ্দাহের হস্তগত হইবে। তদমুদারে ভীমচাঁদের নিকট লোক প্রেরিত হইল। ভীমচাঁদ দিল্লীর বাদসাহের সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন, কি তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন, সেই বিষয়ে অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলে, অমাত্যবর্গ পরামর্শ দিলেন যে, যথন গুরুগোবিন্দ তাঁহার উপর অমুকূল আছেন, তথন তিনি এ বিষয়ে ষেরূপ পরামর্শ দিবেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ভীমচাদ গুরুগোবিন্দের নিকট দৃত পাঠাইলে গুরু সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া সম্ভষ্টচিত্তে বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভীমচাঁদ যুদ্ধ করিলে জয়লাভ করিবেন। আশীর্কাদ প্রাপ্ত হইয়া ভীমচাঁদ যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইলেন। ভীমচাঁদকে

দণ্ড দিবার জন্ম সমাট সেনাপতি সদৈন্তে অগ্রসর হইলে নাদাওনের ১৯উপুতারশন্ন পাহাড়ীদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নাদাওনের যুদ্ধ বিলামপুর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

পাহাড়ী রাজগণের মধ্যে যশবালিয়ার রাজা রাম সিং, ডঠবালিয়ার রাজা পৃথীটাদ এবং যশরোটিয়ার রাজা স্থপদেব, এই কয়জনের নাম ভীমটাদের পক্ষে এবং কটোচিয়ার রাজা কপাল ও বিজড়বালিয়ার রাজা দয়াল এই হুইজনের নাম আলপ্ খার পক্ষে উল্লিখিত হুইতে দেখা যায়। আলপ্ খার পক্ষ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি অধিকার পূর্কক তথা হুইতে গোলা গুলি ও তীরবৃষ্টি দ্বারা বিপক্ষ পক্ষকে একবারে জর্জারিত করিয়া ভূলিল। তথন ভীমটাদ গুরুগোবিন্দের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহার আশীর্কাদ লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়া তিনি পরাজিত প্রায়, এক্ষণে গুরু আসিয়া উদ্ধার কর্মন। গুরু তৎক্ষণাৎ সমৈত্যে যুদ্ধহলে আসিয়া স্বহস্তে বিজড়বালিয়ার রাজা দয়ালকে নিহত করেন। এই ঘটনায় আলপ্ খার সৈত্যগণ ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে।

নাদাওনের যুদ্ধে তৎকালে অজের দিলীর সৈন্তদল সামান্ত পাহাড়ী ও শিথের হস্তে পরাভূত হইতে দেখিরা, পাঠানেরা \* বড়ই অপমানিত বোদ করিল। তথন কাশ্মীরের স্থবা বা সদ্দার দিলওয়ার খাঁর পুল্র এক সহস্র বাছা বাছা দৈন্ত লইয়া অতর্কিতরূপে আনন্দপুর আক্রমণের জন্ত বহির্গত হইলেন। ইচ্ছা ছিল যে, রাত্রিকালে শতক্র নদী পার হইয়া হঠাৎ আনন্দপুর আক্রমণ ও অধিকার করিয়া লইবেন। কিয় গুরুগোবিন্দ এই সম্বাদ জানিতে পারিয়া যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত রহিলেন। এদিকে ভীষণ

<sup>\*</sup> ত্যা-প্রকাশে বাদসা পক্ষকে "পাঠান পক্ষ" বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। মোগল বাদসাহদিগের অধিকাংশ মুদলমান দৈনিকই পাঠান জাতীয় ছিল। খাস মোগল এদেশে পুর কনই আসিয়াছিল।

শীতে শত্রুপক্ষ নদী পার হইতে অক্ষম হইয়া, এবং গুরুরগোবিদ্দের পক্ষ সম্পূর্ণরূপে স্থদজ্জিত আছে জানিতে পারিয়া, বিনা যুদ্ধে ফিরিয়া <mark>হোলু।</mark>

বে কয়েক বর্ষের ঘটনার কথা উল্লিখিত হইল, সেই সময়ে শ্রীমতী জীতৌজীর গর্ম্বে গুরুরগোবিন্দের তিন পুল্র হয়। ইঁহাদের প্রথম ১৭ ৮ সম্বতে (১৯৯১ খৃষ্টাব্দে) জুঝার সিং, দ্বিতীয় ১৭৫০ সম্বতে (১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে) জোরায়র সিংহ এবং তৃতীয় ১৭৫৫ সম্বতে (১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে) কতে সিং জন্ম গ্রহণ করেন। অজিত সিংহের জন্মকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গুরুর এই চারি পুল্র। তাঁহার পুল্র্গণের বর্মার্দ্বির সঙ্গে শস্ত্র বিহা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দিলওয়ার খাঁর পূদ্র অক্কতকার্য্য হইয়া সনৈতে ফিরিয়া গেলে, গোলাম হোদেনী খাঁ নামক সমাট-সেনাপতি পাঁচ হাজার উৎকৃষ্ট সৈন্ত লইয়া পাহাড়ী রাজগণকে আক্রমণ করেন। এবার ভীমচাঁদ ও কপাল ভয় পাইয়া মুসলমান পক্ষে মিলিলেন। গুলেরিয়ার অধিপতি গোপালও ঐ দলে মিলিবার উদ্দেশ্তে কিছু অর্থ লইয়া হোসেনী থাঁর নিকট গিয়াছিলেন; কিন্তু হোসেনী খাঁ তাহার দিগুণ অর্থ চাহিলে, রাজা গোপাল অনুপার হইয়া গুরুগোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। হিন্দু রাজগণেরা সকলেই একজোট হইয়া য়ুদ্ধ করা শ্রেয় বিবেচনায় গুরুগোবিন্দ "সঙ্গতিয়া" নামক জনৈক শিথকে ভীমচাঁদ ও কুপালের নিকট দৃতস্বরূপ পাঠাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। মুসলমান পক্ষে কুলহর অধিপতি ভীমচাঁদ ও কটোচিয়া অধিপতি কুপাল এবং অপর পক্ষে গুলেরিয়ার রাজা গোপাল, যশবালিয়ার অধিপত্তি এবং "সঙ্গতিয়া" শিথ মিলিত হইয়া য়ুদ্ধ হইল। এই য়ুদ্ধে গোপাল কর্তৃক কুপাল নিহত হয়েন, এবং "সঙ্গতিয়া" শিথও এই য়ুদ্ধে হত হয়েন। এই য়ুদ্ধে কোন পক্ষেরই সম্পূর্ণ পরাজয় হইল না বটে, কিন্তু

পাহাড়িরা রাজারা সম্রাট সৈত্যের ভীষণ আক্রমণে, দিল্লীর দোর্দ্ধগু প্রতাপ ্রঅন্তভ্য করিলেন, এবং গৃহবিচ্ছেদে নিজ্জীব হইরা পড়িতে লাগিলেন।

যাহা হউক, শিখদিগের যন্ত্রণা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
এতদিন শিথগণ স্বচ্ছলে নানাস্থান হইতে গুরু দর্শনে আসিতেন; কেছ
কোন বাধা দিত না। এক্ষণে শিথগণ মুসলমান বাদসাহের শক্র বিলরা
সর্ব্ববই পরিচিত হইয়া পড়িলে, পথে ঘাটে, যথা তথা মুসলমানগণ
শিথগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অগত্যা শিষ্য রক্ষার্থে গুরুগোবিন্দ
আদেশ প্রচার করিলেন যে, "শিথমাত্রেই সর্ব্বদা অস্ত্র ধারণ করিবে, এবং
কেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেই যুদ্ধ করিবে।" সেই সঙ্গে আরও
বিলয়া দিলেন যে, "য়ুদ্ধে নিহত হইলে শিথগণ স্বর্গ স্থথ ভোগ করিবে।—
হতো বা প্রাপ্র্যাসি স্বর্গং জিন্বা বা ভোক্যাসে মহীম্।" গুরুগোবিন্দ
এই মহাবাণী প্রচার করিয়া দেওয়া অবধি ক্ষাত্রধন্মী শিথগণ অনুক্ষণ
অস্ত্রধারী হইয়াছেন।

ঐ সকল সংঘর্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পরস্পারের প্রতি বিদ্বের বিদ্ধি সহ নিত্য নৃতন গোলখোগ উঠিতে লাগিল। মুসলমানের তথন প্রবলতর পক্ষ। তাঁহারা ক্ষমা করিতে আদিষ্ট না হইয়া, তথন প্রবল প্র গাপ সম্রাটের ধারা পীড়ন করিতেই আদিষ্ট। গুরুগোবিন্দ দেখিলেন যে এরপ প্রবল শক্রর পীড়ন হইতে নিজের সম্প্রদারকে রক্ষা করিতে হইলে দৈববলের আবশুক। মাৎসর্য্য বিহীন মহাপুরুষ মাত্রেই এইরূপ মনে করেন, এবং সেই জন্মই জীবামচন্দ্রের ত্র্গোৎসব হইয়াছিল। মহাশক্তি ব্যতীত বাঞ্ছাপূর্ণ আর কে করিবেন ? কাত্যায়নী পূজা করিয়া তবে ক্রফালাভ হয়। তাই আজ স্বীয় সম্প্রদায়ের ত্র্দিনে গুরুগোবিন্দ চণ্ডিকার আরাধনা করিতে সঞ্জ করিলেন।

চণ্ডিকার আরাধনা-সংকর স্থির করিয়া শুরু নানা প্রদেশ ইইতে

যাজ্ঞিক ও পণ্ডিতবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন, এবং সেই সকল ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহার স্বচকে পরীক্ষা করিয়া কয়ের্কজনু সদাচারী ব্রাহ্মণকে এই মহাযত্তে ব্রতী করিবার জন্ম নির্কাচিত করিনেই। সেই ব্রাহ্মণেরা বলিলেন যে, ৮ কাশীধাম নিবাসী কেশবদাস নামক কনেক ব্রাহ্মণই এইরূপ মহাযত্ত সমাধা করিতে প্রকৃত উপযুক্ত। শুরু তাঁহাকে কিরূপে পাইবেন, চিস্তা করিবামাত্র লোকমুখে জানিতে পারিলেন বে, বিপ্র কেশবদাস তথন অদ্বে আলামুখীতে তীর্থ দর্শনে আসিয়াছেন। শুরু অবিলম্বে নালচন্দকে তথার পাঠাইয়া বিশেষ বিনয় সহকারে বিপ্রবর কেশবদাসকে আনাইয়া চণ্ডিকা পূজার আচার্য্য কার্য্যে ব্রতী করিলেন, এবং স্বয়ং পূজা আরম্ভ করিলেন।

# আনন্দপুরপর্বা। একাদশ পর্বাধ্যায়।

---°\*°---

### গুরুগোবিন্দ সিং—যজ্ঞ—চণ্ডিক। নয়না দেবীর পূজা।

"যত্র যোগেশ্বর: ক্লফো যত্র পার্থো ধমুর্দ্ধর:। তত্র শ্রীর্ব্বজয়োভূতি গ্রুবা নীতির্দ্মতির্দ্ম ॥"

যথায় ভগবদ্ধক্তি, যথায় জীব উদেষাগী, তথায় নিশ্চয়ই এ. বিজয়, নীতি—এ সকল বর্ত্তমান। যে দেশ যথন এই মহাসত্য বুঝিয়াছে, তথন সেই দেশে উন্নতি দেখা দিয়াছে। নতুবা কেবল শারীরিক বলর্দ্ধি অথবা মৌথিক ভগবদ্ধক্তিতে অতি সামান্ত ফলই হয়। গুরুগোবিন্দের অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার কথা বলা হইয়া গিয়াছে। এখন ভগবদ্ধক্তির সাধনা দেখা যাউক। এ বিষম সাধনায় যে সে লোকে যোগ দিতেই পারে না—দিলেও স্থির থাকিতে পারে না!

আনন্দপুরের সাত ক্রোশ উত্তরে পাহাড়ের উপর চণ্ডিকা নয়না দেবীর মন্দির। ইহা ভগবতীর বাহান্ন পীঠের মধ্যে একটি পীঠস্থান। এন্থলে ভগবতীর চক্ষু পতিত হইয়াছিল বলিয়া চণ্ডিকা দেবী সাধারণতঃ নয়নাদেবী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। গুরুগোবিন্দ কেবলমাত্র আচার্য্য কেশবদাসকে সঙ্গে করিয়া যজ্ঞের ন্বতাদি উপকরণ জবাসহ দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। পরে গুরু অমুচরবর্গকে আজ্ঞা দিলেন। যে, যে পর্যান্ত কার্যা শেষ না হয়, ততদিন এই মন্দিরের নিকটে, এমন কি গাঁচ ক্রোশের মধ্যে, কেহ আসিতে না পারে। এইরূপে জন-শৃত্ত

মন্দিরে আচার্য্য কেশবদাসকে সঙ্গে লইয়া গুরুগোবিন্দ চৈত্র পূর্ণিমাতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

তথন আচার্য্য কেশবদাস গুরুগোবিন্দকে যোড়শাক্ষর চিউকার
মন্ত্র বলিয়া দিলেন, এবং অস্টভুজার ধ্যান করিতে অনুমতি করিলেন।
গোবিন্দ যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্বে পূর্ব্বমুথ হইয়া এবং আচার্য্য উত্তরমুখ
হইয়া হোম করিতে বসিলেন। প্রথমে পাঁচ প্রহর ধরিয়া হোম
করিলেন এবং এই প্রকারে পাঁচ মাস গেল। তৎপরে সওয়া সাত
প্রহর কাল ব্যাপিয়া হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। এভাবেও তিন
মাস গেল। যথন এইভাবে হোম করিতেছেন, সেই সময় এক নিশী্থে
গুরুগোবিন্দ স্থপ্ন দেখেন যে, দেবী যেন তাঁগাকে বলিতেছেন "এইভাবে
চল—তোমাকে দুর্শন দিব।" ইহাতে গুরু আরও উৎসাহিত হইয়া
কার্য্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্বাদশ প্রহর হোম করিয়া চারি
প্রহরমাত্র বিশ্রাম লইতে লাগিলেন, এইরপে চারি মাস চলিল।

ক্রমে আবার চৈত্রমাদের শুক্লাষ্টনী আদিয়া উপস্থিত হইল—সেই
অষ্টমীতে বার বার ভূমিকম্প, পূর্বাদিকে বিহাৎ-জ্যোতিঃ প্রকাশ প্রভৃত্তি
ঘটিতে লাগিল। তথন কেশব বলিলেন, "দেবীর দর্শন দিবার
সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কিন্তু দর্শন দিলে, একজন স্থপাত্রকে
বলি দিতে হইবে—একজন স্থপাত্র স্থির করিয়া রাখুন।" গোবিন্দ
বলিলেন, "আচার্যা! তোমার স্থায় শাস্ত্রজ্ঞ, স্থপপ্তিত, পবিত্র স্থপাত্র আর
কোধায় কে আছেন; অতএব তুমিই প্রস্তুত থাক," এই কথায় কেশব
ভাত হইয়া শৌচাদি কার্য্যের উল্লেখে পলায়ন করেন। আচার্য্য পলায়ন
করিলেও গোবিন্দের কার্য্য সমভাবে চলিতেই লাগিল। কর্মনীর
তৃতীয় প্রহরে ভগবতী কালী মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। সে ভীরণ মূর্ত্তি
দেখিয়াও শুক্ত নিভাঁক হৃদ্রে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে

ভগবতী সিংহবাহিনী অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া বর দিতে চাহেন। তথন অংক্গোবিন্দ নয়ন মুদিত করিয়া স্তব করিতে থাকেন।

স্থা-প্রকাশে স্তবগুলি সম্পূর্ণ ভাবেই লিখিত আছে। এই যজ্ঞের কথা ইউরোপীয় ও মুসলমান ইতিহাস-বেতারাও উল্লেখ করিয়াছেন। "দেশই বাদসা কি গ্রন্থে" যে "চণ্ডিকা" অংশ আছে, উহা এই যক্ত উপলক্ষে দিখিত। উহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আধুনিক কালের ঘটনা উল্লেখ জন্ত অভিনব সংস্করণ বলিলেও চলে; তন্মধ্যে নিম্মলিখিত ছয়টী স্তবই প্রধান—ইহা দশই বাদসা কি ছকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। গুরুগোবিন্দ অষ্টভুজার সম্মুখে নিম্মিলিতনেত্তে স্তব করিতে লাগিলেন;—

১। ওঁ সংগুরু প্রসাদ। শ্রীভগবতীজী সহায়॥

ভগবতীচ্ছন ছকাপাত সাহি ১০॥

নম উগ্রদন্তী অনস্তি সবইয়া। নমো যোগ যোগেশ্বরী যোগমায়িয়া॥ > ॥
নমো কেহরী বাহনী শত্রুহস্তি। নমো শারদা ব্রহ্ম বিদ্যা পঢ়স্তি॥ ২ ॥
নমো ঋদিদা সিদ্ধিদা বৃদ্ধিদায়নী। নমো কাল্কে কাল্কো কালছেনী॥ ৩ ॥
নমো কাল আজাল হয়েহের তেরো। নমো তিনহঁলোক কিনো আহে রো ॥॥
নমো জ্যোতি জালা তোমে বেদ গাঁয়ে। স্বরাস্বর ঋষীশ্বর মাহি ভেদ পারেঁ॥ ৫

তুহি যোগ যুগ্তনি তুহিঁ খজা ধারে।
তুহি জয় করন্তি অস্তর গহি পছারে॥ ৬॥
তুহি যোগনি ঋপ্রভরণী অদোখং।
রক্তবীজকে প্রাণকো পাকড় সোখং॥ ৭॥
তুহি জল খলে পর্বাতে গিরি নিবাসী।
তুহি সভ ঘট্নমো নিরালম্ প্রকাশী॥ ৮॥
তুহি হঠ দাহনী তুহি সর্বাপালী। তুহি বৃছ পোহপা তুহি আপ্রাণী॥ ৯

ভূহি বিশ্বভরণী ভূহি জন্ প্রকাশি। ভূহি অলথ বরণী ভূহি ভূ আকাশী॥>
নমো জালপা দেবী হুর্গে ভবানী। তিহুলোক নব থগুমৈ ভূম প্রধানী॥ >>

অটল ছত্র ধারণী তুহি আদি দেবং। সকল মুনী জনা তোহি নিশ দিন সরেবং ॥ ১২ ॥ তুহি কাল আকাল কি জ্যোতি ছাজৈ। সদাজয় সদাজয় সদাজয় বিরাজে॥ ১৩॥ য়িএহি দাস মাঙ্গে রুপাসির কিজৈ। স্বয়ং ব্ৰহ্মকি ভক্তি সৰ্বত দিজৈ ॥ ১৪॥ তুহি জাগতি জ্যোতি জ্বালা স্বরূপং। তুহি জগ্ দকলমৈ রমস্তি অনুপং॥ ১৫॥ মহামৃঢ় হাঁও দাস দাসত্তেহারা। পকত বাঁহ ভব জল করো বেগ পারা ॥ ১৬॥ ফতেহি ডম্ব বাজে রূপা ইত্রঁও করীজে। এহি বারতা দাস কি নিং শুনিয়ে॥ ১৭॥ করত ত্কুম্ আপনা দকল ছুই ঘায়ঁ। তুরক হিন্দকা সকল ঝগ্রা মিটায়ুঁ॥ ১৮॥ আগম স্থর বীরে উঠে সিংহ যোধা। পাকড় তুর্কনকো কার্টব নিরোধা॥ ১৯॥ সকল জগৎমো থালিসা পন্থা গাজে। জগে ধর্ম হিন্দু তুরক হন্দ ভাজে ॥ ২ • ॥ জপোঁ জাপঁ একা হরে হরি অকালং। হুৱৈ তবছনি সবু ছিনক্মৈ নেহালং॥ ২১॥ শুনো তুম ভবানী হামন কি পুকারে। কর দাদোপর মেহর আপ্রম্ অপারে॥ ২২॥

#### ভগবতী দোহরা।

দার তোমারে ঠাচ হোঁ একবর দিজে মোর। পন্থ চলে ত জগতমে হুষ্ট থেপাবহ তোঁয়॥

অর্থাৎ সংগুরু প্রসাদে প্রাপ্ত একমাত্র ওঁকার মঙ্গলা-চরণরূপে ব্যবহৃত। শ্রীভগবতী দেবী সহায়। দশম গুরুর লিখিত ভগবতী সম্বন্ধীয় এই চয় চন্দ।

হে উগ্রদন্তি! (তুমি) অনস্ত অপেক্ষাও অধিক, তোমাকে নমস্থান। হে যোগমায়া ! তুমি যোগ যোগেশ্বরী, তোমাকে নমস্কার। হে কেশরীবাহিনি। শত্রসংহারিণি। তোমাকে নমস্কার। হে সারদা। তুমি ব্রহ্মবিতা পাঠকারিণী, তোমাকে নমস্কার। হে সিদ্ধি ঋদ্ধি ও বুদ্ধিদায়িনী! তোমাকে নমস্কার। হে কালিকে! তুমি কালের কালকে ক্ষয় কর, তোনাকে নমস্বার। তুমি ভূত ভবিশ্বৎ বর্ত্তমান সমস্ত কাল দেখিতে পাও. তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিলোক-ব্যাপিনী তোমাকে **নমস্কার।** তুমি জ্যোতির প্রকাশক, বেদ তোমার গান করে, তোমায় নমস্কার। স্থর অস্তর ঋষিগণ তোমার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। ভূমি অস্থরগণকে ধরিয়া পরাজয় পূর্ব্বক জয় লাভ কর। তুমি যোগযুক্ত, ছুমি থজাধারিণী। তুমি যোগিনী, থপ্রধারিণী, দোষ শৃন্তা (পবিত্রা)। তুমি রক্তবীজকে ধরিয়া তাহার প্রাণ শোষণ করিয়াছিলে। তৃমি জল স্থল পাহাড় পর্বত নিবাসিনী। তুমি সর্ববিটকে সর্বাদা প্রকাশ করিতেছ। তুমি তুইকে দমন কর। তুমি সকলকে পালন কর। তুমি বৃক্ষ. পুষ্প, তুমিই স্বয়ং মালী। তুমি বিশ্ব ভরিয়া আছ। তুমি জগতকে প্রকাশ করিতেছ। তুমি অলক্ষ্যবরণী—অর্থাৎ দর্শনেক্রিয়ের অগোচর। তুমিই পৃথিবী, তুমিই আকাশ। হে জালপা দেবি। হুর্নে। ভবানি। তোমান নমস্কার। তিনলোক নবথণ্ডে তুমিই প্রধানা। অটল ছত্রধারিণী

ভূমিই আদিদেব। সকল মুনিগণ নিশিদিন তোমায় স্মরণ করিতেছে।
ভূমি কাল অকালের জ্যোতি, তোমাতেই শোভা পাইতেছে। জ্ব সমূহ
তোমাতেই বিরাজ করিতেছে। এ দাস এই প্রার্থনা করিতেছৈ ক্রি,
প্রকৃত ব্রন্ধভক্তি (ভূগবদ্ধক্তি), সর্ববি প্রদান করন। ভূমি জাগতিক
জ্যোতিঃ প্রকাশ স্করণ। ভূমি সমস্ত জগতে অনুপম রমণ করিতেছ।
আমি তোমার দাসামুদাস—অতি মূঢ়। আমার বাছ ধরিয়া সম্বরে ভববারি
হইতে উদ্ধার কর। এমন রূপা কর যে, জ্বয় ডল্লা বাজুক। দাসের
এই নিবেদন—সর্বাদা শুন। ভূর্ক ও হিন্দুর সকল ঝগড়া মিটুক।
স্বয়ং স্থকুম কর, সকল ছুইকে নাশ করি। মহাস্তর বীর যোদ্দিংহগণ
উঠুক, ভূর্কগণকে নিরোধ করুক। সমস্ত জগতে থালসাপন্থ (শিথধর্ম)
বিরাজিত হউক, হিন্দুধর্ম জাশুক, ভূর্ক অন্ধকার মুচুক। অকাল
পুরুষের একমাত্র হরি হরি নাম জপদারা সকল জগৎ ক্ষণমাত্রে ভৃপ্তি
লাভ করুক। হে ভবানি। ভূমি আমার নিবেদন শুন, এই দাসের প্রতি
এই অপার দ্য়া বিতরণ কর।

ভগবতী দোহরা (ভগবতী শব্দ মঙ্গলার্থ ব্যবহৃত। দোহরা—ছব্দ বিশেষ) তোমার ধারে আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমায় এক বর দাও। ব্যুগতে (শিথ) পত্ন চালাই—তুমি হুন্ত নাশ কর।

### আনন্দপুরপর্বা

#### चामण शर्वताशाय ।

--:0:--

#### গুরুগোবিন্দ সিং।

ভগবতী নয়নাদেবীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তব।

ভগবতী চ্ছন্দ হজা॥ २

দিনো কালিকা কালরূপী রূপাণী। নমো গুল্ড নৈশন্ত নাশন ভবানী॥ >
নমো চণ্ড আর মুণ্ড সংহারকারা। নমো রক্তবীজানকে প্রাণহারী॥ ২
নমো বেদ বিদ্যা নমো যজ্ঞরূপা। নমো অঞ্জনি পূর্ণা ভূপ ভূপা॥ ৩
নমো জয়নন্তি ভদ্রকালী অথাহং। নমো ভগবতী তেজবন্তী অচাহং॥ ৪
নমো শক্তিরূপী আগ্মনি আডোলা। নমো থজাধারণি অছেদন্ অতোলা॥ ৫
নমো গরে গঞ্জন শ্রী যোগমায়া। সভে থাক্ রহে মরম্ কিন্তু না পায়া॥ ৬
তুহী জল অগ্লি পবন তু হুর মুরা। তুহী জ্যোতি উড়্গণ্ তুহী চন্দ স্থরা॥ ৭
তুহী জল অগ্লি পবন তু হুর মুরা। তুহী জ্যোতি উড়্গণ্ তুহী চন্দ স্থরা॥ ৭
তুহী জগও জননী অনন্তি অকালং। তুহী অয়দায়িনী সভন্কো সন্তালং॥ ৯
তুহী জগও জননী অনন্তি অকালং। তুহী অয়দায়িনী সভন্কো সন্তালং॥ ৯
তুহী শেও রক্ষণ্ড ভূমং স্বরূপী। তুহী বিষ্ণু শিব ব্রন্ধা ইক্র আমুপী॥ ১০
তুহী শিতলা তোতলা বাক্বাণী। নমো চণ্ডিকা মঙ্গলা শ্রীভবানী॥ ১>
নহি তুম্ বিনা কোই রক্ষক হামারা। তুহী আদি কোয়ারী দেবী অপারা॥
তুহী নেবকী রুষ্ণ মাতা কহায়ং। তুহী নয়নাদেবী আল্থ্ জগ্, সহায়ং॥ ১৩

তুহী থাম্বসোঁ নিকদ্ নরসিংহ হোই। উদর হিরণ্ কস্কা নথোঁ কর পারায়ি॥ ১৪ ভূহী কচ্ছ**ৈন্দে দৈত্য মধুকীট জারে।** ভূহী হোম বৈরাহ হরণাক্ষ মারে॥১৫ ভূহী হোম বামন মহাছল,দেখায়ো। পাকড় রাজ বলিকো পাতালে পাঠায়ো॥১৬,

তৃহী হৈব পরশরাম জগমে প্রকাশী।

সকল ছেত্রিয়ান্কো করেও ক্ষয় বিনাশী। ১৭

তুহী ফিরভেই রামচক্রং অবতারা। পকড় দৈতা লঙ্কেশ রাবণ পছারা॥ ১৮
তুহী মুক্তিদায়িনী সদা শুভ করন্তি। তুহী স্থরবলবীর হুটন্ দহস্তী॥ ১৯
তুহী রাধিকা রূকমণি তু কুশল্যা। তুহী অঞ্জনী রেনকা তু অহিল্যা॥ ২০

তুহী ভরণি পোথনি সভনপর ক্বপালী।

করো মোহি মুক্তা কাটো ভরম্ জালী॥ ২১

নমো ছথ হরন্তি আনন্দৎস্বরূপা। আপন্দাদ পর মেহের কিজে অনুপা।২২ ভগবতী দোহরা।

> দাস জান কর আপেনা রুপা কিজে মোয়। ইহে বেনতি দাস কি গুনহ ভবানী তোয়॥ অর্থাৎ ভগবতীয় স্তবের দিতীয় ছকে।

কালিকা, কালরপ, রুপাণধারিণী! তোমায় নমস্কার। ৩৬ নিওন্ত নাশকারিণী ভবানী, তোমায় নমস্কার। চও নৃত্ত সংহারকারিণী, তোমায় নমস্কার। বজবীজের প্রাণহারিণী তোমায় নমস্কার। বেদ-বিত্তা, তোমায় নমস্কার। বজরপা, তোমায় নমস্কার। অন্ত নিপূর্ণা ভূপ ভূপা (রাজার রাজা), তোমায় নমস্কার। অনস্ত জয়কারিণী, ভদ্রকালী, অসীম গভীরা, (অথৈ)! তোমায় নমস্কার। ভগবতা তেজবন্তা, সকলের আশ্রয়রপ! তোমায় নমস্কার। শক্তিরূপী বৃদ্ধির অগম্যা, হিরা, বজ্ঞাধারিণী, অচ্ছেত্তা, অভূলনীয়া, তোমায় নমস্কার। গর্কগঞ্জনকারিণী, শ্রীযোগমায়া ভোমায় নমস্কার।

সকলেই বিশ্বিত হইয়াছে,—কেহ তোমার মর্ম্ম পায় নাই। তুমি

জল, অগ্নি, পবন, তুমিই ধরণী ও আকাশ। তুমি তারকাগণের ্জ্রাতি-তুমিই চক্র এবং সূর্যা। তুমি থেচর ভূচর জীবে যোধবীর; স্তাষ্টরপ ভার হইতে তুমিই রক্ষাকারিণী। তুমিই জগৎজননী, অনস্তী, অকাল। তুমি অন্নদায়িনী সকলকে রক্ষা-কারিণী। তুমি খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে ভূমি স্বরূপ। তুমি বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপমা-রহিত। তুমি শীতলা তোতলা বাক্বাণী। চণ্ডিকা। মঙ্গলা। এভিবানী। তোমায় নমস্বার। তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ রক্ষক নাই। তুমি আদি কুমারী দেবী অপার। তুমি দেবকী ক্রঞ্মাতা বলাইয়াছ। তুমি নম্না দেবী, সকল ্কুগতের সহায়। তুমি নরসিংহরপে স্তম্ভ হইতে বাহির হইয়া হিরণ্য-কশিপুকে নথে করিয়া বিদীর্ণ করিয়াছ। তুমি কচ্ছপ হইয়া মধুকৈটভকে নষ্ট করিয়াছিলে। তুমি বরাহ হইয়া হিরণ্যাক্ষ্যকে মারিয়াছিলে। তুমি বামনরপে মহা ছলপূর্বক বলিরাজকে ধরিয়া পাতালে পাঠাইয়াছিলে। তুমি পরশুরামরূপে জগতে প্রকাশিত হইয়া, সকল ক্ষত্রিয়কুলকে ক্ষ করিয়া নষ্ট করিয়াছ। তুমি পুনরায় রামচক্র অবতার হইয়া শক্ষেশ দৈতা রাবণকে পরাজয় করিয়াছ। তুমি মুক্তিদায়িনী, সদা শুভ করিতেছ। তুমি স্থর বল-বীর ছাষ্ট-দমনকারিণী। তুমি রাধিকা, রুক্মিণী, তুমি কৌশল্যা, তুমি অঞ্জনী, তুমি রেনকা, তুমি অহল্যা। তুমি ভরণ-পোষণকারিণী, দকলের প্রতি ক্লপাময়ী। আমার মোহ মুক্ত কর; আমার ভ্রমজাল কাটিয়া দাও। হে জঃথহারিণী আনন্দ স্বরূপা! তোমায় নমস্বার। হে উপমা-রহিত। আপনার নাদের প্রতি রূপা কর।

্ভগবতী দোহরা। আপনার দাস জানিয়া আমার প্রতি ক্কপা কর। হে ভবানি! তোমার দাসের এই মিনতি শুন।

ছন্দ তিজা ॥ ৩

তৃহী কল্লবৃচ্ছনি তৃহী কামধেনা। তুহী অষ্ট সিদ্ধিনী তৃ**হী মূরনৈয়না ॥** >

তুহী স্বৰ্গ পাতাল বৈকুণ্ঠ ধরণী। তুহী পাপ খণ্ডনী উদর জগৎভরণী॥ ২ তুহী ব্রহ্মণী বেদ পাঠনি সাবিত্রী। তুহী ধর্মনিকরণ কারিণী পবিত্রী। তু শছনী আলখ্ রূপ অবনী॥ ६ তুহী সব জগৎকো উপায়ে ছেকালে। তুহী বহুর আপে ছিনাক্ মে খেপারে॥ ও তুহী জগৎকর তার কি শক্তি র গা। তুহী হরিসিমারকার ভই যোগধানী॥ ১

অগম্ থেলু তুমরা কছো কো বাথানৈ।
তুহী ভেদ অপ্না আপন আপ জানে ॥ ৭
সকল চুও থাকিও লথে ও কছুন ভেঁদা।
তুহী ঈশ্বী ভঃগ বিনাশিনী অছেদা॥৮
করো মিহর অংপ্নি চরণ ধুলি পাউ।
তুমান দার পর শিষ্ আপ্না ঘদাউ॥ ৯
এহী দান মাঞ্চে করো জন্ম হামারী।
সভে ছষ্ট দৈতা থবৈগঁ ছিন মঞারী॥ ১০

ভূষী ভাক্নি সাক্নি স্ববীরে। এই রপ নারায়ণী হরি শরীরে॥ ১১ ভূষী অলথ হুর্গা জগৎকরণহারী। দকল ছোড় কর ওট পাকড়ী তিহারী॥১২ ভূষী মচ্ছ হোয়া সিদ্ধ ভিতর বলন্তি। তুষী দৈতা শঙ্মা স্বরকো দলন্তি॥১৩ ভূষী রুম্ফ হোয়া কংশ কেশা খলায়ো। তুমন্ মলচন্তুর গেহিকর্ উন্তায়ো॥১৪ জগরাথ হোয়া দৈতা গয়াম্বর বিদারে। তুষী নিহ্ কলম্বী ভই খড়া ধারে॥১৫

ভূহী দৈত্য কিন্ধা স্থরেকো সংহরণী।
তুহী সব জগং বাঁচ অবতার ধারণী॥ ১৬
যুগোযুগ সকল থেল তুম্হি রচারো।
তুমন্ থেল্কা ভেদ কিন্ হুন্ পায়ো॥ ১৬
তুহী অষ্ট গুর্গে ভবানী অকালং।
তুহী সকল ব্রন্ধাণ্ড উপর দয়ালং॥ ১৮

তুমন্ কুদ্রতী থেল কিনো অপারা।
তুমন্ তেজসো কোটি রবি শশী উজারা॥ ১৯
তুহী নিজ উজীরণ্ প্রভুদর শোভত্তি।
তুহী নিশ দিনা জাপ হরি হরি জপস্তি॥ ২০

নিরঞ্জন পুরুথ সাহসাহন্ অপারে। তুহী শক্তি হোরা নিকটবর্তী মুরারে॥২১ শুনত দাস কি বেনতি হরি তবানী। দরা ধার মোহি লাজ রাথত্ব নিধানী॥২২ তগবতী দোহারা।

দানোমারে রোহলে দেব বাঁচাহে তোহে।

সিং তোমারো রণগজে হাকনা ঝালস্ কোয়।।

অর্থাৎ—তৃতীয় ছল। তুমি কল্লবৃক্ষ, তুমি কামধের। তুমি অষ্টসিদ্ধি দায়িনী। তুমিই আআস্থারপা। তুমিই স্বর্গ, পাতাল ও বৈকুণ্ঠশারিণী। তুমিই পাপ-থওনকারিণী। তুমি জগতের উদর-ভরণকারিণী। তুমি বহ্মাণী, বেদপাঠিনী, সাবিত্রী। তুমিই ধর্মাকরণ,
কারিণী পাবতা। তুমিই গৌরী, পার্ম্বতী, যোগধারিণী। তুমি লক্ষ্মী,
অদৃশ্বরূপা, অবর্ণা (বর্ণ হীনা)। তুমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও পালন
কারিণী। তুমি আবার আপনি উহাকে নাশ কর। তুমি জগৎকর্তার
শক্তি ও রাণী। তুমিই হরির ধ্যান করিয়া যোগধ্যানী হইলাছ। তোমার
যোলা বৃদ্ধির অগমা: কে উহা ব্যাখ্যা করিতে পারে ? তুমি আপনই
আপনার মর্মা জান। সকলে খুজিয়া ক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি কেহ তোমার
মর্মা পায় নাই। তুমি ঈশ্বরী, ছংখ বিনাশিনী, অভেছেত। দয়া কর,
তোমার চরণ ধূলি পাই। তোমার দারে মস্তক ঘ্যতিছি (প্রণাম
কারতেছি)। এই দান ভিকা করিতেছি যে, আমার জয় হউক। সকল
ছুষ্ট দৈত্যগণ ক্ষণ মধ্যে নাশ প্রাপ্ত হউক। তুমি স্করবীরগণের মধ্যে
ডাকিনী, শন্ধিনী। তুমিই সকল শরীরে নারায়ণী রূপা। তুমি দর্শ-

নেজিয়ের অগোচর, তুর্গা, জগতের উৎপত্তিকারিণা। সকল ছাড়িয়া তোমারই আশ্র গ্রহণ করিলাম। তুমিই মংস্থা ইইয়া সিদ্ধুদ্ধ ভিত্র থলা করিয়াছিলে। তুমিই দৈত্য শঙ্খাস্থরকে দলন করিয়াছিলে। তুমিই কৃষ্ণ ইইয়া কংশ কেশীকে নাশ করিয়াছিলে। তুমিই মল চঙুকে ধরিয়া উড়াইয়া কেলিয়াছিলে। জগলাথ ইইয়া দৈত্য গয়াস্থরকে বিদারিত করিয়াছিলে। হে খড়গাধারিণী! তুমিই নিঙ্কলঙ্কিনী। তুমিই দৈত্য কলিকাস্থরকে সংহার করিয়াছিলে। তুমিই সকল জগতের মধ্যে অবতার-ধারিণী। যুগে যুগে সকল খেলা তুমিই রচনা করিতেছ। তোমার খেলার মর্ম্ম কেহ পায় নাই। তুমি অন্ত হুর্গা, ভবানী, অকাল। তুমিই সকল ব্রহ্মান্ডের উপর দয়ালু। তোমার দয়ার খেলা অপার ইইয়াছে। তোমার তেজে কোটি রবি শণী উজ্জ্বল। তুমিই নিজের মন্ত্রী প্রভুর (ব্রহ্মের) দরবারে শোভা পাইতেছ। তুমিই নিশি দিন হরি হরি জপ করিতেছ। তুমিই নিরঞ্জন পুরুষ, সম্রাটের সম্রাট, অসীম। তুমি মুরারির নিকট শক্তি-স্বরূপা। হে হরি ভাবিনী! দাসের এই মিনতি শুন। হে নিধানি! দয়া করিয়া আমার লজ্জা রক্ষা কর।

### (ताह्या।)

ভূমি দৈতাদের সংহার করিয়া দেবতাদের রক্ষা কর। তোমার সিংহ যথন যুদ্ধে গর্জন করে, তথন কেহই তাহার ভেচ্ছ সহ্ করিতে পারে না।

# আনন্দপুর পর্বব।

### ত্রয়োদশ পকাধ্যায়।

—∞\**∞*—

গুরুগোবিন্দ সিং। ৺নয়নাদেবার স্তবের শেষ ভাগ।

ভগবতী ছন্দ চৌথা। ৪ তৃহী জ্যোতি জালামুখী হোত্ৰ দে**খানী**। পৰ্বত ফোড লাটা আগ্নি জগ্মোগানী। > তুহী হরণী ভরণী তুহী আপ মায়ে। তুহী সর্ব্ব ঠাওরান রহি আপ ছায়ে॥ ২ তৃহী উদ্ভূজা স্বেদ্জা শুভ নিধনী। তুহী অগুজা জেরজা চতর বাণী॥ ৩ তুহী তীর তরবার কাতি কাটারি। তুহী শঙ্খ পদ্মন্ গদা চক্রধারী॥ ৪ তুহী তোপ বন্ধুক গোলা চলস্তি। তুহী কোট গড়কো ধমক্দো ওড়বিঃ॥ ৫ তুহী বড়ি অজিতনি সকল দোখ হরণী। তুহী হর অডোল্নি অগম থেল করণী॥ 🛡 তুহী বল বলিইনি চতু ভূজ ভবানী। তুমন স্কাহ্নী কিয়ে মার ফানি॥ १ তুহী গুপ্ত প্রগ্ট সভন মোমেলস্তি। তৃহী শস্ত মহিমা স্থরকো দলস্তি॥ ৮

তুহী জগৎ মণ্ডন্ দয়াবন্ত ভারী। সকল সিদ্ধি মুনী জনা লয়ত্যে উবারী॥ ৯ লথে নহিকো আজব থেল তেরা। তুহী ধরণী ধরকৈ করেঁ ফির নিবের।। ১০ তুহী বিজুলী হোত চড়গগন ঝিল্মিলানি। তুমন চরণ পর স্থরতি হমরি লাগানি॥ ১১ তুহী আলথ করতারনি শিব স্বরূপা। তুহী সবঘটে দেব হুর্গে আরুপা॥ ১২ তুহী হৈয় সভণ বীচ সভসেঁ। নিরালি। তুহী সভ জগৎ কি করহিঁ প্রংপালি॥ ১৩ তুহী খাস ভগ্তন হরে হরি জপন্তি। তুহী হরি চরণ পর আপন শির ধরস্তি 🛚 ১৪ তুহী হরি রুপাদো আগম্ রূপ হোই। সভে পচ্মোয়ে পার পাওৎনা কোরী। ১৫ তৃহী স্থরবল বস্তনি গুণ গহিরে। তুমন দোয়ার ঘুরহেঁ অনাহদ না ফিরে॥ ১৬ নিরঞ্জন স্বরূপা তুহী আদী রাণী। তৃহী যোগ বিছা তুহী ব্ৰহ্ম বাণী॥ ১৭ নিরঞ্জন প্রভুনাথ কাদর মুরারে। তাঁহা তু খাড়ি কুদ্রতি রূপ ধারে।। ১৮ তুহী অম্বকে শক্তি কুদ্রতি ভবাণী। তুমন কুদ্রতি জ্যোতি ঘট ঘট সমানি॥ ১৯ ধরণী প্রণ আকাশ কুদ্রতি স্বরূপং। তৃহী কুদ্রতি আলখু দেবী অনুপম্॥ २०

নাহি ভাথ সাকোঁ মহিমা তেহারি।
লথেও নাহি কিন্তুঁ তুমন অন্তপারি।। ২২
এহি দাস তুম্রা চরণ ধুরি পায়ে।
তুমন্ ছার ঠাঢ়া সদা ধুলি লাগায়ে॥ ২২
ভগবতী দোহরা।
মুথ পসারে কাল্কা দৈতা চবাবে দাঁত।
পত্ব চলাবে জগৎমে যুদ্ধ করহে তব সাঁৎ॥

অর্থাৎ ভগবতী ৪র্থ ছন্দ। তুমি জালাম্থীর জ্যোতিঃ হইয়া দেখা দিয়াছ। পর্বত ফাটাইয়া অগ্নি শিখা জগ্মগ্ করিয়াছ। তুমিই হরণ কর তুমিই ভরণ পোষণ কর, তুমিই আপন মাতা। তুমিই সকল স্থানে আপনি ব্যাপিয়া আছ। তুমিই মঙ্গলদায়িনী। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অগুজ, জরাযুজ, এই চারি প্রকার (প্রাণী )। তুমিই তার, তরবারি, কান্তে, কাটারি। তুমিই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী। তুমিই তোপ, বন্দুক, গোলা চালাও। তুমি হুৰ্গ প্ৰাচীর ধমকে (শব্দে) উড়াইয়া দাও। তুমি সর্বত্ত অজের, সকল দোষ হরণকারিণী। তুমি **হরি, <sup>ই</sup>স্তরা, অবোধ্য** ক্রীড়াকারিণী। হে চতুর্জা ভবানি! তুমি বলিষ্ঠদিগের বল। তুমি সকল ছুষ্টকে নাশ করিয়াছ। তুমি গুপ্ত, প্রকাশ্ত, সকলে মিশিয়া আছ। তুমি মহিষাস্থরকে দলন করিয়াছ। তুমি জগৎ পালন কত্রী, অত্যন্ত দরাবতী। তুমি সকল সিদ্ধ মুনিজনকে উদ্ধার করিয়া লও। কেহ তোমার আশ্চর্য্য থে**লা দেখে** না। তুমি ধরণী ধরিয়া পুনরায় উহা নাশ কর। তুমি বিহাৎ **হইয়াু আকাশে চিক্ষিক্ কর।** তোমার চরণে আমার মতি লাগাও। তুমি অলক্ষ্য, কত্রী, মঙ্গলস্বরূপা। তুমি সকল ষটে অনুপমা তুর্গা দেবী। তুমি সকলের মধ্যে থাকিরাও সকল হইতে নিলিপ্ত। তুমিই সকল জগতকে প্রতিপালন করিতেছ। তুমিই প্রধান

ভক্ত (প্রধান বৈষ্ণব ) হরি হরি জ্ঞপ করিতেছ। তুমিই হরির চরণে । আপন মস্তক ধরিয়াছ। তুমিই হরির রুপায় আশ্চর্যা রূপ ধরিয়াছ। তোমার চিস্তা করিয়া কত লোক পচিয়া গিয়াছে; কিছু কেই অস্তু পার্নাই। তুমিই হুর লোকের বল, গভীর গুণশালিনী। আনাহত শব্দ তোমার ধারে ঘুরিতেছে। হে নিরঞ্জনস্বরূপে! তুমিই আদিরাণী। তুমিই যোগবিছ্ঠা, তুমিই ব্রহ্মবাণী। নিরঞ্জন প্রভু নাথ মুরারির ধারে তুমি দয়ারূপে দাঁড়াইয়া আছ। হে জগৎ-মাতা! আত্তাশক্তি তুমি স্বয়য়ৢ। হে অলক্ষ্য দেবি! তোমার দয়ার তুলনা নাই। তোমার মহিমা বাক্ত করিতে কেই সক্ষম নহে। তোমার অস্তু কেই দেখে নাই। এই দাস তোমার চরণ ধূলি পাউক। তোমার দারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সদা তোমার আরাধনা করুক।

#### ( (त्राहत्रा ।)

আপনি কালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুখ বিস্তার পূর্ব্বক দস্তে দৈত্যদিগকে চর্বব করিয়াছেন। এক্ষণে রূপা করিয়া জগতে থালসা পত্ত প্রচারার্থ যুদ্ধ করিলে তবে আমার চিত্ত শাস্ত হয়।

ভগবতী চ্চন্দ পঞ্জোয়া।

নমো দেবী শাকন্তরী হিক্সলাজা। তুহী সভ জগংকে করেঁ সিদ্ধ কাজা॥>
তুহী আলথ জালা কামাখ্যা প্রধানী।
তুমন্ যশ সকল জগং করহে বাধানী॥ ২

ভূহী ছরি নিরোক্কার ঠাকুর জপস্তি। তুহা রাক্ষসন্ কো পাকড় কর দহস্তী॥এ হামন্ বৈরিয়ন্ কো পাকড় ঘাত কিজে। তবে দাস গোবিন্দকো মন্ পতিজে,॥ ৪ তুহী আশ পূরণ জগৎ শুক্ক ভবানী। ছত্র ছিন মোগলনকো করো বেগ ফানী॥ € সকল হিন্দদে-ও তুরগ ছুষ্ট বিদার**ছ**। ধরম কি ধূ**জা কো** জগৎ মে ঝলা রহো ॥ ৬ জুই পছমে কপট বিভা চালানি। বহোড় তিস্রা পন্থ কিজে প্রধানী॥ ৭ যো উপ্জে মরে তাহে শিমরন্না কিজে। অটল পুরুধ অকাল কা নাম লিজে॥৮

মঢ়ি গোর দেবল্ মসিতা গিরাপন্। তুহী এক অকাল হরি হরি জ্বপাপম্॥ মটে হি বেদশাস্ত্র আঠারে: পুরাণা। মিটে হি বাঙ্গ সলবাৎ প্রস্থৎ কোরাণান: ১৯

> সকল সৃষ্টি এক বর্ণ হোয়া কর ভূলানী। ধর্ম নেম কি যুক্তি কিনহুঁনা জানি॥ >>

কঠণ হল্দ বার্ত্তে জগত মহি গুবারা। দয়া ধার কর মোহি লিজে উবারা॥১২
তুহী কুদ্রতি শক্তি হগে ভবানী। তুহী জগৎ মাতা সকল বিধি নিধানী॥১০
তুহী ব্যাস গোরথ অগতং কবিরে। তুহী ঝিফি মুনি স্থর তুহী গৌস পিরে॥১৪
নিরঞ্জন পুরুষ কো সদাতুঁ ধ্যায়ায়ে। প্রভু দোয়ারে ঠাঢ়ি উজিরণ কাহায়ে॥১৫
নহী তুম বিনা কোই হসর হজুরে। তুহী অলধ্যানি হোয়ে য়হি জগৎ পুরে॥১৬
আপন জান কর মোহি লিজে বাঁচাই। অস্থর পাপীয়ন্ মার দেওঁ উড়াই॥১৭
সকল জগৎকো স্থধ বসায়হু আনলা। তুহী তুর্ক মেটন শ্রীহরি মুকুলা॥১৮

এহী দেহ আজ্ঞা তুরকন্ গহি থাপাউ।
গৌ ঘাতকা দোষ জগৎ সেওঁ মিটাউ॥ ১৯
ছত্র ভক্ত মোগলন্ কো করন্থ মার দ্রে।
ঘুরেহেঁ তব জগৎমে ফতেহি ধর্ম তুরে॥ ২০
তুমন্ বার থাড়া দাস করহে পুকারা।
তুরকন্ মেট কিজে জগৎ মেহি উজারা॥ ২১
তদ্হিঁ গীত মঙ্গল ফতে কে শুনাউ।
তুমন্কো সিমর হঃখ সকলে মিটাউ॥ ২২

ভগৰতী দোহারা।
কুপা কিজে দাস পর কণ্ঠ নেয়াউদ্লার।
নাম তোমারা যো জপে ভৈয় সিন্ধু ভব পার।
ভগবতী পঞ্চম চন্দ।

হে দেবি শাকন্তরি। (হিঙ্গলা পর্বত-নিবাসিনী) হিঙ্গলাজে। তোমায় নমস্বার। তুমিই সকল জগতের কার্যা সিদ্ধ কর। কামাগ্ন্যা প্রধানী তুমিই অথও জ্যোতি:। সমস্ত জগৎ তোমারই যশঃ ব্যাগ্যা করিতেছে। তুমি নিরাকার ঠাকুর হরির জ্বপ করিতেছ। তুমিই রাক্ষসগণকে ধরিয়া দহন কর। আমার শত্রুগণকে ধরিয়া মার। ত্রে তোমার দাস গুরুগোবিনের মনে প্রভায় হইবে। হে জগৎ-গুরু ভবারি। তুমি আশা পূর্ণ কর। মোগলদিগের রাজছত্ত ছিন্ন করিয়া শীঘ্র উহা-দিগের নাশ কর। সমস্ত হিন্দুস্থান হইতে ছুট্ট তুর্ককে বিদায় কর। ধর্মের ধ্বজা জগতে ঝুলুক। উভয় পথেই (হিন্দু মুদলমানের উভয় পথেই) কপট বিভা চলিয়াছে। পুনরায় তৃতীয়-পথ (শিখ ধর্ম) প্রধান কর। যে জন্মে, মরে, তাহার বিষয় মনে চিস্তা করিও না। घाँन घकान शुक्रस्त नाम नए। नत्रशा, शात, एएडेन, मम्बिम ভাঙ্গিরা ফেলি। তুমি একমাত্র কালাতীত হরি হরি জপ কর। বেদশাস্ত্র আঠার পুরাণ নষ্ট হইতেছে; মুসলমান ধর্ম, উহাদের আজান দেওয়া, কোরাণ প্রভৃতিও নষ্ট হইতেছে। সমস্ত জগৎ একর্প হইয়া ভুলাইয়াছে। ধর্মের নিয়ম যুক্তি কেহ জানেন না। জগতে ভয়ানক অন্ধকার হইয়াছে। দ্যা করিয়া আমায় উদ্ধার করিয়া লও। হে গুৰ্গে ভবানি ! তুমিই দয়া শক্তি। তুমিই জগৎ মাতা, সকল বিশি নিধান কর্ত্রী। তুমি ব্যাস, গোরখ, অগস্ত্য, কবীর। তুমি ঋষি, মুনি, স্থর, তুমিই পরগম্বর। নিরঞ্জন পুরুষকে সদা তুমি ধ্যান করিতেছ।

প্রভুব থারে দঁড়াইয়া নিজকে উজীর বলাইয়াছ। তুমি বিনা কেহ
আত্যুক্ত নাই। তুমি দর্শন ইক্রিয়ের অগোচর হইয় জগৎপুরে রহিয়াছ।
তুমি আমাকে আপনার জানিয়া উদ্ধার কর। অপ্রর পাপিগণকে
মারিয়া উড়াও। হে আনন্দস্বরূপা! তুমি সকল জগৎকে স্থথে বসাও।
তুমিই তুর্কনাশ-কর্ত্রী শ্রীহরি মুকুন্দা। এই আজ্ঞা দাও যে, তুর্ক মারিয়া
নাশ করি। গোঘাতকের দোষ জগৎ হইতে লুপ্ত করি। মোগলের
রাজছত্র মারিয়া দূর করি; তবে জগতে তোমার জয় ধর্ম্ম ঘোষণা হয়।
তোমার থারে থাকিয়া দাস চীৎকার ধ্বনি করিতেছে। তুর্ক অন্ধকার
সুপ্তুকরিয়া জগৎকে আলোকিত কর। তবে জয় মঙ্গল গীত শুনাই।
তোমাকে স্বরণ করিয়া সকল তঃথ মিটাইয়া থাকি।

দোহারা। দাসের প্রতি রূপা কর, নমস্কার করিতেছি। যে তোমার নাম জপে, সে ভবসিন্ধু পার হয়।

#### ভগবতী ষষ্ঠ ছন্দ।

নমো কট হরণি হুর্গা শক্তি মারে। সভে হুট দানো পাকড় তৈ থাপারে॥>
ছুমন্ ভবন ত্রিলোক পর মেহি বিরাজে। তাঁহামুর তুমরা অগমরপ ছাজে ॥২
তুহি ধবলগিরি কোট কাঙ্গড় বসন্তী। তুহী অছল অনাথ দেবন্ অনন্তী॥ ৩
রটউ নিশ দিনা জাপ তুমরা ভবানী। তুমন্ চরণ সিও প্রীতি হমরি লাগানী॥
করহু হরি ভবানী জগৎ কি সন্তারে। হমন হুট দোষী স ভন হোঁহি ছারে॥
কদা সর্বাদা চরণ তুমরে ধেয়াউ। তুমন্ মেহর সেউ হুট সকলে থপাউ॥ ৬
এহী আশ পূরণ করো তুম্ হামারি। মিটে কট গৌঅণ্ ছুটে হুঃথ ভারী॥ ৭

ফতেহি সংশুক্ত কি জগৎ সেও বোলাউ।
শভনকো শব্দ ওয়াহি ওয়াহি দিড়াউ।
দকরো থালসা পন্থ তিসরা প্রবেশা।
জগেহি সিংহ যোধা ধরে নীল ভেসা॥>

সকল রাছ্সনকো পকড় গেছি থাপারেঁ। সভি জগৎ সেও ধুন কতেকি বুলারে॥ ১০

তুহী সারদা বেদ গায়ন সরস্বতী। তুহী দেবী ছর্গে নিরঞ্জন প্রস্থৃতি॥ >> । এহা বেনতি খাস হমরি শুনিজে। অহ্বর মার কর রছ্ছ গোরন করিজে॥ ইং তুহী সিদ্ধি নও নিজিকো ভরণহারী। তুহী অন্নদারিনা সকল জগ ভিশারী॥>৩ তুহী কালিকে অহ্বর সংহারকরণী। তুহী যমদগ্ন সস্তু গোতম প্রকাশা॥>৫ তুহী কাল্কে অহ্বর সংহারকরণী। তুহী সেবকন্ পর সদা মেহের ধরণী॥>৫ কাঁহালও বাখানো তুমন্ গতি অপারে। তুহী জলপা অলক্ষ রূপন মুরারে॥>৬ তুহী হরি হরে হরি হরে হরি ভবানী। নিরঞ্জন পুরুষ পর ভৈতু কুরবাণী ॥>৭ এহী দেহবর মোহে সংশুকু ধেরাউ। অহ্বর জিতকর ধর্ম নওবত বজাউ॥>১

মিটেহি সভ জগৎসে! তুরকন্ হল সোরা।
বাঁচেহি শাস্ত সেবক খাপেঁহি হুষ্ট চোরা॥ ১৯
সভে সৃষ্টি প্রজা স্থা হোয় বিরাজে। মিটে হুষ্ট সম্ভাপ আনন্দ গাজে॥ ২০
নছাড় কহুঁ হুষ্ট অস্ত্রণ নিশানি। চলে সভ জগৎ মেহি ধরম্ কি কাহানী॥২১

ছত্র ধারিয়ান্ কো করস্থ বেগ নাশা। আপন দাসকা দেখিয়ে তব তামাসা॥ ২২। ৬ দোহরা।

তব থজা তামাদা দেখিয়ে হরি তুর্গে অবিনাশ।
পাকড় তেগ তুষ্টান্ হাতুঁ করন্থ ধরম প্রকাশ। ১
হরিভক্ত ভগবতী তিদে কির্মেরণ ীর ধরে।
তেহি অঙ্গসঙ্গ তুমন্ লাগরন্থ যো শাত্র পাগনা ধরে।
চৌ পাই।

শ্বষ্ট চ্ছন্দ ভগবতী মহা পুনিতে। তিস্ পঠবৎ উপজৎ প্রতীতে॥ ১ ইউ নিশ বাসর হুর্নে গুণ গায়ং। তেহি সহজে অটল অমর পদ পায়ং॥ ২ এই খটক চ্ছন্দ সম্পূর্ণ উটায়ো। তিস উচরতি সকল ভ্রমণেও॥ ৩
হরি অলথ ক্ষারী ভরি ইপালং। তিন্দাস আপনা কিও নিহালং॥ ৪
ত্যুথ শ্লোগ শৌক ভর মিটে ক্লেশা। বছ সূথ উপজে আনন্দ প্রবৈশা। ৫
ইং বিধি তুর্ণে ইপাধারী। তিন দাস আপনা লিও উধারী॥ ৬ ইতি
ত্রীপোঁবিন্দ সিং বিরচিতে ভগবতী চন্দ ঋটকং স্মাপ্তং।

छ गवडी यष्ट्री घर्ष

টে শক্তি মাতা। কট্টারিণী ছর্না। তোমার নমস্কার। সকল ছট্ট দৈতাদিগকৈ ধরিয়া তুমি নাশ কর তোমার ভবন ত্রিলোকের উপরে শৌভা পাইতেছে। তথার তোমার জ্যোতিঃ আশ্চর্য্যরূপ ব্যাপিয়া আছে। তুমি ধবলগিরি কোট কাঙ্গড়া নিবাসিনী। তুমি ছলনার অতীত, স্বয়ন্ত অনস্তদেবী। হে ভবানি ! নিশিদিন তোমার জপই রটনা করি। তোমার চরণ সেবায় আমার প্রীতি লাগাও। হে হরি। উবানি। ভূমি জগৎকৈ সামলাও। আমার হুঃখদাত। দৌষিগণ নষ্ট হউঁ , সর্বাদা তোমার চরণ ধ্যান করি। তোমার দয়া স্মরণ করিয়া সকল চষ্ট নাশ করি ! ভূমি আমার এই আশা পূর্ণ কর, গরুর কষ্ট মিটিলে তবে আমার হঃথ দূর হয়। সদ্পাকর জয় জগতে বলাও। সকলকে "ওয়াহি ওয়াহি" (শিব শিব) শব্দ দাণ। তৃতীয় থালসা পন্ত প্রকট কর। নীল বৈশে সিংহ ষেদ্ধুগণ জাগুৰ। সকল রাক্ষসগণকে ধরিয়া নাশ করুক সকল জগতে জয়ধ্বনি বলাই। তুমি সারদা বেদ গায়ন সরস্বতী। ভূমি দেবী হুর্গে নিরঞ্জন প্রস্তুতি। আমার এই মুখ্য মিন্তি শুন, অন্তর মারিয়া গরুগণকৈ রক্ষা কর। তুমি সিদ্ধি, নব সিদ্ধির পোষণকত্রী—( দাত্রী )। তুমি অরদায়িনী, সকল জগৎ ভিথারী। ভূমি ঋষি বশিষ্ঠ, তুমি তুর্বাসা, তুমি জামদগ্র, তুমি ষতি গৌতম হইয়া একাশ হঁইয়াছিলে। হৈ কালিকে ৷ তুমিই অস্তর-সংহার কারিণী ৷

ভূমি সেবকগণের প্রতি সদা দয়াকারিণী। তোমার অপার গৃতি কতই ব্যাথা করিব। ভূমি জালপা, অলক্ষ্যরূপী মুরারি। ভূমি হরি হরি ভবানী। নিরঞ্জন পুরুষের প্রতি ভূমি রূপাময়ী হইয়াছ। আমাকে এই বর দাও, সদ্গুরুর ধ্যান করি। অস্ত্রর জয় করিয়া ধর্ম নহবত বাজাই। জগৎ হইতে ভূর্ক অন্ধকার ও কোলাহল লুপ্ত হউক। লাস্ত সেবক বাঁচুক, হটু চোরগণ নই হউক। সকল স্পষ্টিতে প্রজা স্থী হইয়া শোভা পাউক। হই সম্ভাপ মিটুক, আনন্দ উত্থিত হউক। কোন স্থানেই ছই অস্থরের নিদর্শন না থাকুক। সকল জগতে ধর্মের কাহিনা (কথা) চলুক। ছত্রধারীগণের শীঘ্র নাশ কর। তবে আপেন দাসের তামাসা দেখ।

দোহরা। হে অবিনাশী ! হরি চর্গে ! তবে খড়া তামাসা দেখিও। ছষ্টগণকে তরবারি দারা ধরিয়া ধর্ম প্রকাশ কর। যে হরি-ভক্ত রণবীর যুদ্ধে পশ্চাদ্পদ না হয়, তাহার অঙ্গ সঙ্গ তোমাতেই লাগাইয়া রাথ।

চৌপাই (ছন্দ)। ভগবতীর এই ছয়্টী স্তব (ছন্দ) বড় পবিত্তা।
ইহা পাঠ করিলে প্রতীতি উৎপন্ন হয়। এই প্রকার নিশিদিন যে তুর্গার
শুণ গায়, সে সহজে অটল অমর পদ পায়। এই ছয় ছন্দ শেষ হইল।
ইহা উচ্চারণ করিতে সকল ভ্রম গেল। হে হরি! অদৃশু ঈশ্বরী দয়ালু
ইইলে তোমার দাস ধন্ত হয়, হঃপ, রোগ, শোক, ক্রেশ মিটে, বহুসুপ
উৎপন্ন হয়, আমানদ প্রবেশ করে। দয়ালু বিধি ছর্গে! আপন দাসকে
এখন উদ্ধার করিয়া লপ্ত।

ইতি শ্রীগোবিন্দ বিরচিত ভগবতী ছয় ছন্দ সমাপ্ত। এইরূপ নানা প্রকার স্তব, হোম ও কঠোর তপস্থায় দেবী প্রসন্ধা হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

### আনন্দপুর পর্ব ।

--:\*:---

### চতুর্দ্দণ পর্বাধ্যায়।

#### যক্তশেষ। মসন্দগণের শাসন।

ভগবতী প্রসন্না হইয়া কেশধারী থালসা সৃষ্টি করিতে অনুমতি দেন। শক্ত নিধন করিবার জন্ম অসি প্রদান করেন। এই অসির নাম করদ। ুগোবিন্দ ভগবতীকে দেখিয়া প্রথমেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সেই জন্ম ভগবতী বলেন যে তৃমি যথন প্রথমেই চক্ষু মুদ্রিত করিলে, তথন তোমার জীবদ্দশায় থালদাগণের বিশেষ জয় লাভ হইবে না. পরে হইবে। ভগবতীর নিকট বলি প্রদানের কথা হয়। তাহাতে গোবিন্দ দেবীর উদ্দেশে শুদ্ধ মনে নিজ অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া বলি প্রাদান করেন এবং বলেন যে, তাঁহার পুত্রগণও যোদ্ধ্রণ যথন যুদ্ধে মস্তক দিবে. সে দকল মন্তকও দেবীর বিশ্ব স্বরূপগণ্য হইবে। এতত্বপলক্ষে কেছ কেছ বলেন যে, এই সময় গুরু নিজ পুত্রগণের মধ্যে একটিকে বলি প্রদানের জন্ম উন্মত হইলে, গোবিন্দের মাতা গুজরী ইহাতে আপত্তি করেন এবং অবশেষে স্ব ইচ্ছায় নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত জনৈক শিথকে বলি-প্রদান করা হয়। এস্থলে শিথগ্রন্থে এরূপ কোন বলির উল্লেখ দেখা যায় না। ধর্মযুদ্ধে যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তাহাদের সকলেরই যে তাহাতে দেবীর প্রীতাথে আত্মর্বলি দেওয়া হইবে এই প্রকৃত জ্ঞান এবং ভক্তির বিষয়েই গুরু গোবিন্দ উপদেশ দিয়াছিলেন।

উক্ত প্রকার বরদান করিয়া দেবী অন্তর্জান হইলে এরিম চন্দ্রের বাহন হন্নমানজী দর্শন দিয়া বলেন, তিনি এই ষজ্ঞে পরম সম্ভোষ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে গোবিন্দের প্রীত্যর্থে কার্য্য করিতে উৎস্ক্ হইলেন। এই সময় হন্তমান নিজ কাছ (ছোট ইজের) গোবিন্দকে প্রদান করিয়া বলেন যে এইরূপ কাছ পরিয়া যুদ্ধ করায় বিশেষ স্থবিধা। অত এব এইরূপ কাছ ব্যবহার করিবে এবং শিষ্যগণকে ব্যবহার করিতে শিখাইবে।

হমুমানের মূর্ভিও অদৃশু হইলে, গোবিন্দ যজ্ঞশেষ করিয়া ৺ নম্নানদেবীর মন্দির হইতে ক্রেমে নামিতে থাকেন। দেবীর পাহাড়ের নিমে যে স্থলে প্রহরিগণ প্রতাক্ষা করিতে ছিল, তথায় অন্যান্ত শিষ্য সেবকগণের সহিত বিপ্রবর কেশবদাসকে দেখিতে পাইলেন। কেশবকে পাইয়া গোবিন্দ পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া যজ্ঞস্থলের সমস্ত ঘটনা বলিলেন। দেবী প্রকট মূর্ভিতে দেখা দিয়া বর দিয়াছেন শুনিয়া বিপ্রবর বড় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, এক্ষণে পূণাহতে দিয়া যক্ত সমাধান করা আবশ্রক। তদনুসারে সকেশব গুরুদেবীর মন্দিরে ফিরিয়া গিয়া যথাবিহিত পূর্ণান্ততি দিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আদিলেন।

এইরপে যজ্ঞকার্য্য ১৭৫৫ সংবতে (খৃঃ ১৬৯৫) শেষ করিয়া গুরু সদলে আনন্দপুর ফিরিয়া আসিলেন। এইবার যজ্ঞাঙ্গ দান ভোজনের কথাবার্ত্তা উত্থাপিত হইল। প্রথমে বিপ্রবর কেশবদাসকে যজ্ঞের দক্ষিণা দেওয়া হইল। স্থ্যপ্রকাশ বলেন, সওয়া লক্ষমুদ্রা দেওয়া হইয়াছিল। এই দক্ষিণা দেওয়ার পর গুরু কেশবঠাকুরের সহিত প্রায় এক প্রকার সম্বন্ধ রহিতভাবে চলিতে থাকেন। এমন কি যজ্ঞান্তে যে দান ভোজনাদির মহোৎসব হয়, তাহাতে কেশব ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই; ইহাতে তাহার অভিমানও হইয়াছিল। যাহা হউক এই মহোৎসব উপলক্ষে অনেক দীন তুংথীকে বহু অর্থ দান করা হইয়াছিল।

বে সময়ে শুরুগোবিন্দ এইসকল যজ্ঞদানাদি পবিত্রকার্য্যে রত হইরাছিলেন, তথন সাধারণ শিখগণ যে পবিত্রভাবে চলে নাই, ইহা
শিখ মসন্দর্গণের ব্যবহারে বুঝা যায়। বোধ হয় এই কারণেই শুরুগোবিন্দের বর্ত্তমানে শিখ সম্প্রদার জাঁহার আশানুরূপ কার্য্য করিজে
পারে নাই।

যথন কোন দেশে জাতীয় উন্নতি হয়, তথন দেখা যায় সেই জাতির এক একটি অণুস্থারপ প্রত্যেক মানবও একটু উন্নত হইয়াছে। এই সেদিন দেখা গেল চীনের এবং কুসীয়া বড় বড় রাজকর্ম্মচারিগণও অর্থলোভে করেন; অস্তায় কার্য্য ফলে জাপানের নাার ক্ষুদ্র রাজ্যের নিকট চীনের এবং ক্ষিয়ার নাায় সাম্রাজ্যকেও পরাস্ত হইতে হইল! যাহা হউক মসন্দেরা যে সকল কর আদায় করিতেন সে সমস্তই গুরুর জাওারে আসিত না। জনৈক কাবুলী শিথ গুরুপত্নীর উদ্দেশে চুড়ানামক (চুড়ির নাায়) স্বর্ণালক্ষার চেতো নামধারী পশ্চিমাঞ্চলের একজন বড় মসন্দের হস্তে দিয়াছিল। চেতো অলঙ্কারথানি গুরুপত্নীর নিমিত্ত না দিয়া আঅসাৎ করে। গোবিন্দ এই সংবাদ পাইয়া ভাহাকে ডাকাইয়া আনাইয়াছিলেন; চৌর্যা প্রমাণ হইলে উত্তপ্ত গুড়ের জ্বল ভাহার অঙ্কে ঢালিয়া প্রাণদ্পত করা হয়।

শুরুগোবিন্দ মসন্দর্গণের অন্যায় কার্য্যে ভাষণদণ্ড দিভেছেন ইহা জানিতে পারিয়া, সাধারণ শিথগণণ্ড ক্রমে ভাড়ের (নটের) মুখ দিয়া মসন্দর্গণের অত্যাচারের কথা শুরুগোবিন্দের গোচর করিতে লাগিল। তথন মুদলমান সমাটের দোর্দিণ্ড প্রভাগ হইলেও, দেশের শাসন কংগ্যের ভার যে দেশের বড় বড় লোকের হস্তেই ছিল, ভাহা বেশ ব্রিভে পারা যায়। ১৭৫৬ সংবতে (খৃঃ ১৬৯৯ বেশাথ মাসে একটি মেলা উপলক্ষে আননন্দপুরে মসন্দর্গণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া

সর্ব্ধ সমক্ষে অত্যাচারী মসন্দগণের বিচার করিয়া দণ্ড দেওয়া হয়। ইইছাতে অনেকটা উপকার হইয়াছিল; কিন্তু সকল দোষ সারে নহি।

ইহার পরে জানিতে পারা যায় যে, গুরুর প্রধান কর্মচারী দেওয়ান নন্দ চন্দও নিজ্পক ভাবে কার্যা করিতেছেন না। প্রকাণভানের কোন দ্রব্য পাইলে, আত্মসাৎ করিতে উন্নত হন। জনৈক সাধু একথানি গুরু গ্রন্থ নকল করিয়া গুরুর নিকট সেথানি উৎসর্গ করিয়া লইতে বাসনা করেন। নন্দচন্দ গুরুর স্বাক্ষর লইবার ছলনায় গ্রন্থখানি আত্মসাৎ করিতে চেটা করেন। গুরু জানিতে পারিয়া নন্দচন্দকে বলেন যে, তিনি যদি স্থায় ধর্মাহ্মসারে না চলেন, তবে ভাহাতেও অস্থায় মসন্দের স্থায় দণ্ড লইতে চইবে।

এই উপলক্ষে নন্দচন্দ গুরুর সেবা তাাগ করিয়া কীর'তপুরে ষষ্ঠ গুরুর অপর প্রপৌত্র ধীরমলের নিকট গমন পূর্ব্বক গুরুগোবিন্দের নিন্দা করেন। ইহাতে ধীরমল গুলি করিয়া নন্দচন্দকে নিহত করেন।

## আনন্পুরপর্ব।

---:\*:---

### পঞ্চশ পর্ব্বাধ্যায়।

### পছল বা শিথ সংস্কার।

মদন্দগণকে শাসন করিয়া পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৫৭ সংবতে (খুঃ ১৭০০) গুরুগোবিন্দ আবার আনন্দপুরে বৈশাখী মেলা করিয়াছিলেন। ইহাতে সাধারণ শিথ সংস্কার হইবে বলিয়া সকলকে আহ্বান করেন। মেলার মধান্তলে প্রকাণ্ড একটি মণ্ডপ: মণ্ডপের প্রায় মধান্তলে গুরুর সিংহাসন। সিংহাসনের প্রায় সন্মুথে কিছুদূরে একটি তাঁবু থাটান হয়। তাঁবুর একমাত্র দ্বার রাখিয়া তাহাতে কেহ প্রবেশ করিতে না পায় এই জগু দ্বারবান এবং অতি গোপনে উহার মধ্যে পাঁচটি ছাগু রক্ষিত হইয়াছিল। যণাসময়ে গুরু আসিয়া সভার সিংহাসনে বসিয়া তুই চারি কথার পর বলিলেন, "বিশেষ ভক্ত কয়েকজন শিথের মন্তক আবশুক হইরাছে। স্বেচ্ছাক্রমে গুরু কার্য্যের জন্ম আত্ম বলিদানে প্রস্তুত কে আছে আইস।' গুরুর এই আহ্বানে সকলেই চমকাইল, কেহ কেহ বলিতে লাগিল, গত বর্ষে করেকজন মসন্দের প্রাণনাশ করা হুইয়াছে এবার অপর সাধারণ শিখের মস্তক চাহিতেছেন। কতকগুলি লোক এরপ বলাবলি করি-লেও কেহ গুরুর বিরুদ্ধবাদী হইতে পারিল না। সকলেই চিত্র পুত্রলিকার গ্রায় স্থির হইয়া রহিল! মস্তকদিবার জন্য একবার আহবানে কাহার<sup>্</sup> উত্তর না পাইয়া, গুরু আবার দ্বিতীয়বার আহ্বান করিলেন। সেবারও কেহ কিছু বলিল না: অবশেষে তৃতীয়বার আহ্বানে ১) লাহোরবাসী দরাসিংনামে জনৈক ক্ষত্রির শিথ উঠিয়া গুরুর কার্য্যে মন্তক দিতে প্রস্তুত হইল এবং প্রথম আহ্বানেই না উঠিয়া বিলম্ব করিয়াছে সেজনা ক্ষমা

(১) ওরজাবিল (২) গুরুপক্রী সাহ্রব দেয়ী (৩) দ্যাসিং (৪) ধরমসিং (৫) হিমাৎসিং (৬) মহকমসিং (৭) সাহেবসিং বা ধরাসিং। ( ७) महकम्मिः ( १) मोरह्वमिः वा धन्नामिः।



প্রার্থনাও করিল। তথন নিম্বোষিত অসি হত্তে গুরুগোবিন্দ তাঁহাকে ন্থবহু প্রশংসা করিতে করিতে হস্তধারণপূর্বক একদার বিশিষ্ট তাঁবুর ভিতর লইয়া গেলেন। তথায় তাঁহাকে স্থিরভাবে বসাইয়া একটি ছাগ বলিদান পূর্ব্বক রক্তসিক্ত তরবারী হত্তে পুনরায় সিংহাসনে উঠিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এবারও তিনবার আহ্বানের পর (২) হস্তিনাপুর-নিবাসী ধর্ম্মসিং নামে জনৈক জাঠ শিথগুরুর কার্য্যে মস্তক দিবার জনা প্রস্তুত হইল। এবারও ধর্মসিংকে তাঁবর মধ্যে লইমা গিয়া দ্বিতীয় ছাগ বলিদান পূর্বক গুরু ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে একে একে ৩০ হারকাবাসী মহকম সিং নামে क्रिक हौशा ( याहाता काशर हाश (मय) मिथ. ( 8 ) विमर्छश्रत নিবাসী সাহেব সিং নামে জনৈক নায়েন (নাপিড) শিখ এবং (৫) ুউড়িয়া জগলাথপুরী নিবাসী হিমাৎ সিং নামে জনৈক ঝিবর (কাছার) শিব বলিদানের জন্য প্রস্তুত হইলে গুরু একে একে তাহাদিগকে পূর্বের স্থার তাঁবতে লইয়া গেলেন। কিন্তু শেষবারে পাঁচ জনকেই দঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবার তাহাদিগকে আনিয়া আপন সিংহাসনের সম্মুথে দাঁড় করাইয়া তাহাদের নির্ভীকতার বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন. এই পাঁচজনও প্রকৃত "শিখ" নামে অভিহিত হইবার ষোগ্য। তিনি আরও বলেন যে, প্রথমে গুরু নানকও এইরূপ আসল শিখ পরীক্ষা করায়—সমস্ত শিথ মণ্ডলী মধ্যে একমাত্র (লহনা) গুরু অঙ্গদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছিলেন। অর্থাৎ গুরুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, গুরু वारकात्र উপর কোন প্রকার সংশব্ধ না করিয়া দিন নাই রাত্রি নাই, পাত্রাপাত্র বিচার নাই, মরি বাঁচি জ্ঞান নাই গুরুর আজ্ঞায় এরূপ ঞ্ব বিশ্বাস যাহার মনে স্থান পায় সেই প্রকৃত "শিখ" নামের উপযুক্ত পাত্র। একণে আমার পরীক্ষায় যথন পাঁচ জনও উক্তরপ দৃঢ় বিশ্বাসী শিষ্য

পাইয়াছি. তথন আমার বিশ্বাস হইল যে এই শিথ সম্প্রদায়—"থালসা" (খাঁটি) শিখনামে অভিহিত হইবার যোগ্য হইতে পারে এবং ইহাদের অমুগামী শিথ মাত্রেই এই নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। অর্থাৎ ইহারা দকলেই প্রকৃত "থালদা" ( থাটি )। এক্ষণে ইহাদিগকে মন্ত্রপুত করিয়া লওয়া যাউক। এই কথা বলিয়া একটি লোহপাত্রে জল জানাইয়া তাহাতে ভগবতী দত্ত করদ (তরবারী) ডুবাইয়া "জপজী" "জাপজী" প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই জল অমৃত বলিয়া প্রস্তুত করা হইল। এই অমতের তেজ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য উপস্থিত হুই চডাই পক্ষীকে উহা পান করান হইল। চড়াই দ্বয় এই অমৃত পান করিয়া এত তেলা- ' শ্বান হইল যে আপনাদের পূর্বভাব ভুলিয়া গিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে তুইটিই হত হইল। এই সকল ঘটনায় সকলে আশ্চর্যা বোধ করিতে লাগিলেন। স্থ্য প্রকাশ গ্রন্থকার বলেন যে, তিনি এই অংশের বর্ণনা রাম কুমার নামক জনৈক শিথের নিকট শুনিয়াছিলেন। রাম কুমার এক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি চড়াইদিগের কাণ্ড দেখিয়া মাতা জীতোজীর নিকট গিয়া বলেন, এক্ষণে গুরুশিষ্য প্রস্তুত করিতেছেন, গুরুপিত্থানীয় এদময় মাতৃত্থানীয়া গুরুপত্নী উপস্থিত হইলে দকলে সুখী হয় এবং অমৃতের ভয়ানকশক্তির কথাও শুনিতে পায়। জীতোজী এই সংবাদে কিছু মিষ্টান্ন হত্তে দীক্ষা মণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হয়েন।

গুরুগোবিন্দ পত্নীকে মিষ্টার হস্তে উপস্থিত দেখিয়া সম্ভোষ প্রকাশ করিলেন এবং শুভলক্ষণ বলিয়া মিষ্টার অমৃত জলে দেওয়া হইলে, খলিলেন, ইহাতে শিথদিগের বিশেষ উপকার হইবে। কারণ, ইহা না দিলে উহারা নিতান্ত উগ্র হইয়াই থাকিত, এক্ষণে উহারা ডেজ এবং গাস্ভীধ্য উভরই পাইবে। এই ৰলিয়া সেই অমৃত জল এক এক গভূষ করিয়া পাঁচবারে পাঁচ গণ্ডুষ করিয়া উক্ত গাঁচ জন শিথকে পান

করাইলেন। তৎপরে ইহাদের চক্ষে ও মস্তকে দিয়া বাকী অমৃত ও উহাদিগকে পান করিতে দিলেন। তৎপরে বলিলেন, একণে তোমরা খালসা হইলে, একণে তোমাদের সহিত গুরুর বিভিন্নতা রহিল না। ইহাও বলিলেন:—"থালসা গুরুসে আউর গুরু থালসা সে হোই এক হৃদ্রে কো তাঁৰিদার হোই।

অতঃপর তোমাদের পূর্কানাম ও নিবাস ভূলিয়া যাও। এই সংস্থারে তোমাদিগের জন্ম সংস্কার হইল। এক্ষণে তোমাদের জন্মস্থান কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ৰলিবে পাটনা, বাসস্থান আনন্দপুর, জাতি সোভি বংশীয় ক্ষত্রিয়।

এখনও শিথ সংস্কারের সময় এইরূপ বলা হয়। অধিকন্ত বলা হয়,
পিতা গুরুগোবিন্দ ও মাতা সাহেব দেয়ী। গুরুগোবিন্দের ছই বিবাহের
কথা পূর্বেব বলা হইরাছে। তাঁহার আর এক পত্নী ছিল, তাঁহার নাম
সাহেব দেয়ী। ইহার সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া ছঃও করিয়াছিলেন।
নেই অবধি সকল শিষাই সাহেৰ দেয়ীর পুত্র বলিয়া নিদ্ধিই হইয়াছেন।

এইরূপে যে পাঁচ জন খালদা প্রস্তুত হইল, ইঁহারাই বীজ স্বরূপ গণ্য হইরা থাকেন। পরে এই পাঁচ জনের শিষ্যেরাই থালদা নামে অভিহিত হইরাছে।

শুরু শিথ পাঁচ জনকে নানা উপদেশ দিলেন। তন্মধ্যে বলিলেন,
শিথগণ হইতে যেঁ মানা সম্প্রদার ইইরাছে তাহাদের সহিত, মসন্দিরা
অর্থাৎ মসন্দিগের বংশধরগণের সহিত, ধারমলিয়া অর্থাৎ ধারমলের
বংশধরদিগের সহিত, রামরিয়া অর্থাৎ রামরায়ের দলভুক্তদিগের সহিত
এবং কন্তা হত্যাকারীদিগের সহিত মিশিবে না। বেশ্বাগমন করিবে না;
দ্যত ক্রীড়া করিবে না। গুরুবাণী নিত্য পাঠ করিবে, "সেবা, ভক্তি,
প্রেম মন ধারণা" অর্থাৎ মনে দেবা ভক্তি প্রেম ধারণা করিবে। ক্রপঞ্জী

নোনক কৃত প্রধান মন্ত্র), জাপজাঁ (গুরুগোবিন্দ কৃত প্রধান মন্ত্র), আনন্দজী, রহরাস, আরতি এবং কীর্ত্তন এই ছয়টি প্রত্যহ পাঠ করিবে। কাম, ক্রোধ, মিথ্যা, ক্তর্ক এবং জবাইকরা মাংস ত্যাগ করিবে। তামাক এবং যবনের হাতের মন্ত ও মাংস নিষেধ জানিবে। পাঁচ কক অর্থাৎ কেশ, ক্রপাণ, কাজা (চিরুণী) কছে (ছোট টিলেইজের) এবং কড়া (লোহার বালা) সর্বাধা নিজ নিজ অঙ্গে রাখিবে। সৎপথে ব্যবসায়াদি কার্য্য করিবে। পরস্পার সহোদর ভ্রাতার ন্তায় প্রীতি রাখিবে। গুরুনিন্দ্ককে মারিয়া ফেলিবে। গুরুগ্রন্থ প্রত্যহ পাঠ করিবে এবং উহাকে গুরু স্বরূপ জানিবে। প্রত্যহ শস্ত্রের (অস্ত্রের) অভ্যাস রাখিবে। তুর্ককে \* বিশ্বাস করিবে না। কোন শিখকে অর্ক্ষেক নামে ডাব্দিবে না, মন হইতে কাতরতা ভ্যাগ করিবে। যোদ্ধার বাহুবল ইহপরলোকের অথ নির্ভর করে জানিবে। মত (বা মনের আদর্শ) উচ্চ কিন্তু মন নম্র রাখিবে। কবরাদির পূজা করিবে না। তরবারীই প্রধান সহায় জানিবে।

এইরূপ উপদেশ দেওয়ার পর ২॥০ টাকা দক্ষিণা দান ও কড়া প্রসাদ (সমভাগ চিনি ঘৃত ও স্থজী দিয়া উত্তম মোহনভোগ) ভোগ দিয়া প্রল কার্য্য সাক্ষ হইল।

উক্ত পাঁচ শিথই অতঃপর নৃতন শিথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন ইতিহাসবেদা উক্ত পাঁচ শিথের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দেবী প্রসন্না হইতে বিলম্ব হওয়ায় গোবিন্দ পুত্রগণকে বিদ্যান দিতে উত্তত হয়েন, কিন্তু মাতা গুজরী পুত্রগণের মধ্যে কাহাকেও না দেওয়ায় শিষ্যগণের মধ্যে উক্ত পাঁচ জন। কেন্তু কেন্তু বলেন পাঁচশ

গ্রন্থান্তরে জানা গিয়াছে ''তুর্ক'' অর্থে মোগল পাঠান ও গৈয়দ মুসলমানকে বুঝায়, অপর ভারতীয় মুসলমানকে বুঝায় না।

জন) আত্মবলিদানে উন্নত হয়েন, এবং গুরু তাঁহাদের মধ্যে একজনকে বলি দিয়াছিলেন। বোধ হয় যাবনিক ইতিহাস-বেতারা দুবীর যজ্ঞ ও বলিদান প্রসঙ্গের সহিত পহল বা শিথ সংস্কার প্রসঙ্গের পোলমাল করিয়া মিলাইয়া ফেলিয়াছেন।

# আনন্দপুর-পর্বা।

### ষোড়শ পর্ববাধ্যায়।

#### জাভিভেদ-প্রথা।

দেবতা, গো এবং ব্রাহ্মণ এই তিনটি হিন্দুত্বর প্রধান চিহ্ন-স্বরূপ।
এই তিনটিকে বে অবজ্ঞা করে, তাহাকে হিন্দু বলা ষায় বলিয়া মনে করি:
না। সন্নাগাশ্রমী পরমহংসগণ যজ্ঞস্ত্র ত্যাগ করেন এবং দেবদেবীর
পূজায় রত থাকেন না বটে, কিন্তু তাঁহারাও দেবতা, গো এবং ব্রাহ্মণকে
অমান্ত করেন না।

আশ্রম-ভেদে এবং তামসিক, রাজসিক ও সান্ধিক অবস্থা-ভেদে ষে
পূজাদির ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার আছে, তাহা অহিন্দুগণ জ্ঞাত নহেন।
সেই অধিকার-ভেদ-বিষয়ক ব্যবস্থার অজ্ঞতাবশতঃ বৈদেশিকেরা মনে
করেন যে, প্রত্যেক গুরুর প্রত্যেক বাণীই প্রত্যেক শিথ সমানরূপে
পালন করিতে পারে। এরূপ বিশ্বাদ যে একান্ত ভ্রমাত্মক, তাহা বলা
বাছল্য। গুরু নানক উচ্চ অধিকারী শিষ্যের পক্ষে ব্রাহ্মণের
যজ্ঞোপবীতের অপেক্ষা উচ্চ জিনিষ দেখাইলেন। ইহাতেই ইউরোপীয়েরা
মনে করিলেন যে, নানক সকল ব্রাহ্মণকেই অবজ্ঞা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কোন খৃষ্টান যদি বলেন যে, যথনই ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের
উপাসনা করিবে, তথনই "রবিবার"—ভগবানের সেবার আবার দিন ক্ষণ
কি ? ইহাতে যেমন খৃষ্টার সমাজে সাধারণ-ভাবে প্রচলিত রবিবারের
ভক্তনার অশ্রদ্ধা করা হয় না ভইছা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ উপ্যুক্তদিগেরঃ

জন্ত দেখান হয় মাত্র, সেইরূপ ভারতবর্ষের সকল ধর্মশিক্ষকের মনে অধিকার ভেদের তথ্যটি সর্বনা জাগরুক থাকায় উহাঁদের সকল উপদেশই, ঐ ভাবে বুঝিতে হয়।

প্রায় সকল ইউরোপীয় ইতিহাসবেতার মতে শিথেরা একবারেই দেবদেবীর পূজা করেন না এবং তাঁহারা জাতিতেদ মানেন না। শুরু নানক ও অন্যান্য শুরুদিগেরও কোন কোন বাণীতে ওরূপ কথার উল্লেখ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু শিথদিগের শীর্ষহানীয় শুরুগোবিন্দ যে দেবদেবী স্থাকার করিতেন, তাহা ৮ নয়নাদেবীর পূজা ও স্তবাদিতে দেখান গিরাছে। 

• এক্ষণে জাতিভেদ সহদ্ধে তাঁহার কিরূপ মত ছিল, তাহাই কথঞিং দেখান যাইতেছে।

ষধন গুরুগোবিন্দ প্রথম "পহল" বা শিথ-সংস্থার করিয়া "থালদা" পথ প্রবর্ত্তিত করেন, তথন জাতিভেদসম্বন্ধে কোন কথাই উঠে নাই। তবে, যে পাঁচজন গোবিন্দের চিহ্নিত শিশ্ব হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র ক্ষত্রিয় । † ষেখানে ধর্মার্থে বা গুরুর আজ্ঞার যাহারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন, এরূপ মহাআদিগের কথা ইইতেছে, সে স্থানে জাতিভেদের কথা উঠিতে পারে না — তাঁহারা স্কলেই যেন শিবত্ব পাইতে উন্মুখ! পহলের সময় এই জন্যই জাতিভেদের কথা উঠে নাই। ফলতঃ হিন্দুর আশ্রম বিশেষে জাতিবিচার প্রায় নাই বলিয়া ষেমন

<sup>\* &</sup>quot;রেহৎ নামা" নামে শুরুগোবিন্দের লিখিত একখানি পুত্তক আছে। তাহাতে দেবদেবার পূজা-বিধি নাই; কিন্ত ''গ্রন্থ" মধাস্থ চণ্ডার-শুবাদিতে ও ৺ নয়নাদেবীর পূজা প্রভৃতিতে ইহার কিরূপ সামঞ্জত হয়, তাহা শিথেরা বলিতে পারেন না। আমাদের মনে হয় যে, শিবোর আধাান্মিক অবস্থাভেশে বাবস্থা ভিন্ন রাখা হইয়াছে।

<sup>†</sup> ইংরাজী ইভিহাসবেন্ডারা বলেন, একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রির এবং তিনজন শুদ্র ছিলেন।

হিন্দুকে জাতিভেদ বিচারশ্ন্য বলা যায় না, সেইরপ "গুরুষারে জাতিবিচার প্রায় নাই, অথবা যে সময়ে প্রথম পহলের অমামূষিক বীরত্ব-সম্পন্ন শিশ্য-নির্বাচন হইয়াছিল, সে সময়ে জাতিবিচার করা হয় নাই; একথায় শিথদিগকে জাতি বিচার সহত্রে বিরোধী ব্যায় না।

শুরুদ্বারে বা শুরুর কার্য্যকালে সকল শিথই সমান উচ্চ। সাধারণ হিন্দুও জগন্নাথক্ষেত্রে জাতিভেদ মানেন না। ভগবানের উপাসনাকালে যথন সকল মনুয়ই আপনাকে কীটামুকীট তুল্য বুঝিতে পারে, তথন আর জাতিভেদ কিরূপে থাকিবে পিতাও ৮ ভগবতীকে 'মা' বলিতেছেন, পুত্রও 'মা' বলিতেছেন; ঈশ্বর-সন্নিধানে জাতিও সম্পর্ক ভেদ থাকে না। তান্ত্রিক উপাসকদিগের সংক্ষে উপদেশ আছে—

> প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সঞ্চে বর্ণা দিন্দোন্তমাঃ। নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্কে বর্ণাঃপৃথক্ পৃথক্॥

ফলতঃ বিবাহাদি নিজ নিজ সামাজিক কাজের সময় শিথদিগের মধ্যে বর্ণ-পার্থক্য ঐ ভন্ত-নির্দিষ্ট ধরণেই আছে। বিভিন্ন বর্ণসভূত শিথদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হয় না এবং "মহাপ্রসাদের" ন্যায় "কড়া প্রসাদ" সম্বন্ধে ছোয়ালেপার দোষ গ্রাহ্ম না হইলেও, অন্য আহার্য্য বিষয়ে লোকটা জল-আচরণীয় বর্ণের কি না, এ অনুসন্ধান করা হয়। স্কুতরাং জাতিভেদ যে সুস্পষ্টক্রপেই আছে, তাহাই বুঝা যায়।

শিথদিগের মধ্যে ''অকাল'' নামে এক সম্প্রদার আছে। ইঁহারা বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া যত্র তত্র বিচরণ করেন; বিবাহাদি করেন না; স্কুতরাং ইঁহাদিগকে গার্হস্থাশ্রমী বলা যায় না। শিথদিগের মধ্যে যে ইঁহাদের বিশেষ মান্য আছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইঁহারা প্রাণের মায়া রাথেন না; ধর্মযুদ্ধে ইঁহারা প্রাণ দিতে 'সর্ব্রদাই' প্রস্তুত। আর সংসারের মায়া ছাড়াইয়া যাহারা সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়াছেন, সেই সকল উচ্চাদর্শ-প্রণোদিত লোকদিগের প্রতি কি হিন্দু, কি মুসলমান, উভরেরই চিরদিন শ্রদ্ধা আছে। এই "অকালী শিখ"-গণ জাতিভেদ স্বীকার, করেন না। যাঁহাদের বিবাহই নাই, তাঁহাদের আর জাতি-বিচার কিদের ?

কোন সময় গুরুপোবিন্দের তরবারির কোষের জন্ম স্ত্র আবশ্রক হইলে, নিকটস্থ সকল শিব্যগণ স্ত্র অনুসন্ধান করিতে থাকেন। সে সময় তথায় গুরুপোবিন্দের থালশাপস্থের প্রথম শিষ্য ক্ষত্রিয় দয়াসিং উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপন ষজ্ঞস্ত্র ছিড়িয়া, উহা গুরুর তরবারি-কোষের স্ত্ররপে ব্যবহার জন্ম দেন; তৎপরে তিনি আব ন্তন ষজ্ঞস্ত্র গ্রহণ করেন নাই। ক্ষত্রিয় দয়াসিং ন্তন ষজ্ঞস্ত্র গ্রহণ না করায়, কয়েরকদিন মধ্যে শিথ-সমাজে একটা গোল উঠিল এবং ক্রমে এ বিষয়ের কথা গুরুপোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি দয়াসিংকে এ বিষয় জিজাসা করিলে, দয়াসিং বলিলেন,—''আমি ষজ্ঞস্ত্র গুরুকে দিয়াছি, পুনরায় কিরপে গ্রহণ করিব ? আর গুরু নানক বলিয়াছেন:—

দয়া ক পাহা সম্ভোষ স্থত যৎ গণ্ডি সত্যবট।
ইয়ে জনউ জীয়েকা হই ত পাণ্ডে যৎ॥
না ইয়ে টুটে না মল লাগে না ইয়ে জল্না যায়।
ধতা স মানস নানক বে গল চলে পায়॥

অর্থাৎ দয়ার তুলা, সস্তোষের স্থতা, যতির (যে পরস্ত্রী দেখেনা তাহার) গাঁইট সত্যের পাক লাগান (যে যজ্ঞস্ত্র) তাহা ছেঁড়েনা,—ময়লা হয় না,—পোড়ান যায় না; যে এরূপ যজ্ঞস্ত্র গলায় দিয়া চলে, নানক বলেন, সে ধয় ।—এই সকল ব্রিয়া যজ্ঞস্ত্র পুনর্বার গ্রহণ করা আবশুক বোধ হয় না।" যাহা ছউক দয়া সিংছের' এই কথা গুরুগোবিন্দ নীরবে অনুমাদন করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞস্ত্র গ্রহণ করিতে বলেন নাই।

"অকালী শিখগণ'' এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া সকল শিথদিগের যজ্ঞ-

হত্র ত্যাগ করিতে বলেন এবং কোন ছিজ থালশাপছের প্রথম পথিক হইলে, ভাহার ৰজ্ঞহত্র ছিন্ন করিয়া দেন। কিন্তু ম্যালকলম সাহেব ভাই শুরুদাস ভ্রার \* পুস্তক হইতে যে কয় পংক্তি উদ্বুত করিয়াছেন,তাহাতে দেখা যায় যে, গুরুগোবিন্দের পুত্রগণ যজ্ঞহত্র ধারণ করিতেন। আমাদের সংহিতাকার মন্থ বলিয়াছেন—

> বাগ দণ্ডো মনোদণ্ডশ্চ কায়দণ্ডস্তথৈবচ। যসৈতে নিহিতা বৃদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

অর্থাৎ কার মন বাক্য এই তিনটি সম্যক্ দমন করিতে হইবে, ইং।
যাঁহার বুদ্ধিতে সদা নিহিত আছে, তিনিই ষ্ণার্থ ত্রিদণ্ডী বা ষজ্ঞস্ত্রধারী।

স্তরাং বুঝা যাইতেছে, জ্ঞানিগণ যক্তস্ত্রকে নিতান্ত কার্পাদ স্ত্র বিলয় মনে করেন নাই; মনের সাধনাই প্রধান যক্তস্ত্র। দরাসিংহের কথার গুরুগোবিন্দের নীরব ভাবে থাকায় দেখার যে, তিনি যে মহাব্রত ধারণ করিয়া ধর্মযুদ্ধের জন্ম শিষ্যগণকে প্রস্তুত করিতেছেন এবং যে মহাপ্রাণতা শিক্ষা দিতেছেন, সেই বিষয়ের পরীক্ষায় যিনি সর্বপ্রথম উন্তীর্ণ হইরাছেন, দেই দরাসিং প্রক্বতপ্রস্তাবেই অতি 'উচ্চাধিকারী' বলিয়া তিনি স্বীকার করিবেন।

ফলতঃ যজ্ঞপত্র ত্যাগ উচিত কার্য্য নহে; কিন্তু গুরুর প্রয়োজন সাধন অবিলম্বে করাও একান্তকর্ত্তর।—এই উভয় সঙ্গটের মধ্যে দয়াসিং সান্থিক মনে গুরুকে উৎসর্গ করিয়া যজ্ঞপত্র দিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞপত্র ত্যাগ সাধারণ বৈল্লিকের যজ্ঞপত্র ত্যাগের স্থায় জিনিস নহে; ৺জগয়াথদেবকে কোন একটি জিনিষ উৎসর্গ করিয়া দেওয়ার স্থায়।—সে জিনিষ আর ব্যবহার করা যায় না! গুরুগোবিক্দ দয়াসিংহের কার্য্য এইরূপ একটা বিশেষ

তৃতীর গুরু ওমর দাসের বংশীংগণ 'ভলা' উপাধি ছারা পরিচিত।

বিধির মধ্যে ফেলিয়া নীরব ছিলেন। উহা দয়াসিংহের যজ্ঞস্ত্র ত্যাগ করিয়া সয়াাস গ্রহণের ন্যায় কার্যা। নানকের উদ্ভ বাণীও একাস্ত উচ্চাধিকারীর পক্ষে। ফলতঃ হিন্দু ও শিথের মধ্যে সকল অধিকারীর পক্ষে যজ্ঞস্ত্র যে প্রয়েজনীয় নহে, তাহা সয়াাসী বানপ্রস্থ ও পরমহংসের যজ্ঞস্ত্র ত্যাগ দ্বারা আজও প্রদর্শিত হইতেছে।

শুকুর বাণী মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিতে হয়। শিথেরা তাহা করিয়া থাকেন। শিথদিগের মধ্যে শুকুর বাণী আলোচনা করিবার সভা হয়। কিছুকাল হইল লাহোরের একটি সভায় "জাতিভেদ" প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল। তাহাতে অনেকে বলেন,—শুকুগোবিন্দ সিংহের মতে জাতি বর্ত্তমান কর্মান্থগারে ধরাই বিধেয় অর্থাৎ একজন ত্রাহ্মণ যদি কসাইয়ের কার্য্য করে, তবে তাহাকে কসাই বলিয়া ধরাই উচিত। সেইরূপ কসাই যদি ত্রাহ্মণের কার্য্য করে, তবে তাহাকে ত্রাহ্মণ বলা উচিত। কিন্তু লোকে তাহা বলিতে চাহেনা; এইজন্য তাহাকে ত্রাহ্মণ না বলিয়া শুধু "শিখ" বল।

উক্ত স্থলে আরও কথা হয়—"তুর্গ" বলিলে বুঝিতে হইবে মোগল, পাঠান ও দৈয়দ এই তিনটি জাতি। অপর মুসলমানগণ প্রকৃতপক্ষে হিল্- স্থানবাসী বা ভারতবাসী; তাহারা 'কৃত - মুসলমান' এই জন্ম তাহাদিগকে শিথধর্মে দীক্ষিত করিতে পারা যায়। তবে অবস্থা বুঝিয়া এ সকলের বিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যেমন এতদঞ্চলে "মেল" "পর্যায়" প্রভৃতি বিচারিত হয়, উহাও তজ্ঞপ বোধ হয়। মোট কথা—যুদ্ধক্ষেত্রে বা যোদ্ধ্যাতির পক্ষে—সামাজিক জাতিভেদপ্রথা যেরপ একটু শিথিল রাথা আবশ্রক, গুরুগোবিন্দ তাহাই করিয়াছিলেন।

# আনন্দ গুরপর্বা।

- untun-

# সপ্তদশ পৰ্ব্বাধ্যায়। দশই বাদশাকা গ্ৰন্থ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "প্রীপ্রন্থন্ধী সাহেব" ছইভাগে বিভক্ত। একভাগ প্রধানতঃ গুরু নানকের বাণী লইয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ শুরুকর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে এবং উহাতে নবম গুরু পর্যন্ত ও অন্তান্ত সাধুগণের বাণীও নিবেশিত হইয়াছে। অপর ভাগ গুরুগোবিন্দের লিখিত—ইহাই "দেশই বাদশাকা গ্রন্থ" বলিয়া থ্যাত। এই গ্রন্থথানি পাঠ করিলে বুঝা ষায় যে, ইহা এক সময়ের লেখা নহে। কথিত আছে, যখন গোবিন্দিং গুরুপদে অধিষ্ঠিত হয়েন, তখন ''গুরুগ্রন্থ'' কীরাতপুরে গুরুগোগীয়-দিগের নিকট ছিল। গুরুগোবিন্দ গুরুপদ পাওয়ার কিছুদিন পরে উহা আনন্দপুরে আনিবার জন্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু তখন গুরু-গোগীয়েরা শুরুগোবিন্দের প্রতি কতকটা ছেম-পরবশ ছিলেন। তাঁহায়া ''গ্রন্থসাহেব'' না দিয়া বলেন, গোবিন্দ্ব যখন গুরুপদে বিসিয়াছেন—গুরুগণের শক্তি সমূহ উহাতে অন্তর্মিবিষ্ট আছে, তখন উনি ইচ্ছা করিলে, ওরূপ গ্রন্থ আরপ্ত পারেন; এ গ্রন্থের আরপ্ত করেন। পরে কীরাতপুরের গ্রন্থও আনন্দপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়।

আদি গ্রন্থের ন্থার ইহাও নানা ছন্দে লিখিত। ইহার ভাষা প্রথমে হিন্দি, শেষভাগে কতকটা পারসী; কিন্তু সমস্ত ভাগই গুরুমুখীতে লেখা। ইহার হিন্দিটা পঞ্জাবী অপেক্ষা অনুগঙ্গ প্রদেশের হিন্দি-সংস্ত বিলয়া বোধ হয়। গুরু নানক পঞ্জাবে জন্মিয়াছিলেন, পঞ্জাবেই শিক্ষালাভ

করিয়াছিলেন। শুরুগোবিন্দ কোথায় কি ভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা যদিও বিশেষভাবে বণিত নাই কিন্তু তিনি যে গঙ্গাতীরস্থ পাটনার জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি ষে কোন কালে অপর সাধারণের তার শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এ কথা শিথেরা বলিতে চাহেন না। অস্ত্রশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এ কথা শিথেরা বলিতে চাহেন না। অস্ত্রশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, পথেরা ইহাই বলেন। যাহা হউক, দশম শুরু গ্রন্থের এক অংশে 'বিচিত্র নাটক' বলিয়া গোবিন্দের আঅজীবনের পরিচয় কতকটা আছে। কেহ কেহ বলেন, গোবিন্দ্রিংহ উছা দমদমায় অবস্থানকালে লেখেন। উহার অংশবিশেষ পূর্বেই উদ্ধৃত হুইয়াছে। ''আদিগ্রন্থের" তায়ে এ গ্রন্থেও অত্যাত্ত ভক্তের লেখা আছে। তন্মধ্যে তাম ও রামের নাম অধিক শুনা যায়। কিন্তু তাহাদের কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, তাহারা গোবিন্দের শ্রীমুখের বাকা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

(১ম) দশই বাদশাকা প্রস্তের প্রথমে "জাপজী"। উহা প্রথম গ্রন্থের "জপজীর" ভার শ্রনাসহকারে পঠিত হয়। ইহাও সংকেপ, জপ; প্রধানতঃ প্রাত্তে পঠনীয়। ইহাতে ছোট বড় প্রায় ২০০ শ্লোক আছে। আরও সংক্ষেপ করিয়া পড়িবার আবশুক হইলে, ইহার প্রথম ও শেষ শ্লোক পঠিত হয়। ইহার প্রথম শ্লোকটি এই—

জাপ শ্রীমুখ বাক্ পাদশাহী দশ। ছপে ছন। তৎপ্রসাদ।
চক্র চিহ্ন অর বরণজাত আরপাত নহিন যে:।
রূপ রঙ্গ অররেক ভেক কোউ কহ ন শকৎ কে:।
আচল মুরত অনুভও প্রকাশ অমিতোজী কহৎ যে:।
কোটি ইক্র ইক্রান সাহ সাহান গনিজ্জে।

ত্রিভূবন মহীপ স্থন্ন নর অন্তর নেত নেত বণ ভূণ কহৎ। তবি সর্বনাম কথে কোন কর্মনাম বর্ণাৎ স্থমৎ॥>

পণ্ডিতগণ ইহার নানাপ্রকার অর্থ করেন এস্থলে মোটামুটি অর্থ দেওয়া যাইতেচে—

দশম গুরু শ্রীমুথনিঃস্ত জাপ। ইহার ছন্দ ছপে। (হে ভগবান) তব রূপা। যাহাতে চক্র চিহ্ন বর্ণ জাতি অথবা শ্রেণী নাই, রূপ রং নির্দিষ্ট রেথা ও শ্রেণী যাহার কেহ বলিতে পারে না, (যাহার) মূর্ত্তি নির্দ্বিকার, (যিনি) অনুভব দ্বারা প্রকাশ, (যাহার) বল পরিমাণ করা যায় না, কোট ইল্রের ইন্রু, সমাটের সমাট বাহার গুণগান করে, ত্রিভ্বনের ঈশ্বর দেব, মানব, অন্তর, বন, তৃণ (অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম) যাহার গুণগান করিতেছে, আর বলিতেছে কিছুই জানি না—তোমার কিক্ষা কি বর্ণ বলিবার ক্ষমতা নাই।

(২য়) "অকালস্ততি"— অর্থাৎ ভগবানের স্তব। প্রাতে পাঠা।
ইহার প্রথম অংশ নমুনাস্থরপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"প্রণমো আদি এক ওংকারা। জল স্থল মই অল কিও পদারা॥
আদি পুরুথ অবগৎ অবনাশী। কোক চতুর্দ্দশ জ্যোৎপ্রকাশি॥
হস্তি কীটকে বিচ সমানা। রাও রঙ্ক যেহ একসর জানা॥
অবদ অলথ পুরুথ অবগামী! দব ঘট ঘটকে অস্তরজামী॥
অলক্ষ্য রূপ অচ্ছ অনভেথা। রাগ রঙ্গ জেহ রূপ না রেখা॥
আদি পুরুথ অদৈ অবিকারা। বরণচিহন সভহতে নিয়ারা॥
বরণ চিহন জিহ জাত না পাতা। শক্র মিত্র জিহ ভাত ন মাতা॥
সভতে দ্র সভন তে নেরা। জল থল মহি অল জাঁহে বদেরা॥
বন্ধ বিষ্ণ অন্ত নহি পা এও। নেত নেত মুখ চার বতাএও॥
অর্থাৎ আদিতে আমি সেই এক ওঁকাররূপী ব্রন্ধকে নমস্বার করি,

ষিনি জল স্থল ত্রিভ্বন ব্যাপিয়া আছেন, চতুর্দশ লোকে বাঁহার জ্যোতি প্রকাশ হইতেছে, দেই অনাদিপুরুষ বাঁহার গতি বুঝা যায় না। হস্তীকীট মধ্যে যিনি একরপে বিরাজমান আছেন, এবং প্রতি জীবের অস্তরের ভাব বাঁহার অবিদিত নাই। বাঁহার রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল অম্বভব দারা কল্পনা করা যায়। যিনি বর্ণ চিছ্ন ভাতি বা শ্রেণী রহিত এবং বাঁহার কেহ মাতা বা পিতা নাই। যিনি সকলের অতি দূরবর্তী আবার নিকটের ও নিকট জল স্থল স্থাবর জন্ম সর্ক্রবাণী হইয়া আছেন। এক্সাবিফ্ বাঁহার অস্ত পায় না, চতুর্ম্মুখে ব্রন্ধা নানাপ্রকারে বর্ণনা করিতেছেন ইত্যাদি ইহাতে বেশ বুঝা যায় এই স্তবে তিনি ঈশ্বরের বিরাটরূপের বর্ণনা করিয়াছেন এবং শিথেরা বলেন, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তিনি কেবল নামের মহিমা দারাই এই কলিযুগে জীবের উদ্ধারের কর্ত্তা বলিয়া নিজ শিষ্যাপ্রক প্রেমভিক্ষক্ত মনে প্রব্রেম্বর উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন।

৪র্থ হইতে ১১শ এই আট অংশে গুরুগোবিন্দ প্রধানতঃ পুরাণোক্ত অনেক কথা সংস্কৃত হইতে সহজ গুরুসুখীভাষায় সংক্ষেপে নিথিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার স্ত্রভাগ মাত্র গুরুগোবিন্দের নিজের লেখা।

- ে তম ) ."বিচিত্র নাটক" ( বা অভুত কথা ) ইহা গোবিলের নিজের লেথা। ইহাতে চৌদটি পরিচেছদ। ত্তু দমনের জন্ম তিনি প্রেরিত হইম্নাছেন—এই ভাবই ইহাতে প্রকাশিত হইম্নাছে। ইহাতে শুরুগোবিন্দ নিজের পরিচয় সংক্ষেপে জানাইয়াছেন।
- ( হর্থ ) "চণ্ডী চরিত্র" ইহার হুইভাগ, প্রথমভাগ প্রায় মার্কণ্ডের চণ্ডী অনুসারে লিথিত। তবে ইহাতে মধুকৈটভ, মরাক্ষুর, ধুমলোচন, চণ্ড মুণ্ড ব্রক্তবীজ, নিশুন্ত, শুদ্ধ প্রভৃতি বধের সহিত তিতান নামক দৈত্য বধের কথাও আছে। এইরপ কিছু কিছু বিভিন্নতা ইহাতে দেখা যায়।

- (৫ম) "চণ্ডী চরিত্র" দিতীয়ভাগেও প্রধানতঃ প্রথমভাগেরই কথা কেবল অক্যপ্রকার ছন্দে নিখিত হইয়াছে।
- (৬**র্ছ) "চণ্ডী কি বার"—চণ্ডী কথার শে**ষ ভাগ। ইহাও ভগবতী-স্তুতি।
  - ( १ম ) "জ্ঞান প্রবোধ"—ইহাও ভগবানের স্তব।
- (৮ম) "চৌপাইন চৌবিষ অবতারন্ কীয়ান্"—ইহা দশই বাদশাহী গ্রন্থের অনেকটা অংশ ব্যাপিয়া আছে। ইহা শ্রামের লিখিত, ইহাতে ভগবানের ২৪টি অবতারের কথা আছে। যথা (১) মংশ্র (২) কুর্ম (৩) সিংহনর (৪) নারায়ণ (৫) মোহিনী (৬) বরাহ (৭) নরসিংহ (৮) বামন (৯) পরশুরাম (১০) বক্ষা (১০) কুন্র (১০) বিষ্ণু (১৪) নাম নাই; কিন্তু বিষ্ণুর এক অবতার বিলয়া কথিত (১৫) অনস্তদেব জৈনদিগের একজন জীন বা মহাপুক্ষ (১৬) মনুরাজা (১৭) ধরস্তরি (১৮):সূর্য্য (১৯) চক্র (২০) রাম (২১) কুষ্ণ (২২) নর বা অর্জুন (২০) বোধা (শালগ্রামশিলা) (২৪) ভবিষ্য অবতার কন্ধি। এই ২৪টি অবতার বিলয়া কথিত হইয়াছে।
- ( ১ম ) ইহাতে মেহেদী মীরের কথা আছে—ইনি কল্কি অবতারের সহিত বাহির হইবেন বলিয়া বর্ণিত। কেহ কেহ বলেন ইহা শিরা মুসলমানদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত।
- ( > মট্ট) ইহাতে ব্রহ্মার সাত অবতারের এবং পুরাকালের আটজন রাজার কথা আছে। ব্রহ্মার সাত অবতার ষথা—( > ) বাল্মীকি ( ২ ) কছপু: (৩) শূক্র (৪) বাচেদ্ (৫) ব্যাস (৬) বড় : ঋষি \*

<sup>\*</sup> কোন সময় বাাস অবতারের অহন্ধার হইয়াছিল। সে জন্ম অকাল পুরুষ তাঁহার দেং কাটিরা ছয় ভাগে বিভক্ত করেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার জীবাআ ভিন্ন করা হয় নাই; সেই ক্লন্থ এই ছয় ঋষি এক অবতার বলিয়া গণা।

(৭) কুলদাস। আটজন রাজা (১) মন্থ (২) পৃথি (৩) সগর (৪) বেন (৫) মান্ধাতা (৬) দিলীপ (৭) রঘু (৮) উজ।

(১১শ) রুদ্র বা শিবের ছই অবতারের কথা। অবতার দ্বর (১) দত্ত (২) পরেশ নাথ।

(১২শ) "শস্ত্রমালা"। অনেকে বলেন ইহা গোবিন্দের নিজের লেখা নহে। কিন্তু এই স্থাংশ তাঁহার অত্যস্ত প্রিয় ছিল। ইহাতে অস্ত্র সমূহের নাম ও কীর্ত্তন আছে।

(১৩শ) "এীমুথ বাক্য সওয়া বত্তিশ'। ইহাতে বেদ, পুরাণ ও কোরান সম্বন্ধে লেথা;কোন কোন কথায় অনেকের বোধ হয় যেন গোবিন্দ ও গুলির নিন্দা করিয়াছেন। যেমন গীতার কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া অনেকে বলেন, গীতায় বেদের নিলা আছে: গুরুগোবিলের মুথে বেদপুরাণাদির নিন্দাও তদ্রাপ সম্ভবে অর্থাৎ কেহ কেহ বেদপুরাণের कथा नहेग्रा (कवन कुठर्क करतन, श्रुमस्त्र धात्रुना करतन ना - উहात्र ভিতর প্রবেশ করেন না ; তাঁহাদের পক্ষে বেদ পুরাণ কোরান সকলই বুথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ **দে সকল লোককে "বেদবাদ**রতাঃ" প্রভৃতি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। যে বেদের শিরোভাগ উপনিষদই গীতাচুগ্নের গাভীস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত, দেই গীতা কিরূপে বেদের নিন্দাকরিতে পারেন, বুঝিতে পারিনা। তজ্ঞপ যাঁহার পিতা হিন্দুধর্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, যিনি নিজে "জ্ঞগে ধর্ম হিন্দু" বলিয়া ভগবতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভিনিই বেদের নিন্দা করিয়াছেন, একথা বুঝিলাম না। বরং বৃঝি যে বাঁহারা বেদ-নিন্দক এবং বেদ-নিন্দার স্বপক্ষে বড়-লোকের মত উদ্ধৃত করিতে উৎস্থক, তাঁহারাই অর্থবিপর্যায় ঘটাইয়া গোরিনের মুথে বেদনিনার কথা প্রচার করিয়াছেন-বস্তুত: তিনি त्वान निका करवन नारे : अरुक्षात्रीत निका कतिशाहन।

(১৪শ) "হাজারে শব্দ"—এক সহস্র শব্দের ছন্দ। কিন্তু ইহাতে দশটি
মাত্র ছন্দে তগবানের ও স্থান্টির প্রশংসা আছে। কেহ কেহ বলেন,
এস্থলে—'সহস্র' শব্দ বহুমূল্য-বোধক। ইহাতে ঘেন শুরুগোবিন্দ
সাধারণতঃ দেব ও সাধু পূজার অসুমোদন করেন নাই, এরূপ অর্থ করা
যায়। ইহা গোবিন্দের নিজের লেখা।

(১০শ) "স্ত্রী চরিত্র"—রমণী চরিত্র বুঝিবার জ্বন্য ইহাতে ৪০৪টি গল্ল আছে। অধিকাংশ গলের লেথক শ্রাম। কোন রাজার মন্ত্রিগণ তাহাদের রাজাকে রমণী-চরিত বুঝাইবার জন্য গল্লগুলি বলিয়াছিলেন, এইরপ বর্ণিত। এই রাজার রাণী সপত্নী পুত্রে আরুষ্ঠ হইরা ছিলেন, কিন্তু সপত্নী নন্দন রাণীর আকাজ্জা পূর্ণ না করায় রাণী রাজার নিকট সপত্নীপুত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রানি করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজা রাজপুত্রকে কাটিতে হুকুম দেন। তথন মন্ত্রিগণ রাজাকে যে গল্লগুলি বলিয়াছিলেন, তাহাই এন্থলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মুসলমানদিগের আমলে এরূপ গল্ল প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত ছিল। শিথেরা বলেন, গুরুহগোবিন্দ এই উপনাাস উপলক্ষ্য করিয়া শিথদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, এজগতে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও চরিত্র বুঝা ভার; অত্ঞব তোমরা কোনরূপে তাহাদের কুছকে বা মায়াজালে জড়িত হইয়া বিপথ-গামী না হও। এই "পান্থখালসা" অর্থাৎ শন্ত্রধারী যোদ্শিথ প্রস্তুত করাই গুরুগোবিন্দের প্রধান উদ্দেশ্র । সেইজন্যই তিনি শিথদিগকে "বতিধর্ম্ম" পালনের অনেক দৃষ্টাস্ক দেখাইয়াছেন। ইহা তাহারই অন্য রূপ।

(১৬শ) "হিকারং"—ইহা পারয় ভাষায় গুরুমুখী অক্ষরে দাদশটি পর। গুরুগোবিন্দ নিজে সমাট আরঙ্গজেবকে বিজ্ঞপ ছলে এই গল্পগুলি লিখিয়া দর্মাসিং ও আর চারিজন লোক দারা সমাটের নিকটা পাঠাইয়াছিলেন।

### আনন্দপুর পর্ব।

#### অফীদশ পর্ব্বাধ্যায়।

#### শিখ সংস্থার-কার্য্যের পর।

পছन वा निथ-मःश्वात कार्या भ्या रहेशा शिल, खक शाविन निष्क আনন্দপ্র-ভবনে বসিয়া শিষ্যগণকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। এ সময়ে শিথদিগের সংখ্যাও বুদ্ধি পাইতে লাগিল। সাধক গোবিন্দের বাক্সিদ্ধি গুণে অনেকের অনেক মানসিক পূর্ণ হইতে লাগিল। এক ব্যক্তির একে একে সাভটি কন্তা হয়। সে অনন্যোপায় হইরা গুরুর পদ আশ্র করিল। গুরু আশীর্কাদ করিলেন,--আগামীবারে পুত্র হইবে। সময়ে তাহাই হইল। তদ্রপ একজন অখাদি বিক্রেডার কারবারে প্রায় ক্ষতি হইত। একবার পণ্যদ্রব্য লইয়া যথন বিক্রয় করিতে যায়, তখন মানসিক করে যে এবার যদি উত্তম লাভে বিক্রন্ম হয়, ভবে লাভের দশম ভাগ গুরুগোবিন্দকে নিব। ভাগাক্রমে সেবারে অভি সত্তবে সমস্ত পণ্যদ্রব্য বিক্রেয় হইয়া গিয়া বিশেষ লাভ হইল। নে ব্যক্তি মানসিক অনুসারে দশম ভাগ লইয়া গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহার বেশ প্রভৃতি শিথের ন্যায় না থাকায়, গোবিন্দ তাহার পরিচয় জিচ্ছাদায় সমস্ত বুত্তান্ত জানিয়া, তাহার মানদিক তাহার "নিজ্ঞ" গুরুকে প্রদান করিতে বলেন এবং নানক সাহী ধর্মে আস্থা রাখিতে বলেন। সে ব্যক্তি তাহাতে তুট না হইয়া তাহাকে শিথ ধর্মে। দীক্ষিত করিবার জন্য এবং মানসিক গ্রহণ জন্ম অফুনয় করে। এই সময় হিন্দু মুদলমানে বিবাদভঞ্জন করিবার জন্য ভারতে, বিশেষতঃ পঞ্জাব অঞ্লো, উভন্ন ধর্মের সামঞ্জন্ম বিধায়ক অনেক উপধর্মের প্রবর্ত্তন হয়। তন্মধ্যে মুদলমান ভাব অধিক লইয়া "মূলতানী" নামে একটি সম্প্রদায় হয়। এই বাক্তি সেই সম্প্রদায় ভুক্ত। সেই জন্য ইহাকে মুদলমান মনে করিয়া গুকু বলেন:—

"গুরু কহে ও হিন্দু হায় যোই। বন যে হায় হামারা শিথ তেই॥
তুর্ক শক্র হাম মারণ করণে। পাক্ডো থণ্ডা ভিনকো হরণে॥"

অর্থাৎ গুরু বলিলেন; যে হিন্দু দেই আমার শিথ হইতে পারে; তুর্ক আমাদের শক্র, তাহাকে মারিবার জন্য থড়া ধর। তুর্ক অর্থে মোগল পাঠান ও দৈয়দ বুঝায়, ইহাদের শিথ ধর্মে দীক্ষিত করে। হয় না—অপর মুদলমান শিথ ধর্মে দাক্ষিত হইতে পারে।

এই কথায় দে বাক্তি বলে যে, দে প্রকৃত হিন্দুসন্তান; বুঝিতে না পারিয়া বিপথে গিয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ কথা বলিয়া পূর্ব্ব কার্যোর জন্য অন্তুশোচনা করিয়া থাকে। তথন গুরু তাহাকে শিথধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহার মান্সিক গ্রহণ করেন। এইরূপ ঘটনায় শিথসম্প্রানায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

শিথেরা নীলবর্ণের কাপড় পরিবে বলিয়া গুরুগোবিন্দ আদেশ করেন। কোন কোন যাবনিক ইতিহাসবেত্তা মনে করেন যে, ঐ আদেশ হিন্দু মতের বিরোধী এবং গুরু ইহা শুধু মুসলমান সম্প্রদায়কে তুষ্ট করিবার জন্যই ব্যবস্থা করেন। এ কথাটি তাঁহারা কেন বলেন, ঠিক বুঝা যায় না। কাপড়ে নীলরং হিন্দুর অপ্রেয় নহে—শ্রীরাধা "নীল পট্টধারিনী" বলিয়া বর্ণিতা। তবে যে নীলরংটি সাধারণ লোকের কাপড়ে ব্যবহার হয়, উহার বাণিজ্যাদি বিদেশীর হস্তগত। কেহ কেহ অনুমান করেন, সেই কারণে নীল রংয়ের কাপড় পূজাদি কার্য্যে প্রশস্ত

নহে। তজ্ঞপ দশাহীন কাপড়ও পাবত কাৰ্যে। নিষিদ্ধ, কিন্তু বিশাতী কাপড় হইয়া আজকাল সে সকল কথা কে শুনে १\*

নরসিংহ পুরাণে। ন রক্তমুখনং বাদে। ন নীলঞ্চ প্রসণাতে।
মলাক্তঞ্চ দশাহীনং বর্জ্জেম্বরং বৃধঃ ॥
আছিকতত্ত্বে। ঈবদ্ধোতং নবং শুক্রং সদশং বন্ধধারিতং।
আহত ছিজানীবাৎ পর্বং-হুপাবনং ॥
প্রচেতাঃ। দশানাভৌ প্রব্যোজ্ঞরেং।।
কালিকা পুরাণে। নির্দশং নলিনং জীর্ণমিত্যাদি।।
ত্যাভিলঃ। আহতে বাসদী শ্রিধায়েত্যাদি॥

### আনন্দপুরপর্বা।

### উনবিংশ পর্ববাধ্যায়। আনন্দপ্রে বৃদ্ধ।

নাদাওনের বৃদ্ধের পর গিরিপতি ভীমচাঁদ আসিরা গুরুগোবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার মনে হইয়াছিল, এবার নিশ্চরই পাহাড়ী রাজাগণ শুরুর বশুতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। ভীমচাঁদি জিদ ছাড়িরার লোক ছিলেন না। হাতি প্রভৃতি লইরার উপলক্ষেই দেখা গিয়াছে, তিনি কত রকম ছলনা করিতে পারিতেন।— এই ভয় দেখাইতেছেন, এই অর্থলোভ দেখাইতেছেন, আবার কখন বড় আত্মীরতা দেখাইতেছেন। গুরুগোবিদদ শরণাগতকে মারেন না, তাই ভীমচাঁদ ছলনা করিয়া আবার আশীর্কাদ প্রাপ্ত হইলেন।

শিথগণের শিকার উপলক্ষে পাহাড়ীগণের সহিত প্রায়ই বিবাদ হইতেছিল; কিন্তু শিথেরা দিন দিন যেরপ প্রবল হইতেছিল তাহাতে পাহাড়ীগণ আর আঁটিরা উঠিতে পারিতেছিল না। পাহাড়ীরাজগণ ক্রমে তরপলক্ষে মিলিত হইতে লাগিল। এমন সময় মৃগয়া উপলক্ষে আগম সিং প্রমুথ শিথগণের সহিত পাহাড়ীরাজা আলম চাঁদ ও বলিয়া চাঁদের যুদ্ধ হয়। ইহাতে আগম সিং জয়লাভ করিয়া আনন্দপুরে ফিরিয়া আসেন।

আগম সিং আনন্দপুরে ফিরিয়া আসিবার পর, দ্বাবিংশজন পাহাড়ী রাজা একত্র হইয়া দিল্লীতে সম্রাটের নিক্ট গুরুগোবিন্দের প্রতাপ বর্ণন করিয়া আবেদন প্রেরণ করেন এবং উহাতে প্রার্থনা থাকে, যেক সন্ধরে দদৈতে আদিরা গুরুকে দমন করা হয়। এই আবেদনকারী-গণের মধ্যে ভীমচাদ মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিয়াছিত্তেন। সে সমরে আরক্ষজীব দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র প্রতাপ হ্রাস করিবার জক্ত নিযুক্ত ছিলেন।

ভীমটাদ প্রমুখ দলের লোক দিল্লীতে পৌছিলে আনন্দপুর আক্রমণ ।
করিবার জন্ম দানাবেগ ও পায়েগুাখা নামকত্ইজন দেনাপতিকে প্রত্যেকের অধীনে পাঁচ হাজার সৈত্য দিয়া ছই রাস্তা দিয়া প্রেরণ করা
হয়। তথন সমাটের সেনাদলের সহিত উক্ত কলুরিয়া (কুলহর)
অধিপতি ভীমটাদ, যশ বলিয়ার রাজা বীরসিং ও নাহনের (শিরমোহরের) রাজা মদনপাল আসিয়া মিলিত হয়েন। ইহাতে দেখা য়য়
বে, পূর্ব্বিত্ব যশবালিয়া প্রভৃতি স্থানের যে সকল রাজা ছিলেন, এবার
ভাঁহাদের মধ্যে অনেকের উত্তরাধিকারীয়া য়ুদ্ধে অগ্রসর।

সমাটের প্রেরিত উভয় সেনাপতি পাহাড়ী রাজগণের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া আনন্দপুর আক্রমণ করিল! গুরুগোবিন্দের সৈল্ডসংখ্যা সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, তিনি প্রত্যেক শিখগৃহ হইতে প্রাপ্ত বয়য় চারিজ্বন পুরুষের মধ্যে তুইজনকে লইবার নিয়ম করিয়াছিলেন এবং সেই নিয়ম অমুসারে তাঁহার ৮০০০০ হাজার শিথদৈল হইয়াছিল। আনন্দ-পুরের অদ্রে ভীষণ যুদ্ধ হইল। অবশেষে গুরুগোবিন্দ স্বয়ং সনাপতি পারেগু। খাঁ হত ও দীনাবেগকে আহত করেন। ইহাতে সমাটপক্ষীয় সৈল্ডগণ ছত্রভক্ক হইয়া পলায়ন করে। ইহার সঙ্গে পাহাড়ীরাজগণও সদৈলে পলায়ন করেন কিন্তু তাঁহারা আবার সদলে আসিয়া আনন্দ-পুর আক্রমণ করিয়া মানাধিককাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিয়া- ছিলেন।

## আনন্দপুরপর্বা।

#### বিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

#### আনন্দপুরে পুনরায় যুদ্ধ।

সমাটের দেনাপতি পায়েগুাথা নিহত হইলে অতি অল্লদিনের জন্মই যুদ্ধাদি বন্ধ ছিল। পাহাড়ীরাজগণ আবার সমবেত হ'ইয়া গুরুগোবিন্দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে ক্রতসংকল্ল হইলেন। সর্বল্ডেদ্ধ বাইশজন রাজা এই কার্যোর জন্য একত্র হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে (১) কুলহররাজ ভীমটান (২) কাটোরিয়ার রাজা (৩) যশ-বলিয়ার রাজা কিশোরী চাদ (৪) হাণ্ডরিয়ার রাজা (৫) কুলুরের রাজা (৬) কৈঠবের রাজা (৭) ভূটংরের (ভোটানের ?) রাজা (৮) জম্মুর-রাজা (১) ডাবেলিয়ার রাজা (১০) শ্রীনগরের রাজা (১১) চান্দেরীর রাজা (১২) মুরপুরীর রাজা (১৩) দালোরীর রাজা (১৪) মণ্ডীর রাজা ও (১৫) চম্বার রাজা এই কয়জনের নাম উল্লেখ সূর্য্যপ্রকাশে পাওয়া যায়। এই বাইশজন রাজা একত্রিত হইরা পরামর্শ করিয়া দেখিলেন যে. তাঁহাদের সকল সৈন্য সমবেত হইলে প্রায় তিন লক্ষ হইবে। স্থতরাং তাঁহারা যদি একযোগে গুরুর বিরুদ্ধে গমন করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরাস্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সকলে একযোগে কুলহররাজ ভীমটাদকে মুধপাত্র স্বরূপ লইরা গুরুকে এক পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, গুরুগোবিন্দের পিতা গেতবাহাছর কুলহররাজকে অর্থ দিয়া মাথোওয়াল নামক স্থানটী লইয়া

তথার আনন্দপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। গুরু তেগবাহাত্ব অতীব ধীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার জন্য কাহাকেও কোন কট পাইতে হর নাই।
এক্ষণে গুরুগোবিন্দ গুরুদরবারে বিদিয়া কুলহররাজকে এক কপদ্দিকও
দেন নাই'; আবার তাঁহার উৎপাতে সকলেই জালাতন হইয়া উঠিয়াছেন, অতএব সত্মরে কুলহর রাজসরকারে করপ্রেরণ করিবেন এবং
উৎপাত করিবেন না, নতুবা তিনি যেন আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া জন্যত্র
গমন করেন; যদি এই হুইয়ের এক পথ অবলম্বন না করেন, তবে
সত্মরেই সদৈন্যে আনন্দপুর আক্রমণ করা যাইবে। গুরু এইরূপ পত্র
প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, ''স্থতীক্ষ অল্রের তীক্ষ ভাগ দারা কর প্রদান
করিবেন।'' তিনি রাজগণের প্রতি দিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্দে
আহ্বান করিয়া বলিলেন, হয় সক্ষুথ যুদ্ধ করিয়া পাওটার ক্ষেত্রে বা
ভাঙ্গানি ক্ষেত্রে যেরূপ কর গ্রহণ হইয়াছিল সেইরূপ কর গ্রহণ কর
(অর্থাৎ যুদ্ধে হারিয়া যাও) নতুবা শরণ লও।

গুরু পত্রের উত্তর দিয়া, শিথদৈত্য সংগ্রহে সচেষ্ট হইয়া শতক্র ও বিপাস। নদীর মধ্যবর্ত্তী মাঝা হইতে দীর্ঘাকার ৫০০ শিথ আনাইলেন এবং তাঁহার নিয়মিত সৈনা ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতেও নানা প্রকার শিথ আনাইলেন। এমন সময় গুরুদরবারে জানিতে পারা গেল যে সম্বরেই পাহাড়ীগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। যুদ্দের উন্বোগ হইতে দেখিয়া গুরুগোবিন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র অজিৎসিংহের যুদ্দ করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু পিতার নিকট বলিতে সম্কুচিত হওয়ায় উদয়িং নামক জনৈক শিথ দারা গুরুগোবিন্দকে এ বিষয় জ্ঞাত করাইল। ইহাতে গুরু অজিতের বিশেষ প্রশাসা করিয়া যুদ্দে যাইতে অনুমতি দেন।

আনন্দপুরে গুরুগোবিন্দের ছুইটা ছুর্গ ছিল। একটার নাম ফতেগড় অপরটার নাম লোহগড়। একণে সাহেবসিং, উদয়সিং, অজিৎসিং, ধর্ম্মিং, দয়াসিং প্রভৃতি যোদাগণ ছুর্গদ্ধর রক্ষার্থে বাহিরে থাকিবার ভার প্রাপ্ত হুইলেন। পাহাড়ীগণের মধ্যে বশবলিয়ার রাজা কিশোরীটাদ প্রথমে আঁসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রুজর (গোপ) ও ছেরপাল (মেষ-পালক) নামক ছুইটা সামান্য জাতীয় লোক আসিয়াছিল। উহাদের সর্দার যমতুলাভাও সমস্তদিন যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়েন। সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ বন্ধ হুইতে লাগিল। পাহাড়ীগণের শিবিরে ভীমচাঁদ, হাঙুরিয়া, কটেরিয়া, যশবালিয়া, মঙী প্রভৃতির রাজা মিলিত হুইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মঙীর-রাজা গুরুর শৌর্য্যের প্রশংসা করিয়া সন্ধিহাপনের প্রস্তাব করিলে ভীমচাঁদ ক্তকটা সম্মত হুইলেও হাঙুরিয়ার রাজা সম্পূর্ণ অমত করিলেন।

# আনন্দপুর পর্বা।

একবিংশ পর্ববাধাায়।

স্থানন্দপুর বেষ্টন ও সমবেত পাহাড়ী রাজাগণের সহিত যুদ্ধ।

সম্মুধ সমরে যে স্থবিধা হইতেছে না ইহা পাহাড়ী রাজারা স্থস্পষ্ট বুঝিতে পারিলে তাঁহার৷ স্থির করিলেন যে আনন্দপুর ছেরিয়া কিছুদিন অবস্থান করা যাউক। তাহা হইলে শিথেরা রুদ্দ অভাবে অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিতে থাকিবে। এইরূপে গুরুপক্ষীয়গণ চর্ব্বল হইলে পুনরায় আক্রমণ করা যাইবে। প্রথম দিনের যুদ্ধের পর নিশীথে এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে পরদিন সম্মুখ সমর ত্যাগ করিয়া সকলে মিলিত হইয়া আনন্দপুর বেষ্টন করিয়া রহিলেন। তাঁহারা এইরূপে মাসাধিক কাল কাটাইলেও, কিন্তু রসদ আসা বন্ধ হইল না। যে স্থান দিয়া রসদ আনম্বন স্থির হয়, আনন্দপুরে আবন্ধ শিথেরা সেই স্থানটী হঠাৎ সবলে আক্রমণ করিয়া দুঢ়রূপে আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলে এবং পরক্ষণেই তুর্বে রদদ প্রবিষ্ট হইয়া যায়। পাহাড়ী রাজগণ ইহাতে বাধা দিতে গেলে সকলের সমবেত চেষ্টা চাই। ততক্ষণে শিখেরা আবার অপর দিক দিয়া রদদ প্রবেশ করাইয়া লয়। এইরূপে ছোট থাট যুদ্ধের সহিত মাসাধিক কাটিয়া গেলে এক রাত্রিতে পাহাড়ী রাজাগণ আহারে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এরপ সময়ে ভীমচান নিজপক্ষীয় গণকে উৎসাহিত করিবার মানসে ক্ষুপ্নভাবে বলিলেন, "কৈ মাসাধিক কাটিয়া গেল কিছুই করিছে পারা গেল না ! সম্মুখস্থ লোহগড়টা পর্যান্ত অধিকার করিতে পারা গেল

না, তবে আমার কি হইবে, আইস গুরুগোবিন্দের পদানত হইয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া বাই!" এই কথার প্রায় সকলেরই অভিমান বোধ হইল। যশবালিয়ার রাজা কিশোরী চাঁদ উদ্ধৃত ভাবে বলিলেন "যদি আগামী কল্য স্র্য্যান্তের পূর্ব্বে লোহগড় অধিকার করিতে না পারি তবে পূর্ব্ব পুরুষগণের নরকে বাস হইবে।" এই প্রকার শপথের সহিত লোহগড় অধিকারের প্রতিজ্ঞা হইল।

যশবালিয়ার রাজার এক মত্ত হস্তী ছিল। তিনি পরদিন তাহার মুণ্ডের ছই দিকে ছই তরবারী বাদ্ধিয়া এবং বর্দ্ম পরাইয়া বিপক্ষ দলের দিকে ছাড়িয়া দিবেন মন্ত্রণা করিলেন। পাহাড়ী রাজাদিগের এই পরামর্শ শুপু চর দ্বারা রাত্রিমধ্যে শুরুগোবিন্দের নিকট পৌছিল। তিনি এই সংবাদ পাইয়া অমৃতসহর নিবাদী মসন্দ ছনিচাঁদকে মত্তহন্তীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন। ছনিচাঁদ এই ইঙ্গিতে বড়ই ভীত হইলেন। তিনি ব্যাকুল হইয়া শুরুর প্রধান প্রধান অমুচর বর্গের নিকট বাহাতে যুদ্ধ না করা হয় সেই ভাবে প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, সকলেই ছনিচাঁদকে সাহস দিলেন, কিছ তাঁহার স্বাভাবিক ভীরুতা হেতু কিছুতেই সাহস হইল না। ছনিচাঁদ পূর্ব্বোক্ত মাঝাবাসী শিশ্বদিগের অধিনায়ক হইয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই মাঝাবাসিগণকে স্বদলে টানিলেন এবং রাত্রি মধোই স্বদলে পলায়ন করিলেন। ছনিচাঁদের পলায়নকালে পা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি গৃহে পৌছিলেই সপ্দংশনে জীবন ত্যাগ করেন।

, গুরু পরদিন প্রাতে উঠিয়া ছনিচাঁদের সহিত মাঝাবাসিদিগের পলায়ন সংবাদ পাইয়া মাঝাবাসিদিগকে অভিসম্পাত ছলে আশীর্কাদ দেন যে বেমন মাঝাবাদিগণ যুদ্ধের ভয়ে পলায়ন করিল, তেমনি তাহাদের সস্তান সম্ভতিগণ নির্ভীক হইয়া যুদ্ধের দারাই জীবিকা নির্কাহ করিবে। ইংরাজের অধীনে যে সকল পঞ্জাবী ও শিথগণ সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই মাঝাবাসী। এই কারণে শিথেরা মনে করেন যে গুরুর অভিসম্পাত অমুধারী কার্য্য হইতেছে। গুনিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার ছই পৌত্র অমুপ সিং এবং স্বরূপ সিং পিতামহের ভীরুতার লজ্জিত হইয়া গুরুদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জঃথ প্রকাশ করার পর তাঁহারা গুরুগহে স্থান পাইলেন।

এদিকে কিশোরীচাঁদ স্থসজ্জিত : ও অন্তান্ত রাজগণের দারা পরিবৃত হইরা এবং মন্ত হস্তীকে অগ্রসর করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুগোবিন্দ নিজের অঙ্গরক্ষক চারিজ্বনের মধ্যে বিচিত্র সিংহকে উপযুক্ত বোধে হস্তীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিলেন এবং কিরূপে সেই হস্তীকে সহজে নিধন করিতে পারিবেন তাথারও উপায় বলিয়া দিলেন। বিচিত্র সিংহের পশ্চাতে উদয় সিংহকে দিলেন। উদয় সিং কিশোরীচাঁদকে নিহত করিবেন বলিয়া বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। বিচিত্র সিং প্রমুশদল লোহড়ের দার উদ্ঘাটন পূর্বাক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবামাত্র মন্ত হস্তী সম্মুথে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিচিত্র সিং গুরুর পরামর্শ মত হস্তীর মস্তকে সজোরে বর্ষার আঘাত করিলেন। মত্ত হস্তী করিবা থাবাত পাইয়াই মস্তক নত করিয়া পাথাড়া পক্ষের দিকে উন্মন্তবং ফিরিয়া ধাবমান হইল। মত্ত হস্তীর গতি ফিরিবা মাত্র পাহাড়ী পক্ষ ছিল্ল ভিল্ল হইয়া গেল, বহুসংখ্যক পাহাড়ী সেনা হস্তীর আঘাতেই মারা গেল।

শক্র পক্ষের মধ্যে আক্মিক গোঁলমালের স্থযোগে, শিথেরা পাহাড়ী-দিগকে সবেগে আক্রমণ করিল। উদয় সিং কিশোরীটাদের সমুথবর্ত্তী হইয়া তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। উদয় সিং গুরুগোবিন্দের নিকটে বলিয়াছিলেন যে সম্বরেই কিশোরীচাঁদের মস্তক আনিয়া গুরুকে উপহার দিবেন। একলে তিনি সেই মস্তক বর্ষার উপর উঠাইরা লইরা গুরুর
নিকট উপস্থিত হইলেন। শিথ হুর্গে মহা আনন্দধনি উঠিয়া গেল।
ভীমটাদ যুদ্ধে নির্ভ হইতে চাহিলেও কিশোরীটাদ তাঁহাকে উংসাহ
দিয়া যুদ্ধে রত করিয়াছিলেন, এই জন্ম শিথেরা কিশোরীটাদকেই
স্ক্রাপেক্ষা গুরুদ্রোহী বলিয়া জানিত। এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই
আশা করিতে লাগিলেন যে, আর সহজে কেহ উৎসাহ দিবে না—
শাস্তিস্থাপন হইবে।

এ দিকে, মন্ত হস্তী মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া শিথ পক্ষকে আক্রমণ করিতে উত্তত দেখিয়া মহকম সিং নামক জনৈক শিথ তাহার শুশু কাটিয়া দেয় এবং বিচিত্র সিংহের তীরে উহার প্রাণ বাহির হয়।

এই ঘটনার পাহাড়ী পক্ষীর দৈতাগণ একেবারে ছত্তজ হইরা পড়ে এবং সহস্র যোদা শিথ হস্তে মারা পড়িতে থাকে। হাণ্ড্রিয়ার রাজা তাহাদিগকে সাহস দিয়া স্থির রাখিবার জত্ত বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু অলক্ষণ মধ্যেই সাহেব সিংহ নামক জনৈক শিথ হাণ্ড্রিয়ার রাজাকে আহত করার পর সন্ধাকালে যুদ্ধ বন্ধ হইল। তথন দেখা গেল সমবেত পাহাড়ী রাজগণের প্রান্ধ তিন লক্ষ সৈত্তের মধ্যে অক্ষেক নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

সেই রাত্তিতে শিথ শিবিরে বিচিত্র সিং ও উদয় সিংকে মহা সম্মান দেওয়া হইল। অপরদিকে, ভীমচাদ, কটোরিয়ার রাজা, জমুপভি, মণ্ডীপতি, গুলেবিয়ার রাজা, কৈঠনের রাজা, কুল্লর রাজা, ভূটংয়ের রাজা প্রভৃতি রাজগণের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। এ রাত্তিতে ভীমচাদ কেবল মাত্র নৈরাশ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কটোরিয়ার রাজা উৎসাহ দিলে আবার পরদিন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই কটোরিয়ার রাজা সামস্কচন্দ সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিছুক্লণ যুদ্ধ করার পর আলম সিং নামক জানৈক শিথ দারা সামস্কচান্দের আই হত এবং তিনি নিজে আহত হয়েন। এইরপে সে দিন যুদ্ধশেষ হইলে তীমচাঁদ আর আনন্দপুরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে সাহস না পাইয়া সদলে নিশিযোগে প্লায়ণ করিলেন।

এইরপে সকল পাহাড়ী রাজগণের চেষ্টা বিফল হইলেও ভীম চাঁদের মনে গুরুজাহিতা হ্রাস হইল না। তিনি আবার সম্রাটের সাহায্য চাহিলেন। এবার দিল্লীতে লোক না পাঠাইয়া সরহিলের স্থবা উজীদ খাঁর নিকট এবং দক্ষিণে সম্রাটের নিকট লোক পাঠাইলেন। আবার দিল্লী হইতে গুরুগোবিন্দের বিষয় বর্ণন করিয়া সংবাদ গেল। গুরুগোবিন্দেও ব্রিলেন যে, এথনও অনেক যুদ্ধ হইবে। এই জন্ম স্থবোগ মতে তীর, গুলি, এবং কয়েকটা কামান প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এনপোলিয়ান বোনাপার্টি যথার্থ ই বলিয়া গিয়াছেন যে, বর্ত্তমানকালে শান্তির সময়্বী যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইবার অবকাশ মাত্র! এই কলিকালে যে জাতি এই কথা ভূলিয়া যায় তাহাকেই ঠকিতে হয়। শান্তি স্থবে চীন যুদ্ধ সজ্জায় অমনোযোগ করিয়াছিল, সেই জন্ম জাপানের নিকট হতমান হইল। ইউরোপীয়দিগের যুদ্ধ সজ্জার এক মৃহুর্ত্তও বিরাম নাই। ১৯১৪ অন্দে আরক্ষ ইউরোপীয় মহাবুদ্ধে দেখা গিয়াছে যে সকলেই অনেকটা প্রস্তুত ছিলেন।

# আনন্দপুর পর্ব

— თა**≑**თა —

#### দ্বাবিংশ পর্ববাধ্যায়।

#### আনন্দপুর ত্যাগ ও তথায় প্রত্যাগমন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ষাকাল চলিয়া গেল। হুর্গোৎসবের পূর্ব্বে গুরুর্গোবিন্দ অন্ত্রগুলি পরিষ্কার করাইরা একটা বেদার উপর স্থাপন করাইলেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে অন্ত্র শন্ত্রগুলির রীতিমত পূজা করিলেন। পূজার কর্মদিন সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এবং গুরুগোবিন্দের নিজের লিখিত গুরুমুখী চণ্ডী এতহভদ্পই পঠিত হইয়াছিল। "আয়ৄধ-পূজা" যাহা হইল তাহাও চণ্ডী পূজা বলিলেই চলে— সেই স্মব সেই স্থোত্র সকলই সেই, কেবল দেবী মূর্ব্ভির স্থলে আয়ুধ। ইহার পর দশমীতে সকলে সশস্ত্র হইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসেরা পরস্পর সন্ভাষণাদি করিলেন।

বিজয়া দশমীর দিন সমস্ত ভারতবাসীর নিকট অতি পবিত্র দিন।

ঐ দিন আমরা সকলেই কতকটা "জাতীয় এক প্রাণতা" উপলব্ধি
করিয়া থাকি। ঐ দিনে পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ অনেকটা ত্যাগ
করা হয়। বর্ষা কাল এ দেশের যুদ্ধোপযোগী সময় নয়। বর্ষা শেষে

সমস্ত উদ্যোগ সমাপ্ত করিয়া শক্তি পূজা ও চণ্ডী পাঠের পর বিজয়া দশমার দিনই এ দেশে যুদ্ধ যাত্রার প্রকৃষ্ট সময়। সমস্ত শীক্তকাল ও বসস্ত কাল সন্মুথে থাকে। হিন্দু রাজারা বিজয়ানশমীর দিনই যুদ্ধ যাত্রা করিতেন। ইদানীস্তন কালে পূণা হইতে মহারাষ্ট্রীয় থাহিণী বিজয়া দশমীর দিনই ভারত জয়ে বহির্গত হইত।

এ দিকে পাহাড়ী রাজগণেরও বুদ্ধোষ্ঠোগ চলিতে ছিল। গত বারে যথন তাহারা আনন্দপুর হইতে নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সে সময়ে ভীমচাঁদের জনৈক উজীর বলেন যে তিনি এক অভ্ত উপায় দ্বারা শুরুকে আনন্দপুর ছাড়াইতে পারেন। একণে ভীমচাঁদ সেই উপায় অবলম্বন করিতে অনুমতি করিলে উজীর একটী ময়দার গক্ষ নির্দ্ধাণ করিয়া রাত্রি মধ্যে আনন্দপুরের দ্বারে স্থাপন করিয়া আসিলেন এবং সেই ময়দার গরুর গলদেশে এক পত্রিকায় লিখিয়া দিলেন যে শুরু যদি অবিলম্থে আনন্দপুর ত্যাগ না করেন তাহা হইলে গোবধের মহাপাতক তাঁহাকে বর্ত্তিবে।

প্রাতে নগরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এই ব্যাপার নয়নগোচর হইলে গুরুগোবিন্দের নিকট সংবাদ গেল। তিনি এ কাগুটা উপেক্ষা করিলেন না। আনন্দপুর অস্ততঃ কিছুদিনের জন্ম ত্যাগ করাই স্থির করিলেন। উদয় সিং প্রমুথ শিথগণ এ বিষয় উপেক্ষা করিতে বলিলে গুরু বলিলেন পাহাড়ী রাজগণ ক্ষত্রিয়; তাহারা যে কাপুরুষের ন্যায় গোবধ দিব্য দিয়া স্থান ত্যাগ করিতে বলিতেছেন তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্তু 'গোবধ' দিব্য যদি আমিই উপেক্ষা করি তবে সাধারণে কি

গো সম্বন্ধে ধর্ম প্রাণ হিন্দুর হৃদয়ে যে কি অচিন্তনীয় শ্রদ্ধা আছে, তাহা অহিন্দুগণ কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা এই ঘটনাটীকে ভূচ্ছ বোধ করিতে পারেন। কিন্ত হিন্দুধর্ম রক্ষা জন্ত অবতীর্ণ মহাপুরুষ গোবিন্দ ,িসং তাহা পারিলেন না; তিনি আনন্দপুর ত্যাগ করিলেন, ভবে দয়া সিং প্রভৃতির কথার স্বীকার করিলেন যে আবার ফিরিয়া আসিবেন।

কেছ কেছ মনে করেন যে এবারের আক্রমণে শক্রপক্ষের বলাধিক্য বুঝিয়া তাঁহার হিতৈষী কেছ গোবধ দিব্য দিয়া তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া ছিল। ওরূপ দিব্য না দিলে হয় ত শুরু আনন্দপুর ছাড়িতেন না, পরিবার বর্গকেও অন্তর পাঠাইতেন না।

এইরপে শুক্ক আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া অদ্রস্থ নির্দ্ধের গ্রামে গিয়া পৌছিলে পাহাড়ী রাজগণ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ইতি মধ্যে ভীমচাঁদ প্রভৃতি সমাটের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তদরুসারে সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা উজীদ থাঁও ঐ সময়ে সসৈত্তে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। একদিকে পাহাড়ীগণ ও অপরদিকে উজীদ থাঁর পক্ষ একবারে নির্দ্ধোহ গ্রামথানি ঘেরিয়া ফেলিল। শুক্র কৌশল সহকারে পরিবার-বর্গকে এই সময়ে বিশালীর রাজবাটীতে পাঠাইয়া দেন এবং নিজেও সদৈত্তে শক্রদল ভেদ করিয়া শতক্র নদী পার হইয়া গেলেন। শতক্রতারে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সাহেবচাঁদ নিহত হয়েন। সেই জন্ত বা শুক্র শতক্র পার হইয়া গেলেন, আর কেন—এইরপ বিবেচনায় পাহাড়ী রাজগণ আর শুক্রর অনুসরণ করিলেন না। উজীদ থাঁও সদলে সরহিন্দে ফিরিয়া গেলে শুক্রগোবিন্দ সসৈত্তে বিশালীতে গিয়া নিজ্ব পরিবার-বর্গের সহিত মিলিত হইলেন। ফলতঃ এবারের মুদ্ধে শুক্রকে কতকটা স্থান ত্যাগ করিত হইয়াছিল। শতক্রর পূর্ব্ব পারে শ্বির থাকিতে পারেন নাই।

ষাহা হউক, বিশালীতে অল্ল দিন থাকিয়া শীকার খেলিবার

উপলক্ষে গুরু বজোর নামক অপর একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়েন। বজোরের রাজা গুরুগোবিন্দকে বিশেষ হত্ন করেন। গুরুগু কিছুদিনের জন্ম পরিবারবর্গকে তথার বিশালী হইতে আনাইলেন। গুরুগোবিন্দের পরিবারবর্গর সহিত বিশালীর রাজাও বজোরে আসিরা উপস্থিত হয়েন এবং গুরু তাঁহারই কোন দোষে তাঁহাকে এত সম্বরে ত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া পুনরায় তাঁহাকে বিশালীতে যাইবার জন্ম অমুনর বিনয় করেন। গোবিন্দ অতি মিষ্ট কথার বুঝাইয়া দিলেন যে রাজার কোন দোষ নাই, কার্য্য বশতঃই চলিয়া আসিয়াছেন। বিশালী-রাজ বিদায় হইলেন।

বজােরে থাকিতে থাকিতে শুরু মধ্যে মধ্যে শীকার উপলক্ষে শতক্রু পার হইয়া আদিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ী রাজাদিগের অন্তর বর্গের সহিত ছোটথাট যুদ্ধ বিগ্রহও হইতে লাগিল। শতক্রর পূর্ব্ব ভাগ এবং আনন্দপুর পুনরধিকারের বন্দোবস্তই যে বস্তোরে আসার উদ্দেশ্য তাহা স্কুম্পন্তই দেখা যায়। মহাআরা বাধা ও বিপত্তি ঘটিলে বরং অধিকতর যত্ন ও বিবেচনার সহিত উদ্দেশ্যে বদ্ধ লক্ষ্য হইয়া কার্য্য

যাহা হউক, এই সময়ে দক্ষিণ হইতে কতকগুলি শিথ গুরু দর্শনে আসিতেছিল। কালমোট নামক স্থানে মুসলমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে উপঢৌকন ও অস্থাস্থ জ্বাদি লুঠন করিয়া লয়। এই সংবাদ গুরুগোবিন্দের নিকট পৌছিলে তিনি কালমোঠের মুসলমানগণকে উপযুক্ত দণ্ড দিবার ক্ষম্থ তিনি সদৈস্থে অরিতপদে যাত্রা করিকেন এবং রাতারাতি কালমোটের নিকট পৌছিয়া প্রাতেই তথাকার হুর্গ আক্রমণ করিলেন। কালমোটের মুসলমান গণ অসাবধানে ছিল স্ক্তরাং স্বয়ং গুরুর অধীনে উত্তেজিত

শিথগণ যেরূপ ভীষণ বেগে আক্রমণ করিল তাহাতে তাহারা সহজেই পরাজিত হইল। গুরু কালমোট অধিকার করিয়া শিব্যগণের প্ররোচনায় আবার আনন্দপুর যাত্রা করিলেন।

## আনন্দপুরপর্ক।

--:•:---

#### ত্রয়োবিংশ পর্ববাধ্যায়।

### 🕮 গুরুর তৃতীয় বিবাহ ও ভীমচাঁদের দূত।

আনন্দপ্রে শুরু প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, পাহাডীরাজগণ তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করিবেন, সেই বিষয়ের চিম্ভা করিতে লাগিলেন। এদিকে পূর্বের ন্তায় আবার আনন্দপুরে বহু শিথেরা সমাগম হইতে লাগিল। সেই সমস্ত শিধের মধ্যে একদিন ঝিলাম জেলান্ত রোতাস নিবাসী জনৈক ক্ষত্তিয় শিথ আসিয়া আপন ক্যাদায় নিবেদন ক্রিলেন এবং গোবিন্দকেই তাঁহার সাহেবদেয়ী নামা কন্তার পাণিগ্রহণ করিতে অমুরোধ করিলেন। গুরু উত্তর করিলেন যে, তিনি ৮চণ্ডীপূজা অবধি ব্ৰদ্ধচৰ্য্য অবলম্বন করিয়াছেন: স্থুতরাং বিবাহ করিতে সম্মত নহেন। শিথ নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া শেষে বলিলেন—'ভবে ক্যাটিকে অবিবাহিতাই থাকিতে হইবে; কারণ আমি উহাকে গুরুকে দান করিব বলায় সাধারণ শিথবর্গ উহাকে মাতৃ সম্বোধন করে। স্থতরাং তাহারা কেছ আর উহাকে বিবাহ করিতে পারে না '' এই কথা বলার পর গুরু অগত্যা বিবাহ করিতে স্বীক্ষত হইলেন এবং করেকদিন মধ্যে ভভবিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু গুরু ব্রহ্মচারীর আচার ত্যাগ করিলেন না। এই মাতা সাহেবদেয়ীই পরে পুত্র প্রার্থনা করিলে, 🖷 সকল থালশাকে ইঁহার পুত্ররূপে প্রদান করেন। এই সকল ু অলোকসামান্য—সাধারণ মহুষ্যের অচিন্তনীয়—পবিত্র আচার ধারাই মহাপুরুষের মাহাত্ম আপুনা আপুনি প্রকাশিত হয় এবং দেই দ্যাচার-মুগ্ধ সাধারণ লোকের মন সম্পূর্ণরূপে অতঃই মহাপুরুষের প্রতি আরুষ্ট হট্যা থাকে। এই সকল বিষয়েই মহাপ্রক্ষে এবং সাধারণ মাত্রুষে পার্থকা দেখা যায়; নচেৎ জাহার গ্রহণ, নিদ্রা, মৃত্যু প্রভৃতিতে বৈষমা নাই।

ও দিকে ভীমচাঁদ-প্রমুখ পাহাডীরাজগণ আপাতত: গুরুর সহিত মিত্রভাবে চলাই স্থির করিলেন। ভীমচাঁদ ভগ্নপদক্ষে একজন দৃতকে গুরুর নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন যে তিনি গুরুর ওভাব একণে ৰ্বিয়াছেদ: পূৰ্বেও একবার এইরপ জানাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে কুপরামর্শ বশতঃ পুনরায় বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন- এক্ষণে আরু সেরূপ হইবে না। এইভাবে গুরুর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে ওৎস্কা দেখাইলে. গুরুগোবিন্দ স্বীয় অসাধারণ ওদার্ঘাগুণে সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া জানাইলেন যে, গুরুর ঘরে কোন বৈষম্য নাই-ষে শরণ লয় তাহাকেই আশ্রয় দেওয়া হয়। ভীমচাদের দৃত ভূষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলে, ভীমটাদ নিজমন্ত্রীকে গুরু দরবারে পাঠাইলেন। ইহার মন্ত্রণাতেই আনন্দপুরের ঘারে ময়দার গরু বাঁধা হইয়াছিল। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। এই উপদক্ষে সূর্য্যপ্রকাশ গ্রন্থকার ব্রাহ্মণাদগের প্রতি একটু কটাক করিয়া লইয়াছেন। বিস্ত মন্ত্রী নিজ্প্রভুর ভভাকাজ্ফী এবং অধ্যবসায়শীল লোক ছিলেন; ব্রাহ্মণের উপযুক্ত উচ্চ সদপ্তণ তাহার ছিল না বটে, কিন্তু ভাহা ''স্কল'' ব্ৰহ্মণে সম্ভবে না। গুরুগোবিন্দ ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব‡; ভীমচাঁদও তাই। কৈন্ত ভীমচাঁদের দোষে সমস্ত ক্ষত্রিয়কে গালি দেওয়া হয় মাই। ফলতঃ এই সকল লেখকের অমুগ্রহে যেমন আনক বিষয় জানিতে পারা

বায়, আবার স্থানে স্থানে তাঁহাদের একদেশদর্শিতার গোডামীতে তজ্ঞপ অনেক বিষয়ের বিবরণ বিক্বত হইয়াও যায়। এমন কি যে হিন্দুত্ব রক্ষা করিবার জন্মই শুরু তেগবাহাছরের মৃত্যু এবং তৎপুত্র গুরুগোবিন্দের অবতার হওয়া বর্ণিত, দেই গুরুগোবিন্দই যেন দেই হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া চিত্রিত হইয়া পড়েন। যাহা হউক এই ব্রাহ্মণ গুরু-দরবারে আসিয়া জানাইল যে, যাহাতে আর কোনরূপ বুঝিবার ক্রটি বা গোলমাল না ঘটে, সে জন্য গুরু দরবারে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত ভীমচাঁদ তাঁহাকে অনুমতি করিয়াছেন। তদমুদারে ভীমচাঁদের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গুরুসভায় স্থায়ী ভাবেই দৃত স্বরূপ রহিলেন। স্থ্যপ্রকাশে ভীমচাঁদের এই মন্ত্রীর নাম পম্পা বলিয়া উল্লিখিত আছে। পম্পা শব্দে ওঅঞ্চলে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে বুঝায়। ভীমচাঁদের দিকে গুরুর মন বিশ্বস্ত রাথিবার জন্ম মধ্যে মধ্যে গুরুর নিকট ভীমচাঁদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গুরু উহাকে 'শঠ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। অন্নদিন মধ্যে মিষ্টভাষী পম্পা আনন্দপুরের ক্ষমতাপন্ন শিথদিগের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এখনকার কালে ভিন্ন ভিন্ন ই উরোপীয় রাজ্যের যে সকল দৃত ইউরোপের অন্থান্ত স্থানের রাজ্যে অবস্থান করেন, তাঁহাদের স্থায় পররাষ্ট্রের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ দেওয়াই এই পম্পার কার্যা ছিল।

কোন সময় পম্পা গুরুর ঘোড়া চুরির স্থবিধা জানিয়া ভীমচাদকে সংবাদ দিয়াছিলেন; কিন্তু ভীমটাদের লোক গুরুর ঘোড়া চুরি করিতে পারে নাই—অপর একটি ঘোড়া লইয়া গিয়াছিল। তৎপরে ভীমচাদ প্রভৃতি পাহাড়ী রাজগণের মধ্যে কিরূপে গুরুকে কৌশন পূর্বক নইয়া ষাইবেন, পম্পা তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

## আনন্দপুরপর্ব্য:

### চতুর্বিংশ পর্বাধ্যায়।

রোয়ালসর তীর্থ পর্য্যটন ও তথা হইতে আসার পর যোগে মাতা জিতোজীর দেহত্যাগ।

একদিন পশ্পা গুরুকে কথা প্রসঙ্গে জানাইলেন যে রোয়ালসর অতি চমৎকার তীর্থ—তথার সরোবরে শিলা ভাসমান রহিয়াছে—এই তীর্থ দর্শনে বিশেষ পূণ্য হয় বলিয়া,তৎকালে তথায় বছলোক সমাগম হইয়াছে। এই কথার কোন উত্তর না দিয়া গুরুগোবিন্দ গন্তীরভাবে রহিলেন। কিন্তু ক্রেমে এই কথা অন্তঃপুরুমধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িলে, রমনীগণ ঐ তীর্থ দশনে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। পম্পার কুঅভিপ্রায় গুরুগোবিন্দ বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার অর্থপালকও সন্দেহ করিয়াছিল। উহারা ছইজনে এই তীর্থ ভ্রমণের পক্ষপাতী হইলেন না বটে, কিন্তু অন্তঃপুরুষ্ক রমনীগণের এবং অন্তান্ত শিথগণের আগ্রহাতিশয়ে গুরুকে রেয়ালসরে গমন করিতে হইল। কিন্তু গুরু বেয়প সরঞ্জাম লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে যুদ্ধ আবশ্রুক হইলে তাহাও চলিতে পারিত।

এইরপ সাবধান হইরা গুরু সপরিবারে রোরালসরে বাতা করিলে, সম্পাও ভীমটাদ প্রভৃতিকে সংবাদ দিরা, গুরুগোবিন্দের সঙ্গে তীর্থে গমন করিলেন। ভীমটাদ স্বরং তথার আসিতে পারেন নাই। বশবাদি-রার রাজা প্রভৃতি তিনজন রাজা আসিয়াছিলেন। কিন্তু সৈক্সসামন্তের ৰন্দোবত্ত ছারা গুরু যেরূপ সাবধান হইয়া আছেন, তাহা দেখিয়া কেহ যুদ্ধ বিগ্রহে সাহস করেন নাই।

রোয়ালসর তীর্থ মণ্ডী হইতে বারক্রোশ দূরে। গুরুগোবিন্দ তথাম পৌছিলে জনৈক ব্যক্তির নিকট এই তীর্থের আদি বুতান্ত শ্রবণ করেন। শিখেরা বলেন, মানবরেওয়া নাগকস্তার পুত্র রেওয়াল। তাঁহারই নামে এই তীর্থ স্থানটির নাম রোয়ালসর হইবাছে। हैनि अकुमर्नन कतिरवन विविद्या मानवरमह धार्यण कतिहा चानिहा-ছিলেন এবং নিজ বৃত্তান্ত প্রক্রকে জানাইয়াছিলেন। তেজস্বী হইবার জন্ম তাঁহার মাতা তাঁহাকে তপশ্চরণ করিতে উপদেশ দেন। তদমুসারে তপ করিয়া তিনি তেজস্বী হয়েন এবং মণ্ডীর রাজা হয়েন। পরে তেজ হ্রাস হইয়া আসিলে জনৈক যক্ষকর্ত্র তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হয়েন। রোয়ালের তুঃথ শুনিয়া শুরু তাঁহার পক্ষ সমর্থন পূর্বক যুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হন এবং ধহুকে :টকার দেন। সে শব্দে পাহাড়শ্রেণীতে প্রতিধ্বনি হয় এবং ফক আসিয়া দর্শন দেন। ফকও গুরুর প্রাধান্ত স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের সামান্ত বিবাদে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত গুরুর কিছু করা অনাবশুক, ইহাই দেখাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ফ্র কতকগুলি ভবিষ্যবৃত্তাম্ভ বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিথদিগের আপাততঃ युष्क अञ्चलाভ हटेरव ना, পরে हटेरव এবং মুদলমান রাজক থাকিবে না এবং নানাপ্রকার রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তন হইবে – এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। ইছার পর রোয়াল ও যক্ষ উভয়েই গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন এবং শুরু সদলে আনন্দপুরে ফিরিয়া আসেন।

শুকু আনন্দপুরে ফিরিয়া আদিলে, আবার শিব্যগণ-পরিবৃত হইরা নির্মিতরূপে সভার বদিতে লাগিলেন এবং শিব্যগণ নানাবিষ্টের প্রশ্ন ক্রিয়া উপদেশ লইতে লাগিলেন ৷ এই উপলক্ষে স্থাপ্রকাশের অনেক অধাায় পূর্ণ হইয়াছে। এই সকল প্রশ্নের আভাষ ব্রিবার জন্ত নিরে এক দিনের প্রশ্ন সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল। এ দিন প্রশ্ন হইল, মৃর্ত্তিপূজা করা যায় কি না ? তত্ত্তরে গুরু বলিলেন:—

> নাম জগৎ হরভক্ত হরিধ্যান ধরোহরজ্ঞান। শিলা পূজতে প্রেমবিন তামস ভক্ত পছান॥

মর্থাৎ নাম জপিয়া হরিভ জ হয়, ধ্যান ধারণা করিলে জ্ঞান লাভ হয়। আর প্রেম ভক্তি বিনা ধাহারা শিলা পুজিয়া থাকে, তাহাদিগকে তামস ভক্ত জানিবে।

> গুরুমৎ হয় ভজন নিৎ ধ্যানযুক্ত রহে রাস। করম করে নিজধরমলথ্ গুরু প্রদন্ত শিথতান্॥

অর্থাৎ ক্বতাঞ্জলি পূর্ব্বক ধ্যানযুক্ত হইয়া নিয়ত ভজন করাই গুরুর মত। স্বধর্মে লক্ষ্য রাধিয়া নিজ কর্ম্ম করিলে তাহাতে গুরু প্রসন্ন থাকেন।

যাঁহারা শ্রীমন্তগবদগীতা প্রভৃতি সামান্তভাবে পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এসকল কথা নৃতন না হইলেও মনে রাখিতে হইবে বে, হাজার বার মনে করিয়া দিলেও লোকে এই সকল সনাতন সতা সর্বাদাই ভূলিতেছে। এজন্ত উহাদের একটা নিত্য নৃতনত্ব আছে। বিনি যত অধিক সময় পর্যান্ত এই সকল বিষয়ে লোকের মন আবদ্ধ রাখিতে পারেন,তিনি তত বড় গুরু এবং প্রচারক ও শিক্ষক। ফলতঃ হিন্দুজাতির যে গৃঢ় জীবনী শক্তি আছে, তাহারই গুণে বৈদিক মহাবাক্য সকলের চর্চা লোপ হইয়া আসিলেই গুরুগোবিন্দের ন্তায় মহাপুরুষগণের আবির্জাব হয়। গুরুগোবিন্দ এইরূপে শিখগণকে উপদেশ দিবার কালে উজ্জাবনীনিবাসী হরগোপাল নামক জনৈক শিথকে উপলক্ষ করিয়া শিখদিগের কর্ত্ব্য ও আচারাদির নিয়ম অনেক বলিয়া দিরাছেন। শিখের আর ও একপ্রকার হিন্দুর পবিত্র আচার।

य সময়ে গুরু শিপ্রণকে উপদেশ দিয়া দিন যাপন করিতেছেন. ্ষেই সময় মাতা জাতোজী যোগশিকা করিবার আকাজ্জা প্রকাশ করেন। গুরুগোবিন্দ ধর্মপত্নীর আকাজ্জ। পূর্ণ করিবার জন্ত কিরূপ চিত্তরতির নিরোধপুর্বক ধোগ অভ্যাস করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেন। স্বল্লাহারী হইয়া প্রশান্তমনে সেই অভ্যাস বংসরেককাল করিতে করিতে গুরুর অতুগ্রহে তাঁহার এতটা শিক্ষা হইয়া পড়িল যে, হাঁহার কতকটা ভবিষ্য-দৃষ্টিও জান্মল। তিনি তথন বুঝিতে পারিলেন যে, মুদলমানদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহার তিনটি সম্ভানই নিহত হইবে। ইহাতে অপত্যস্নেহে মুগ্ধ হইগা উহার কোন উপায় বিধানের নিমিত্ত স্বামীর নিকট প্রার্থনা করেন এবং যাহাতে নিজ্ববংশ রক্ষা হয়, সেজগু আগ্রহ প্রকাশ করেন। তত্বরে গুরু বলিয়াছিলেন, তমি যোগে অনেকটা উন্নতি করিয়াছ, তাহা ব্ঝিতেছি, কিন্তু এখনও মায়াজাল কাটিতে পার নাই। নিজ নিজ কণ্ম कतिया या याशात व्यापन पर्य हिनात. तम विषया जगवात्नत रमजल हेच्छा. তাহার বিরুদ্ধে কোন চেষ্টা করা উচিত নয়। মায়াজাশে বন্ধ হইয়া পার্থিব পুত্রতে মুগ্ধ হইও না। তথন জীতোজী বলেন—''তবে এরূপ অমুমতি করুন, যাহাতে আমাকে পুত্রশোক ভোগ করিতে না হয়; দে দকল জনম্বিনারক ঘটন। ঘটিবার আগেই ষেন আমি যাইতে পারি।" গুরু ''তাহাই হইবে'' বিদয়া অনুমতি প্রদান করিলে, জীতোজী একবার सामीत आशाममञ्जूक मर्गन कतिलन এवः विरम्य कतिया सामीत श्रीहत्रा-দির্শন পূর্ব্বক গ্যান করিতে করিতে নিভূত স্থানে গমন করিয়া যোগে তমুত্যাগ করেন। পরিবার ধর্গ দকলে মাতা জীতোজীর জন্ম শোক করিতে থাকেন: কিন্তু গোবিন্দের জ্ঞান বৈরাগ্যের কথায় সকলে ক্রমশঃ শান্তিশাভ করেন।

গুরু গোরিন্দ আবার বৃদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভাগুরের

বছমূল্য অনাবশুক দ্রব্যাদি নষ্ট করিতে লাগিলেন। প্রথমে কিংধাপ প্রভৃতি বছমূল্য বস্ত্র গুলিতে অগ্নিপ্রদান করিলেন, পরে স্বর্ণ রৌপাাদি শতক্র নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। পশ্পা ভীমচাদকে এই সমস্ত ঘটনার সংবাদ দেন। তদমুসারে তাঁহার লোক রাত্রিতে আসিয়া নদী হইতে সেই সকল স্বর্ণাদি উঠাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই।

এই দময় একটি অন্ত্ত ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া শিপদিগের মধ্যে প্রদিদ্ধি আছে। —জনৈক ফকির আসিয়া গোবিলকে বলেন বে, সম্প্রতি স্থানের দময় ডুব দিবামাত্র কে একজন স্ত্রীলোক বেল তাঁহার হাতে ধরিয়া কোপায় লইয়া বায়। তথায় গিয়া দেথিয়াছিলেন, একজন মহাপুরুষ দর্পবেষ্টিত হইয়া বিসয়া আছেন। তিনি বলেন, শুরুরগোবিলকে গিয়া বলিবে যে, তাঁহার প্রেরিত ৯ কোটা ৭২ লক্ষ ও ১০ কোটা একুনে ১৯ কোটা ৭২ লক্ষ মুদ্রা তিনি ধথাক্রমে তাহার ছই পত্নীপ্রারা পাইয়াছেন; যথাসময়ে ঐ টাকা বেন তাঁহার নিকট গ্রহণ করা হয়। এক্ষণে সেই মহাপুরুষের কথা স্থারৎ বোধ হইতেছে। এই বলিয়া ফকির শুরুরগোবিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সর্পবেষ্টিত মহাপুরুষ কে? শুরু উত্তর করিলেন—"সমুদ্র। শতক্র ও গোদাবরী—নামক তই নদীকে তাঁহার তই পত্নী বলিয়া জানিবে।"

### আনন্দপুর পর্বা।

—::::---পঞ্চবিংশ পৰ্ববাধ্যায়।

# চামকোরে প্রথম যুদ্ধ। তামাক সেবন নিষেধ এবং কেশধারণ ব্যবস্থা।

বর্ণিত সময়ে একটা স্থ্যগ্রহণ উপস্থিত হয়। গুরু তত্বপশক্ষে কুরুক্ষেত্র তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন। পরিবারবর্গ সঙ্গে যাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শুকু তাহাদের কাহাকেও সঙ্গে লয়েন নাই। যেরূপ ধরণে মাতা গুজরীকে পর্যান্ত সঙ্গে লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে গৃহে রাধিয়া একজন সশস্ত্র শিষ্যমাত্র লইয়া তীর্থবাত্রা করিলেন, ভাহাতে বোধ হয়, গুরু স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, বাহিরে গেলে শত্রু কর্তৃক আক্রাস্ত হইবেন। সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরু-ক্ষেত্রে বৃহৎ মেলা হইয়াছিল। গুরু তীর্থস্থানে উপস্থিত হইয়া যথারীতি দর্শনাদি করিয়া মেলায় অনেকগুলি ঘোডা ক্রয় করেন। তথায় কোন ৰাক্সামা হয় নাই। প্রত্যাগমনকালে প্রথমধ্যে খেড়িগ্রামের নিকট मग्रट्णांग नारम जटेनक वृक्षा श्वक्ररागितिन्ततः अर्थवन्ना धात्रण कवित्रा তাঁহাকে থামাইয়াছিলেন। এই বুদ্ধার সহিত গুরু ষেরূপ ধরণে কথা-বার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহাতে যেন পূর্ব্ব ইইতে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। গোবিন্দ বুদ্ধাকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া চামকোর ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শিবির সন্নিবেশপুর্বাক কয়েকদিন অবস্থান করিলেন।

পম্পার নিকট ভীমচাঁদ এই সংবাদ পাইয়া লাহোরের স্থবাকে এবং পাহাড়ী রাজগণকে জানাইলেন যে, গুরুগোবিন্দ তীর্থদর্শন উপলক্ষে পথিমধ্যে অবস্থান করিতেছেন: এ সময়ে আক্রমণ করিলে সহজেই তাঁহাকে পরাজয় করা যায়। যথন ভীমচাঁদের প্রেরিত সংবাদ লাহোরে পৌছিল, দেই সময়ে দৈয়লাবেগ ও আলপ্থা নামক সমাটের তুইজন সেনাপতি, প্রত্যেকে পাঁচহাজার সেনা লইয়া লাহোর হইতে লুধিয়ানার পথ দিয়া দিল্লী যাইন্ডে ছিলেন। ভীমচাদের প্রেরিত হাণ্ডুরিয়ারাজ ভূপচাঁদের পরামর্শে তাঁহারা সে পথ ত্যাগ করিয়া চামকোর পথে আদিয়া अकृटक आक्रका कतिरमन। किन्नु युक्त अधिकक्रण खाबी रुटेम ना। देशबागादिश গুরুগোবিন্দকে পূর্বে একবার দর্শন করিয়াছিলেন। এ বারে দর্শন করিয়া হঠাৎ এরূপ মুগ্ধ হইরা গেলেন যে. আর গুরুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। গুরুর শরণাগত হইয়া রুপাপ্রার্থী হইলেন। সৈয়দা-বেগের দৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের সেনাপতির পথ অনুসরণ করিল এবং কেহ বা প্রায়ন করিল: কিন্তু অধিকাংশই আলপ্থার দৈন্যদলে যোগ দিল। এই ঘটনায় মোগল দৈন্য মধ্যে এরূপ বিশৃঙ্খলত। ও পরস্পরে অবিশ্বাদ ঘটিল যে, অতি সামাক্ত যুদ্ধেই আলপুখাঁ সদৈনো পলায়ন করিলেন। গুরুগোবিন্দ ইছার পর চামকোর ত্যাগ করিয়া আনন্তপুরে আসিলে শিখগণ অতি সমারোহে অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। আবার পূর্বের নাম গুরুগোবিন্দ শিষ্যবর্গকে নানা-প্রকার উপদেশ দিয়া দিন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন আনন্দপুরের নিকট অধারোহণে বেড়াইবার সময় গোবিন্দের অথ চমকাইয়া উঠে। তথন গোবিন্দ শিষ্যবর্গকে বলেন, অদ্রে ঐ তামাকু ক্ষেত্রের গল্পে ঘোড়া চমকাইয়াছে; তামাকু অতি মন্দ পদার্থ, উহা ব্যবহার করা উচিত নয়। এই উপলক্ষে স্থ্যপ্রকাশে বর্ণিত আছে বে,

গুরুগোবিন্দ আরও বলিয়াছিলেন যে, স্কন্দসংহিতায় ভগবান শিব নিজ পুত্র কার্ত্তিককে বলিতেছেন, দ্বাপর যুগের অন্তে পাণ্ডুবংশে মেঘনাদ নামে আন্ধনীড়ে জনৈক রাজা হইয়া প্রজাকে উৎপীড়ন করেন: তাহাতে পশ্চিম হইতে এক যবনপীর আসিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করেন : রাজা সন্ন্যাসিবেশে পুষরতীর্থে গমন করেন; তথায় একজন সহিত তাঁহার দেখা হয়: সন্ন্যাসী রাজা পিপাসাত্র হইয়া সাধুর নিকট জল প্রার্থনা করেন; সাধু তাঁহার পাপের উল্লেখ করিয়া বলেন, তুমি পাত্র স্পর্শ করিলে উহা অপবিত্র হইবে; এইরূপে ঘূণিত হওয়ার কিছু দিন পরে রাজা সল্লাদিবেশ ত্যাগ করিয়া আজাপালের রাজার কন্তাকে বিবাহ করেন এবং পুনরায় রাজা হইরা গোমেধ-যক্ত করেন: সেই যক্ত-কুও হইতে তামাকুর উদ্ভব হয়; তামাকু যে গোহত্যা হইতে উদ্ভত, গুরু ইচাই শিষাবর্গের ধারণা করাইয়া দেন। স্থানান্তরে একপাও বলিয়াছেন যে, তামাকু সেবনে মন্ত্রফুর্ত্তি হয় না। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, ১৬১৭ খৃষ্টান্দে তামাকু প্রথমে ভারতবর্ষে আমদানী হয় এবং অল শিখেরা যে তামাকুকে বিশেষ ঘুণা করেন, তদ্বিষয়ে একটা গল্প অল্পকাল পূর্বের থবরের কাগজে দেখা গিয়াছিল। পাতিয়ালার মহারাজ একজন ইংরাজ কামিনাকে শিথ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন. তাহাতে তাঁহার জাতি যায় নাই। কিন্তু একদিন কোন ইংরাজ ভদ্রলোক একটা চুরুট দিয়া আপ্যায়িত করিতে গেলে, তিনি সহসা হস্ত সরাইয়া ্বলেন, "আমি আপনার সৌজ্ঞাকুতজ্ঞ; কিন্তু আমি শিখ"। ''আমি শিৰ'' এই কথাতেই মহারাজ বুঝাইতে চাহিলেন যে ''তামাকু আমার একান্তই অম্পুণ্য"। ইংরাজনী এত বুঝিলেন না; তিনি মনে করিলেন মহারাজ "দিক বা পীড়িত"! তিনি বলিলেন, "বিশেষ কোন ব্যারাম নৰ ত গ'

একদিন গুরুর নিকট শিষাবর্গ প্রশ্ন করেন যে. কেশধারণ অন্য কোন সম্প্রদারে দেখা যায় না : ইহার কারণ কি ? তত্ত্তরে গুরু বলেন, মস্তক মুগুন সম্বন্ধে পূর্ব্বে শান্ত্রে বিধি ছিল না। কলিযুগ প্রবর্ত্তমানের ছই সহস্র-ৰংসর পরে নন্দনামে জনৈক ব্যক্তি রাজা হয়েন। তিনি ক্রমে অনেকগুলি কুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। তথন তাঁহার এই মনে হয় যে, যদি কেহ তপঃপ্রভাবে তাঁহার ঐশ্বর্যা হস্তান্তর করিয়া লয়, তবে কি উপায়ে তাহা নিবারণ হইতে পারে ? মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, মস্তক-মুগুন করিলে তপ: প্রভাব হ্রাস হইয়া যাইবে। তদমুসারে বলপ্রকাশপূর্বক রাজাজায় ব্রাহ্মণগণের মস্তক-মুণ্ডন আরম্ভ হয়। তখন মুণ্ডনের সমর্থক কয়েকটা শ্লোক প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। মন্তক-মুণ্ডনে তপঃপ্রভাব থববীক্বত হইয়াছে এবং মন্ত্রের স্ফুর্ত্তিও পূর্বের ন্যায় হয় না; এইজন্য থালসাদিগকে কেশধারণ করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। সামগায়ীরা মত্তক-মুগুন করিতেন বলিয়া অনেক স্থলে উল্লেখ আছে ; সে সকলই যে প্রক্রিপ্ত বাক্য একথা বলিবার শক্তি আমাদের নাই। বৌদ্ধ যতিগণ মস্তক-মুগুন করিয়া পাকেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে নন্দ নামে প্রতাপশালী রাজা ছিলেন: অব্রুগোবিন্দ তাঁহাকেই উল্লেখ করিয়াছেন কিনা, তাহাও বলা যায় না।

ক্ষোরকার্য্য না করিলে যে তেজো বৃদ্ধি হয়, একথা আমাদের শাস্ত্রেও আছে:—

> "কেশশ্ম**ল** ধারয়তামগ্রা ভবতি সন্ততিঃ" ( শুদ্ধিতত্ত্বন্। অশৌচরকর ।৩৫)

কেশ এবং শ্মশ্রু রাখিলে তেজো বৃদ্ধি হয়।

যথন ৮ তারকনাথ বা অন্য কোথাও হত্যা দিতে হয় অর্থাৎ একাজ একাগ্রচিত্তে শিবোপাসনা করিতে হয় এবং যথন বিশেষ ভচিভাবে পারদ

ৰা হরিতাল ভত্ম করিতে হয়, তথন নথ চুল রাখিবার বিধি আছে। "কটাধারী তপত্বী" কথাই প্রচলিত। চাতৃর্মাদ্যে ক্ষৌরকার্ব্য হর না। ফলত: একচিত্তে "বিশেষ" তপস্যার সময় ক্ষোরকার্য্য আমাদের শাস্ত্রমতেও অপ্রশন্ত। নৈমিত্তিক পূজা স্বস্তায়নাদি দিনে ক্ষৌরকর্ম করিতে নাই। শিধেরা বাবজ্জীবন গুরুদত্ত মন্ত্রনাধনে একান্তেই একাগ্রচিত্তে থাকিতে আদিষ্ট। এই জনাই উহাদের নাপিত স্পর্ন নিষেধ। "কামালে জোমালেই বর" অর্থাৎ ক্লোরকার্যা কভকটা বেশভ্যার উৎকর্বসাধনের সামিল। অনেক ছেলের মাথা কামাইরা मिरा अञ्चर्थ करत, हेशां अपनाक पार्थितारहन । निर्थमिरात कम **व**वर শ্रक्ष त्रांशा क्षेत्र जमानक त्वन शांत्रत्वत्र बना विविधा याँशांत्रा वार्षा করেন, এই মাত্র বলিতে পারি, প্রকৃত হউক, আর না হউক, ক্লৌরকর্ম্ম না করিলে তেজোবৃদ্ধি হয়, এই বিশ্বাসে যে গুরু এই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্থাপ্রকাশে রহিয়াছে। এরপও হইতে পারে যে, স্করু-গোবিন্দ ভাবিয়াছিলেন যে. অশোচকালে ক্লোবকৰ্ম হয় না এবং প্রাধীন জনগণ নিতা অণ্ডচি।

# আনন্দপুর পর্ব

--::--

### ষড় বিংশ পর্বাধ্যায়।

#### পুনর্কার যুদ্ধ।

শুক্রনান সেনাপতি সৈয়দাবেগ একণে গুরুগোবিন্দের অনুগত।
শুক্রগোবিন্দ চামকোর হইতে আনন্দপুর আসিবার সময় সৈয়দাবেগ
তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এক দিন গুরুদরবারে সকলের
সমক্ষে সৈয়দাবেগ বলিলেন যে, তাঁহারা লাহোর হইতে দিল্লী
শাত্রাকালে ভীমচাঁদের দৃভমুথেই গুরুর চামকোর মাঠে অবস্থানের
সংবাদ পাইয়াছিলেন, এবং ভীমচাঁদের দলের প্ররোচনায় আলপ্থা এবং
তিনি সসৈত্যে তথায় আসিয়াছিলেন। সৈয়দাবেগের কথায় ভীমচাঁদের
পক্ষপাতী উপস্থিত শিথগণকে সম্বোধন করিয়া গুরু বলিলেন,—"বহুদিন
হইতেই বলা যাইতেছে যে ভীমচাঁদের মৈত্রীভাব শঠতা মাত্র।
উহার সহিত সরল বাবহার বুথা কটের কারণ হয়।" এই সময়ে
কয়েরক জন শিথ স্থবিধা বুঝিয়া পাহাড়তলীতে ভীমচাঁদের অধিকারে
মৃগয়া করিবার জন্ত গুরুর অনুমতি লইল।

গুরুর অমুমতি লাভ করিয়া শিখেরা দলে দলে পাহাড় ও উপত্যকা ভূমিতে মৃগন্ধা করিতে গমন করিতে লাগিল। তথায় যে সকল জ্বনপদের লোক গুরুর অধীনতা স্বীকার করিল, ভাহারা সর্ব্ধ প্রকার উৎপীড়নের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। এইরূপে ঐ প্রদেশের কতক অংশ স্ক্রুলোবিন্দের অধিকার ভুক্ত হইনা গেল। উৎপীড়িতের মধ্যে অনেকে গুরুর অধীনতা স্বীকার না করিয়া, ভামচাঁদকে উপদ্রবের কথা জানাইতে লাগিল। ভামচাঁদ পুনঃ পুনঃ এই দকল সংবাদ পাইয়া, ইতি-কর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্ত হাগুরিয়ার রাজা ভূপচাঁদ, চাম্বেলের রাজা, ফতেপুরের রাজা উজীর সিং এবং নাহোনের রাজা দেবশরণের সহিত পরামর্শ করিলেন। কিশোরী চাঁদ প্রভৃতি বীরগণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন বলিয়া নিরুৎসাহ হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম ইত্যাদি বাকো হাগুরয়ার রাজা উৎসাহ দিলেন এবং বলিলেন—"পুনঃপুনঃ বাদশাহের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াই বা কিছিবে, স্বাবলম্বন চাই।"

এদিকে ছিদিয়ারপ্রের নিকট বদীগ্রামের এক পাঠান এক ব্রাহ্মণের নব বিবাহিত। পত্নীকে লুঠন করিয়া লইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অনস্থোপায় হইয়া গুরুদরবারে আদিয়া এই সংবাদ দিয়া বলে,—"যদি তাহার পত্নীকে অবিপ্রম্ব উদ্ধার করিয়া না দেওয়া হয়, তবে সে গুরুদরবারে প্রাণত্যাগ করিবে।" গুরুর অনুমতিক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিত সিং অবিলধে একশত সশস্ত্ব শিথ লইয়া বদীগ্রামে যাত্রা করিলেন। বদাগ্রাম আনন্দপুর হইতে বহুদ্র হইলেও বিশেষ চেষ্টা করিয়া অজিতসিং সেই রাত্রিতেই গিয়া উক্ত পাঠানের বাড়া ঘেরাও করেন। এই পাঠান প্রকৃতই মন্দ লোক ছিল। রাত্রিশেষে তাহার বাড়া বেরাও হইয়াছে গুনিয়াও তাহার প্রতিবাসাদিগের মধ্যে কেই তাহাকে সাহায্য করিলেন না; বয়ং সন্তোম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন অজিত সিং বিনা রক্তপাতে ঐ পাঠানকে ও নব-ব্রাহ্মণ-বধ্কে লইয়া আনন্দপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণের বধু ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইল এবং গুরুর আজায় ঐ পাঠানের প্রাণদণ্ড করা হইল। মুদলমান মহলে সকলে ত সকল বিবরণ জ্বানল না; গুধু জ্বানিল এক জন

সম্পত্তিশালী মুসলমানকে ধরিরা লইরা গিরা গুরু তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। স্থতরাং সাধারণতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে গুরুর প্রতি বিবেষ আরও বাডিয়া উঠিল।

এদিকে পাহাড়ীরা পরামর্শ করিয়া যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন, এবং শুরুণোবিন্দকে পত্র লিথিলেন যে শিথেরা "ছনে" (অর্থাৎ উপত্যকা ভূমিতে) আদিয়া বড় উৎপাত করে; তাহাদিগকে এ বিষয়ে নিবারণ করিবে; নতুবা সদৈতে গিয়া ইহার প্রতিফল দেওয়া বাইবে। শুরুণোবিন্দ এই পত্র পাইলে শিথ-সভায় যেন জ্বলম্ভ অয়িতে মৃতাহুতি পড়িল। সংবাদ পাওয়া গেল পাহাড়ীরা দশ হাজায় সৈত্র সংগ্রহ করিয়াছে। শুরুণোবিন্দ পাহাড়ী রাজগণকে উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রতিফল গ্রহণের জ্বন্ত সশস্ত্র প্রস্তুত আছেন। এই পত্র সহিত পাহাড়ী রাজগণের দৃতকে বিদায় দিয়াই তিনি আট হাজার সশস্ত্র শিথ লইয়া প্রস্তুত হইলেন এবং শক্রকে আনন্দপুর পর্যাস্ত অগ্রসর হইতে দিলে সাধারণ লোকের বিশেষ কন্ত হইবে এইজ্ব্র পরিবায় বর্গকে আনন্দপুর রাথিয়া তিনি সদৈত্রে পাহাড়তলীয় দিকে অগ্রসর হইয়া প্রাস্তর্ম প্রতিক শক্রগণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পাহাড়ী রাজারা আসিয়া আক্রমণ করিল। সৈত্য সংখ্যা অধিক থাকায় প্রথমের প্রচণ্ড আক্রমণে পাহাড়ীয়ারা শিথগণকে কতকটা হটাইয়া আনিল। কিন্তু শিথগণের ধৈর্যাগুণে পাহাড়ীয়া সে ভাবে অধিকক্ষণ বৃদ্ধ করিতে পারিল না। অল্লক্ষণ মধ্যেই ভাহারা নিজেজ হইয়া পলায়ন করিল। শিথেরা সানল্দে আনন্দপুরে ফিরিয়া আসিলেন। সকল দেশে এবং সকল সময়েই পাহাড়ী সৈত্যের প্রথম ধাওয়া অতি ভয়ানক হয়। হাইলাগুারদিগের সহিত কভেনাণ্টেরদিপের বৃদ্ধে, নৌশেরার শিথদিগের সহিত পাঠান গোন্ধাবিদিপের বৃদ্ধে, আজ্বাল

ও ভারত গবর্ণমেন্টের সৈঞ্চদিগের প্রতি সীমাস্ত গোষ্টায়দিগের গাজিদলের আক্রমণে পাহাড়ীদের এই প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করা বড় কঠিন ব্যাপার। অধিক ধৈর্যাশালী ও একত্র যুদ্ধ করিতে শিক্ষিতা সমতলবাসী সৈত্য প্রায়ই শেষে জয়ী হয় বটে, কিন্তু সে দিনকার সামাস্ত উজীরীদের ধাওয়াতেই ওয়ানোর রণস্থলে আমাদের কম ক্ষতি হয় নাই। ম্যাগাজিন রাইফেলের এবং ম্যাক্সিম তোপের দিনেই যথন এমন, তথন সেকালের পাহাড়ী সৈত্যের আক্রমণ যে কিরপ ভাষণ হইত, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

যাহা হউক পাহাড়ী রাজগণ পলাইয়া গিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না।
তাঁহারা আবার বাদশাহের সাহায্য গ্রহণ স্থির করিয়া বছমূল্য
উপঢ়ৌকন সমেত দিল্লীতে দৃত প্রেরণ করিলেন। এদিকে শিথেরা
আনন্দপুরে ফিরিয়া গেলে তথায় যুদ্ধ জয়ের বাত বাজিতে লাগিল; গুরুর
বাণী-সকল গীত হইতে লাগিল; সেই সঙ্গে দরিজদিগকে অর্থদান ও
বুদ্ধে আহতদিগকে ঔষধদানও হইতে লাগিল।

গুরু তেগ বাহাত্রের আমল হইতেই বেশ স্পষ্টরূপে দেখা গিয়াছে বে, শিথদিগের স্বজাতি-প্রিয়তা বড় প্রবল এবং সেজন্ত স্বজাতি উৎপীড়নকারী মুসলমানের প্রতি উইাদের বিদ্বেভাব দাঁড়াইয়াছিল। এক্ষণে হিন্দু-ধর্মাবলম্বী ক্ষত্রির পাহাড়ী রাজগণের গুরুর প্রতি পুনঃ পুনঃ আক্রমণে গুরু দরবারে শিথদিগের মধ্যে একটু হিন্দু-বিদেষ জন্মিতে লাগিল। রাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত এবং তাহারই প্রভাব গুরু গোবিন্দও বলিয়াছেন:—

"ছতুঁ পন্থমে কপট বিদ্যা চালানী। বহোর ভিসরা পন্থ কিজে প্রধানী॥"

হিন্দু-মুসলমান এতছভয় পথেই কপটতা চলিয়াছে; অতএব তৃতীয় খালদা বা শিথ বা নানক পন্থাকেই প্রধান কর।

হিন্দুস্বরক্ষা করিবার জন্ত গুরু তেগ বাহাছর প্রাণ দিয়াছিলেন—তাঁহার

উপযুক্তপুত্র, যিনি বেদপুরাণ রক্ষা করিবার জন্মই অবভার বলিয়া শিখদিগের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছেন—তিনি পিতৃপথ অমুসারে চলিতে চলিতে
কেন যে এক একবার হিন্দুভাবকে মুসলমানের ভাবের সঙ্গে একভাবে
লইয়াছিলেন অর্থাৎ থালশা যেন "একটা স্বতন্ত্র ভাব বা ধর্ম বলিয়া পরিচয়্ন
দিয়াছিলেন এবং কেনই যে নানকের ধর্ম ও গুরুগোবিন্দের ধর্ম যেন
এক নয় বলিয়া অনেকের সন্দেহ হয়—তাহা ঠিক ব্ঝিয়া উঠা কঠিন।
তবে গুরু নানকের ও গুরুগোবিন্দের ধর্মে পরস্পর সান্ত্রিক ও রাজসিক
বিভিন্নতা আছে, সন্দেহ নাই। এবং কুবুদ্ধি পাহাড়ী হিন্দু রাজারা উহার
মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়াই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

এবার যুদ্ধ জয়ের পর গুরু আনন্দপুরের দরবারে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে যশবালিয়া রাজ্যের বার সিং নামক জনৈক শিথ আসিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মন্দ হইয়াছে; কিন্তু শিথের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; কিরুপে উহারা শ্রেষ্ঠিত্ব লাভ করিবে। তছত্তবে গুরু বলিয়াছিলেন।

> 'থানা থাওয়ে ধরমকা করে সারনে মেল। তবে থালসা জাপে সোজানে ভারত পেল।''

অর্থাৎ, ধর্মপথে থাকিয়া পরিবার পোষণ করিবে এবং সারবান্ লোকের সহিত মিলিবে; তবে থালসার উন্নতি ভারতে প্রকাশ হইবে। ভারতে দেই একই ভাবের উক্তি চিরকাল! "সংপথে জীবন যাত্রা এবং সংসঙ্গ" ফলে—"যতোধর্মন্ততো জন্নঃ"। এতত্পলক্ষে শুরু আরও বলিয়াছিলেন, "খালসাগণ প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবে, পরে সাধু সঙ্গ করিয়া অন্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কলিয়ুগে ভক্তি এবং ভগবানের নামই সার। আর শুরু সেবাই থালসাগণের উন্নতির কারণ হইবে। পৃথিবীর অন্তান্ত সকল সম্প্রদায় বা ধর্মাবলম্বিগণ শুরু বিনা ক্রমশঃ হান হইয়া পড়িবে—সামান্ত ভ্তা হইয়া পড়িবে।"

## আনন্দপুরপর্ব্ব

. (/.

## সপ্তবিংশ পর্ববাধ্যায়।

খোদ বাদশার আসন টলিল।

ভীমচান-প্রমুথ পাহাড়ী রাজগণ বহুমূল্য উপঢোকন সমেত এবার দিল্লীতে লোক যে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার ফলে বহু দৈশু সমভিব্যাহারে গুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করাই বাদসাহের প্রতিনিধি সভায় স্থির হইন এবং তদমুসারে বহুসংখ্যক (সূর্য্য প্রকাশের মতে একলক্ষ পঁটিশ হাজার) সৈশু লইয়া সৈদাখাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে গুরুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল।

দৈদাখাঁ প্রথমে থানেশ্বরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শুরুর বিক্রদ্ধে এই অগণ্য সেনা আগমন করিতেছে জানিতে পারিয়া থানেশরননিবাদী জনৈক শিথ সম্বর আনন্দপুর গমনপূর্ব্ধক শুরুকে সংবাদ দিল। তথন আনন্দপুরে পাঁচশত মাত্র বাছাই বাছাই শিথবোদ্ধা উপস্থিত ছিল। এরূপ অবস্থায় যদিও যুদ্ধ করিতে যাওয়া উচিত নয়, তথাপি শুরু শিথগানের উৎসাহ-বাকো আনন্দপুর হইতে অল্প মাত্র দ্র অগ্রসর হইয়া, নগর ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে যত্ত অল্পধারী লোক সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা দ্বারা বিচিত্র কৌশলে বাহ রচনা পূর্বক স্থির হইয়া রহিলেন।

অতি সত্তরেই সম্রাটনৈতের অগ্রবর্তী দল তথার আসিরা উপত্তিত হইল। বলা বাহুলা, যে লক্ষাধিক মোগল সেনা আসিতেছে শুনিয়া শিথ পক্ষে কাহারও প্রয়ের আশা ছিল না। যাহা হউক, যুদ্ধ আরিস্ত হইল। শুক্রভক্ত পূর্ব্বোক্ত সৈয়দাবেগ শিথদিগের সহিত বাদসাহের সৈঞা সমাবৃত পাহাড়ী রাজা হরিচন্দকে আক্রমণ করিলেন এবং সেই যুদ্ধে সৈয়দাবেগের হস্তে হরিচন্দ নিহত হইলেন। তথন সম্রাটের সৈনিক দীনাবেগ যুদ্ধ করিয়া সৈয়দাবেগকে নিহত করিলেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে যিনি সম্রাটের প্রধান সেনাপতি, তিনি প্রতিনিধি সভার আদেশ অনুসারে গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া আসিরাছিলেন বটে, কিন্তু গুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাঁহার কিছু মাত্রই ঔৎস্কর ছিল না। তিনি পূর্ব্ধ হইতেই গুরুরগাবিন্দের গুণকীর্ত্তন লোকম্থে শুনিয়া তাঁহার দর্শন লাভের জন্ম লালায়িত ছিলেন—কেবল জাতীয় মেহ ও সামাজিক লজ্জা প্রভৃতিতে তাঁহাকে দে ভাব গোপন রাখিতে হইয়াছিল। এক্ষণে কতক্ষণে তাঁহার দর্শন লাভ করিবেন, এই চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ সমরাঙ্গনে গুরুর দর্শন পাইয়া সেনাপতি দৈদার্থা একবারে মুগ্ণ হইয়া পড়িলেন; এবং থরিত পদে গুরুর নিকট গিয়া ভাহার মোহ জাল কাটিয়া দিতে ভক্তি-সহকারে অনুরোধ করিলেন। গুরু বলিলেন, —"স্ত্রীঃ পুত্রের মেহ এবং লোকলজ্জা ভয় বজায় রাখা এবং মোক্ষলাভ এক সঞ্চেহ্ম না।" সৈদার্থা গুরুর চরণে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন; গুরু তাহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া দেওয়ার পর তিনি বৈরাগ্য আশ্রম করিয়া সমরাঙ্গন হইতে প্রস্থান করিলেন।

তথন সম্রাটের দিতীয় সন্দার রমজান গা সৈদাখার স্থান গ্রহণ করিয়া, বৃদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রমজান খাঁ অবিলম্বেই গুরুকে লক্ষ্য করিয়া তীর চালাইলে, গুরু সেই তীর ঢাল দ্বারা, সামলাইয়া, সেনাপতি রমজান খাঁকে এক তীরেই বধ করিলেন।

এইরূপে পর্পর তৃইজন সেনাপতিকে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র বিগতবৈর বা হতজীবন হইতে দেখিয়া মুসলমান সেনাগণ একান্ডই অনৃষ্ঠবৈশুণা স্থির করিয়া ভগ্নোৎসাহ এবং শৃঙ্খলাশৃন্ম হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের অধিকাংশই আপনাদের মধ্যে পরম্পরের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া সরহিন্দের পথে পলায়ন করিল। কিন্তু মোগল সমাটের সেনা অগণা। উহাদের এক দল থানিক ঘুরিয়া গিয়া অপর এক দিক গইতে আনন্দপুর আক্রমণ করিতে ছিল। উহারা প্রধান সেনাপতিদের ব্যাপার দেখে নাই; স্কৃতরাং সেই দলের মুসলমান সেনা ওরূপ সহজে পলায়ন করিল না। উহারা আনন্দপুরের প্রাচীর উল্লেভ্যন পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া অল্লসংখ্যক রক্ষীদিগকে নিহত করিয়াই সম্পূর্ণ যুদ্ধ জয় হইয়াছে দ্বির করিল এবং তাড়াভাড়ি নগর লুঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তথন অসম্ভবনীয়রূপে বিপদজাল হইতে যেন সাক্ষাৎ দৈবাম্ব্রু উত্তীর্ণ শিথেরা সমরক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া গিয়া সেই দ্বিতীয় মুসলমান সেনাদলকে অতি ভীষণবেগে আক্রমণ করিয়া সহজেই তাহাদিগকে আনন্দপুর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

এদিকে সম্রাট আরম্বজেব দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া শুরুগোবিন্দের বিরুদ্ধেনানা প্রকার কথা শুনিতেছিলেন। তিনি গোলকুণ্ডা ইইতে গুরুগোবিন্দের আচরণ বিষয়ে কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই পর ওয়ানা পত্রে বাদদাহ লিথিয়াছিলেন, ষে—"আমি পীর মুরিদের (শাস্তসেবকের বা ফকির সন্ন্যাসীর) পালক। তুমি বড় তুর্ব্বভূত হইয়াছ বলিয়া সংবাদ আসিতেছে। যদি শাস্তিতে থাক, তবে কোন ভর নাই; নতুবা তোমাকে শাসনদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।" তত্ত্ত্বে শুরুগোবিন্দ সম্রাটকে যে নিবেদন পত্র দেন, ভাহাই "জঙ্গনামা" বলিয়া খ্যাত।

# আনন্দপুর পর্ক।

--:\*:---

### অফ্টবিংশ পর্ববাধ্যায়।

#### জঙ্গনামা। তত্ত্বপা।

শুক্রণোবিন্দ সিংহের উপর সমাটের প্রথম পরওয়ানার ও "জ্জনামা" নামক উত্তর সম্বন্ধে শিথলেথকগণের বর্ণনা মাত্র পাওয়া যায়; অবিকল ভাবে বা "শুকুর বাণী" বলিয়া পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত করেক পংক্তিতে মূল কথাশুলি বেশ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে:—

"আরঙ্গজেব যো লেথেয়া দক্ষিণো পরওয়ানা।

ত্—শুরুগোবিন্দ সিং সদাঁয়েদা কলাবান যোধা মর্দানা॥

ছকুম মেরা কান্ধার বিচ্ কাবুল থোরাসানা।

সব রাজে দক্ষিণ পাছাড় দে আরে করন সলামা॥

সাচে তেরে বিচ্ছায় সচ্ কসম কোরানা।

পরওয়ানা দেখকে মিল সতাব, নহি কর যুদ্ধ সমিয়ানা॥

মএ পকড়ঙ্গা পর নাল করে ফতে দামামা॥

মএ গুনা লাঁ প্রভাৎয়া কসম কোরানা॥

এ হে ছোড়েঙ্গে ধরমমু ল্যাবন্ ইমানা।

ওঃ কুতুয়া মেরা পঢ়েঙ্গে বিচ দোঁহা জাহানা॥

মৈ ছাড়াঙ্গা তিনামু যে পড়ন কোরানা।

হক্ষিকংশুন কাশ্মীরদিবর্তীপশ্রিতানা।

মৈ ভেজা একো বাজমুক্স চিঁড়িয়া তামা॥

অর্থাৎ—আরক্ষজেব দক্ষিণ হইতে পরওয়ানায় লিখিয়াছিলেন, হে

শুরুপোবিন্দ সিং ভূমি বগাও যে, ভূমি বলবান্, যোদ্ধা এবং বীর। কান্দাহার কাবুল থোরাসানের মধ্যে আমার হুকুম চলে এবং দক্ষিণের পাহাড়ের সব রাজাগণ পর্যান্ত দশুবং হইরাছে। কোরানের দিব্য লইরা বলিতেছি, এই পরওয়ানা দেখিয়া সত্বরে আসিয়া আমার সহিত মিলিবে; নতুবা যুদ্ধের জন্য কন্ধন (বিবাহের স্ত্র) বাঁধিবে বা প্রস্তুত হইবে। আমি সম্মোরে তোমার ধরিয়া জয়ডয়া বাজাইব। যথন ধরিব, তথন জিজিয়া কর ডবল করিয়া বসাইব। তথন হিন্দুগণ ধর্ম ছাড়িয়া আমার ধর্ম ধরিবে এবং ইহ পরলোকের মধ্যে কল্মা পড়িবে। যে কোরান পড়িবে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তাহার সাক্ষী দেথ কাশ্মীরের পশুতগণের কি দশা করিয়াছি। আমি এমন এক বাজপক্ষী পাঠাইব যে ভূমি তাহার নিকট চড়াই পক্ষী হইয়া যাইবে।

উক্ত পত্তের উত্তরে শুরুগোবিন্দ লিখিয়াছিলেন:

সংগুরু সচে পাদশা পড়েরা পরোরানা।

লিখে জবাব এহে ভেজেয়া যোবি সব্নামা॥

লিখিয়া সব হকিকতা বে সমর নিদানা।

তৈ কসম যো কিতি দাগেদিমৈ দিলে দি জানা॥

তুকর হক্ষার যো বোলেয়া নাপাগ জবানা।

বে সাহেব কিড়ি বলধরে ফিল উসদা খানা॥

মএ পাক্ড়ি ওট অকালদি কোই হোরনা জানা।

যে আরা হকুম অকালদা হাত বন্ধা গানা॥

মএ পাছ করা খালসা বিচ্দোহা জাহানা।

সাধা গমে আঁকিয়া হাকিম স্বল্তানা॥

হল পবেগা মূলুক বিচ্ কেয়া আপন বেগানা।

আন্দাগে চলেন্গে মারা মোগল পাঠানা॥

দোহাই দেন অশনদি মোহে যায় নিধানা।
মার ছর কারজা সরাত্ম যায় স্থন্নত এমানা।
চিডিয়া মারণ গজত্ব কর খাওন তামা॥

অর্থাৎ সংগুরু সচ্বাদসা গুরুপোবিন্দ সিং উক্ত পরওয়ানা পাঠ করিয়া যথাযথ উত্তর নিথিয়া পাঠাইলেন, যথা;—তুমি যাহা নিথিয়াছ, তাহা বুঝিয়াছি। তুমি যে শঠতা করিবার মানসে দিব্য গালিয়াছ, তোমার সে মনও জানিতে পারিয়াছি। তুমি অহঙ্কার বশতঃ যে সকল রথা কথা বলিয়াছ, সে বিষয়ে জ্ঞানিও, যদি ভগবান্ কীটকে বল দেন, তবে গে হাতীকে খাইতে পারে। আমি একমাত্র অকাল পুরুষের আশ্রয় লইয়াছি আর কিছু জানি না। যথন অকাল পুরুষের আশ্রয় লইয়াছি আর কিছু জানি না। যথন অকাল পুরুষের হুকুমে আসিয়াছি, তথন য়ুদ্ধের তাগা হাতে বাঁধিয়াই বসিয়া আছি। (তুমি যেমন ইহ পরকালের মধ্যে কলমা পড়াইতে চাও তেমনই) আমি ইহ পরলোকের জন্ত থালসা পন্থ চালাইয়াছি। ঈশ্বরের আজ্ঞান্সায়ে বৈরীদিগকে দণ্ড দিব। তথন আপন পরের মধ্যে সমস্ত দেশে একটা ধূম পড়িয়া যাইবে। তথন বারুদ না গাদিতেই গোলা চলিয়া মোগল পাঠান মারিবে। তথন উহারা (মোগল পাঠানেরা) অকাল পুরুষের দোহাই দিবে। আমি তোমার স্বয়ত কোরানের ধর্ম মারিয়া দর করিব। তথন চড়াই বাজকে আপন ভক্ষা জানিয়া মারিবে।

এই তেজঃপূর্ণ পত্র দিল্লীশ্বরের নিকট প্রেরিত হইল ! গুরুগোবিদ্দ সমগ্র ভারতের বাদসাহের অনুজ্ঞা বলিয়া একপদও বিচলিত হইলেন না। আনন্দপুরে বসিয়া ধীর গন্তীর ভাবে শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং অন্ত্র শস্ত গুলি শাণিত রাধিতে লাগিলেন।

এরপ গোল্যোগের দিনেও সে সময় গুরুগোবিল আনলপুরে শিষাবর্গকে কিরূপ উপ্দেশ দিয়া ভাহাদিগের স্হিত দিন যাপন করিতে ছিলেন, তাহার কতকটা আভাষ দেওয়া আবশুক। অনেকে বলেন যে, সাংসারিক নানা ঝঞ্চাটে ভগবৎ-কথার আলোচনা করা যায় না। কিন্তু গুরুত্বা। স্বয়ং দিল্লীশ্বর বাদশা তাহার প্রতি বিমুথ—প্রতিবাসী রাজগণ বাহার বিরুদ্ধে নিত্য ষড়যন্ত্র করিতে ব্যাপৃত। একদিন জনৈক শিষ্যের নিবেদন অনুসারে ভগবানের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলঃ—

জীব ও ঈশর উভয়েই চৈতন্তস্থারপ হইলেও ঈশর সর্বজ্ঞ ও জীব অল্পজ্ঞ। জীবের লক্ষণ ছয়টী;—জন্ম, মরণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হর্ষ, শোক। ঈশবের লক্ষণ ছয়টী:—লক্ষী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, উদার, যশ্ম, ও ঐশ্বর্য।

ইয়াতে স্বস্ট উপাবন'পারণ। নাশ কারণ ঈশ্বর ত্রয় কারণ॥
অর্থাৎ ইহা হইতে (ঈশ্বরের উক্ত ছয় গুণ হইতে) উৎপত্তি পালন
ও নাশ হয়।

অতএব এরপ ঈশবের সহিত জীবের একত্ব কিরূপে বলা যাইতে পারে।

"জীবপরতন্ত্র ছঃখী গুণ হীন। কিম দোমেন যি একতা লীন॥".

অর্থাৎ (ঈশ্বর স্বাধীন) জীব পরতন্ত্র, ছঃশী গুণহীন। কিরূপে এহেন জীব ও ঈশ্বরে এক হইতে পারে ? তবে,

"হংখী পরত হ অরক্ষতা জীব। তিনো ত্যজে পাছে যো থিব॥
সর্বজ্ঞতা ষট্পুণ সুখী সে ঈশ। তিনোত্যজে পশ্চাৎ রহিস॥
সচিচদানন্দ দোনোমে রহে ও। ইয়াতে একতা দোনা লহে ও॥
অর্থাৎ জীব হংখী, পরতন্ত্র ও অরক্ষ। উহার এই তিন পুণ
মুছিয়া গোলে, এবং ঈশ্বরের সর্ববিজ্ঞতা, ষড়্পুণ ও সুখ বাদ দিলে, উভরেই
সচিচদানন্দ বাকী থাকিবে। তথন উভরে একতা হইতে পারে।

এইরপ আনন্দের বাক্যালাপেই গুরু দরবারে দিন কাটিত। সঙ্গে

সঙ্গে অপর বিষয়ের কথাও হইত। সওয়া প্রহর রাত্রি থাকিতে শিথদিগের শ্যাতাাগ করিবার নিয়ম; যে সেরপ করিতে না পারে, সে অস্ততঃ ছয় দশু বা চারি দশু রাত্রি থাকিতে শ্যা ত্যাগ করিবে। শ্যা ত্যাগ করিয়। শৌচাদি ক্রিয়া সমাপনাস্তে স্নান করিবে। তৎপরে সত্যনাম স্মরণ করিবে। গুরুর বাণীর অর্থ চিস্তা করিবে। এইরপ করিতে করিতে দিনমান হইলে, সত্যনাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সংসারের কার্য্য করিবে। লোভী ষেরপ অস্তকার্য্যের সঙ্গে ধন চিস্তা করে, স্থবোধ শিথ সেইরপ সর্বাদা সত্যনাম চিস্তা করিবে। সাপের মন্ত্রের স্থায় আওড়াইতে হয়—মন্ত্রার্থ জ্ঞানিবার প্রয়োজন নাই, এই রূপ বৃদ্ধি হিন্দুর বা শিথের কাহারও নহে। 'সদ্ধ্যার মন্ত্রার্থ জ্ঞানে ষত্ন' করিবার বিধি আছে। শিথকে বাণীর অর্থ চিস্তা করিতে হয়।

# ञानम्भुत्रभर्व।

## উনত্রিংশ পর্ববাধ্যায়।

-:0:---

### ভীমচাঁদের অভিমান।

"জঙ্গনামা" অর্থে যুদ্ধ করণের অভিপ্রায় প্রকাশ। স্থতরাং জঙ্গনামা।
প্রেরিত হইলে পর সত্তরেই যুদ্ধ হইবে এটা বুঝিয়াও গুরু ধীরভাবে।
শিষাগণের সহিত ভগবৎকথার আলোচনাতেই দিন যাপন করিতেছিলেন। তবে সংসার সমরাঙ্গনে তত্ত্ব কথার সহিত যেমন সাধারণতঃ
অন্তঃশক্র দমনের জন্ত মানসিক অন্তর্শস্ত্র শাণিত করিবার উপদেশ
দেওয়া হয়, সংযমাদির অভ্যাস করিতে হয়, গুরুগোবিন্দের তত্ত্ব কথার
সঙ্গে অন্তর্বহিঃ উভয় শক্র দমনের সমান চেষ্টা রহিল। তত্ত্ব কথার সঙ্গে
সঙ্গে অন্তর্শস্ত্র শাণিত করিবার এবং অন্তর্চালনা শিক্ষা ও দলবদ্ধ হইয়া
কাওয়াজেরও বন্দোবস্ত হইতেচিল।

এদিকে ভামচাদ পুনঃ পুন পরাজিত হইয়াও নিবৃত্ত নহেন। এবার তিনি হাপুরিয়ার রাজাকে সঙ্গে করিয়া স্বয়ঃ দিল্লা দরবারে উপস্থিত হইলেন। তথাকার বর্ত্তমান স্থবার নিকট গুরুলগোবিন্দের অশেষ নিন্দা করিয়া খোদ বাদশাহের সহিত দেখা করিবার জ্ঞাদাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন এবং বহুমূল্য উপঢ়োকন লইয়া বাদশাহের সহিত দেখা করিলেন।

বাদসাহ ভীমটাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গুরুর সহিত তাঁহার। বিবাদের কারণ কি ?" তছত্তরে ভীমটাদ বলিলেন, "'শুরু 'আপনাকে' পিতৃহস্তা মনে করেন এবং এক খালসা সম্প্রদায় স্থাষ্ট করিয়াছেন। তিনিং

আমাকে ঐ থালদা সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে অনুরোধ করিতেছেন, আর বলিতেছেন যে, তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়া স্বাধীন রাজা করিয়া দিবেন। এমন কি, এথন দিল্লীর রাজকোষে কর প্রেরণ করিতে আমাকে নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু আমি চিরদিন দিল্লীর বাদদাহের অধীন; কিরুপে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিব ? গুরুর রাজদ্রোহী মতলবে যোগ না দেওয়াতেই গুরু আমার উপর অকথ্য অত্যা-চার করিতেছেন।" ভীমচাঁদ নিজের রাজভক্তির পরিচয় দিয়া এইরূপে গুরুর বিরুদ্ধে তাঁহার নিজের যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল তাহা গোপন করিলেন। সম্রাট আরঙ্গজেব গুরুর উপর পূর্ব্ব হইতেই বিরূপ ছিলেন; তাহার উপর আবার দম্প্রতি জঙ্গনামা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহার সঙ্গে ভীমচাঁদের এই সকল বাক্যে সম্রাটের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, গুকুকে দমন করা একান্তই আবশুক। তদমুসারে দিল্লী লাহোর ও সরহিন্দের স্থবার উপর গুরুকে আক্রমণ করিবার জন্ত পরওয়ানা জারি করিলেন: এবং ভীমচাদকেও উত্তর দিক হইতে গুরুর বিরুদ্ধে সদৈত্যে আসিতে পরামর্শ দিলেন। ভীমচাঁদ বাদদাহ দর্শনে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছেন মনে করিলা, পুনরাণ দিল্লীতে ফিরিয়া আদিলেন। তথায় স্থার সহিত प्रिया क तिथा वामनात्म् त मिन्छ (य मकन कथा स्टेश्ना हिन, तम मकन জানাইয়া স্বরাজ্যে আসিলেন।

ইহার অত্যন্ন দিন পরেই ক্রমতি কিন্তু একান্ত উৎসাহশীল ভীমচাদ কুলহরে আদিয়া অন্তান্ত পাহাড়ী রাজগণকে ডাকাইয়া সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

# আনন্দপুর পর্ব্ব

\_\_\_ cos <u>\_\_\_</u>

## ত্রিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

### ममत्र वाधिम।

আনন্দপুরের উত্তরে গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়; পশ্চিমে তরতর বেগে শতক্রনদী প্রবাহিত; দক্ষিণে সমতল বিস্তীর্ণ প্রাস্তর; পূর্ব্বদিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি।— এরপ ভূমিকে পঞ্চাবীরা "ওট" বা "দমদমা" বলিয়া থাকেন। আনন্দপুরের পূর্ব্বদিকের এই উচ্চভূমির একভাগের নাম "ওট" এবং অপরভাগের নাম "দমদমা" (পার্যাকিক শক্ষ উচ্চভূমি)।

ভীমচাঁদ স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলে, অতি অল্পনির মধ্যেই পাহাড়ী সেনা সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন। ওদিকে সম্রাটের আদেশ মতে দলে দলে বাদসাহী সৈশু আনন্দপুর অভিমুথে ধাবিত হইল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই পাহাড়ী ও মোগল সেনায় আনন্দপুর সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

ইংরাজী ইতিহাসবেত্গণ এই যুদ্ধের বর্ণনায় আনন্দপুরকে উছার পূর্বনাম ধরিয়া "মোধওয়াল" বলিয়াই উল্লেখ কারিয়াছেন।

দিল্লী ও সরহিদ্দের সৈন্ত এক যোগে ৬৫০ দল পরিমিত। এই সৈত্ত-দলের অধিনায়ক উলীদ খাঁ রোপরের পথে রহিলেন। লাহোরের হবা জবরদন্ম খাঁ আরও ৪৫০ দল সৈত্ত লইয়া শতক্রের পশ্চিম পথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রোপর আনন্দপুরের পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। স্বতরাং আনন্দপুরের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাদ্যাহী দেনা আসিয়া দাঁড়াইল। আর উত্তর হইতে ভীমচাঁদ সনৈতে আসিরাছিলেন। পাহাড়ী সেনার মধ্যে (১) রাণে (২) রাপ (৩) গুজর (৪) রাঙ্গড় (৫) প্রভৃতি এবং বানসাই সেনার মধ্যে (১) মোগল (২) সেথ (৩) সৈদা (৪) পাঠান (৫) কাব্লী (৬) গান্ধারী সেনা ছিল। এই সকল সেনা এক-যোগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আনন্দপুরের গড়বন্দী সম্বন্ধে কিছুবিলা আবশুক। এখনকার কালে
সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইউরে পীয় সামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন যে, কোন
সহরের রক্ষার জন্ম সেই সহরটী মাত্র গড়বন্দী করা পর্যাপ্ত নহে।
নগরের প্রাচীর হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া ছোট ছোট ছর্গ নির্মাণ
করিয়া রাখিতে হয় এবং তদ্বারা নগরের সীমার নিকটে শক্র আসিতে
পারে না। পারিস নগরের চতুর্দিকে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তর্গ নির্মিত আছে;
স্থপ্রসিদ্ধ মেটজ এবং ভার্ডন ছর্বেও ঐ বন্দোবস্ত। সিভান্তপোলের বিষম
যুদ্দে বিখ্যাত রুসীয় ইঞ্জিনিয়ার উডলিবেন ঐ প্রণালী অনুসারে ছর্গ
প্রাকার হইতে অগ্রসর হইয়া শক্রপক্ষীয়দিগকে বাধা দিয়াছিলেন
এবং বহুকাল পর্যান্ত আত্মরকা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নৈসর্গিক রণ-পাণ্ডিত্যসম্পন্ন শুরুও আনন্দপুরের গড়বন্দী সেকালেই এই উৎকৃষ্ট প্রণালী অমুসারে করিয়াছিলেন! তিনি আনন্দপুরের দক্ষিণ কেশগড় এবং পশ্চিম দিকে লোহগড় নামক হুইটা স্কুদ্ হুর্গ আনন্দপুরের গড়বন্দী হুইতে অনেকটা আশু বাড়াইয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং পুর্ব্ব দিকের উচ্চ ভূমিতেও সৈম্ভ স্থাপনের জন্ম বন্দোবন্ত করিয়া রাথিয়া-ছিলেন! সশস্ত্র শিথেরা আনন্দপুরের হুর্গের মুর্চ্চার \* অবস্থান করিতে-

ভূর্গের দেওয়।লের মধে। মধো এবং কোণে কোণে যে সকল প্রকাণ্ড চিবি থাকে
এবং যে স্থানে গুপ্তভাবে থাকিয়া শক্রর বিরুদ্ধে গোলা চালান যায়, সেই স্থানকে
মুর্চা কহে।

লাগিল। শুরু নিজ পুত্র অজিৎসিংহকে ৫০০ সৈতা লইয়া কেশগড় রক্ষা করিতে পাঠাইয়া দিলেন। তুর্গের সমুথে সরহিন্দের বাদসাহী দেনা দল ছাউনি করিয়াছিল। যে দিকে জবরদন্ত থাঁর ছাউনি সেই পশ্চিম দিকে লোহগড়। গুরুর আদেশ ক্রমে নাহর সিং ও শের সিং নামক শিথ সেনাপতিছয় লোহগড় তুর্গ রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আনন্দপুরের পূর্বস্থিত ওট অংশ রক্ষা করিবার জন্ত আলমসিং এবং দমদমা অংশের জন্ত একশত সৈতা লইয়া উদয় সিং নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহকুম সিং ও সাহেব সিং নামক শিথছয় চারিশত সৈতা লইয়া সর্ব্বত তত্ত্বাবধারণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উত্তরে দয়া সিং পাহাড়ী সেনা দলের বিরুদ্ধে অবস্থিত হইয়াছিলেন।

শক্রপক্ষ চতুদ্দিক হইতে হল্লা করিয়া আক্রমণ করিলে,গুরুর আদেশ-ক্রমে মুর্কা। হইতে আবশুক মত তোপ চালান হইতে লাগিল। শক্র-পক্ষের অনেকে মারা পড়িল। অথচ শক্রপক্ষ হইতে বথন তোপ দাগা হইতে লাগিল, তথন হুর্গমধ্যে স্থরক্ষিত গুরুর দেনার প্রায় কিছুই ক্ষতি হইল না। প্রায় হইপ্রহরকাল এইরূপ তোপ যুদ্ধে কাটিয়া গেল। বহু সৈত বুথা নিহত হইতেছে দেখিয়া উজিদ খাও জবরদন্ত থাঁ পরামর্শ করিয়া প্রথমদিনের যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন। আনন্দপুর যে অরক্ষিত স্থান নহে, গুরুর পক্ষে তেওঁকুই তোপ ও গোলন্দান্ধী সৈত্য সংগৃহীত ও স্থানিক্ষত হইয়াছিল, এবং গুরুর আশীর্কাদে উৎসাহিত শিথেরা বে প্রাণপণেই যুদ্ধ করিবে, বাদশাহী সেনাপতিগণ তাহার বিশেষ পরিচয় এই প্রথমদিনের সংঘর্ষেই পাপ্ত হইলেন।

# আনন্দপুরপর্ব।

---:--

## একত্রিংশ পর্ববাধ্যায় ।

আনন্দপুরে দিতীয়দিনের যুদ্ধ ও নগরবেষ্টন।

প্রথম দিনের যুদ্ধশেষে বাদশাহী সেনার শিবিরে যে কথাবার্ত্ত।
হইরাছিল, তাহাতে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে গুরুপক্ষ তুর্গমধ্যে স্থরক্ষিত
থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে; সেইজন্য এরূপ স্থলে জয়লাভ করিবার
স্থবিধা থুব কম এবং এরূপ ক্ষেত্রে রূপপাণ্ডিত্য দেখাইবারও উপায় নাই।

শিখেরা বলেন, শুরু নৈসর্গিক শক্তিবলে ঐ সকল কথা জানিতে পারিয়া পরদিন বিপক্ষ পক্ষের এই আক্ষেপোক্তি মিটাইবার জন্তু স্বঃ ছই সহস্র সৈন্ত লইয়া রণক্ষেত্রে, উপস্থিত হইলেন। শত্রুপক্ষকে একটু হটাইতে পারিলেই সকল যুদ্ধবিশারদ বীরগণই বিপক্ষ পক্ষকে অনুসরণ করতঃ আক্রমণ করিয়া থাকেন; অবরুদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সৈন্তেরা ক্রমণঃ অসাবধান এবং নিরুত্তম হইয়া পড়ে; এই জন্ত ইউরোপীয় যুদ্ধশাস্ত্রে ছর্গরক্ষীদিগকে লইয়া অবরোধকারীদের প্রতি মধ্যে মধ্যে হঠাৎ আক্রমণ (Sortie) করিবার বিশেষ বিধিই আছে। ইদানীস্তন কালের সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বলিতেন,— 'আত্মরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বিপক্ষকে তাড়াইয়া গিয়া আক্রমণ।" জবরদন্ত খাঁ ও উজিদ খাঁ ভীমচাঁদের দ্বায়া গুরুর রণক্ষেত্রে আগমন জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার মূর্ত্তিও চিনিলেন। তথা গুরুর উপর গোলাবর্যণ আরম্ভ হইল। কিন্তু ঐ সময়ে বায়ুরু

গতি নিরুদ্ধ থাকায় বাদশাহী তোপের ধুম তাঁহাদেরই চকু একবারে অন্ধ করিয়া তুলিল। এই স্থযোগে গুরুর অধীন অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন শিপ্তগণ অনেক য্বন্দৈন্ত হত ও আহত ক্রিয়া ফেলিয়াছিলেন। এরপভাবে এক প্রহর কাল যুদ্ধে মোগল সৈতা একটু হটিয়া গেল। সেদিনের মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া গুরুও তুর্গমধ্যে ফিরিয়া আদিলেন।

সেই রাত্তিতেও মোগল শিবিরে জবরদন্ত থা উজিদ থাঁ এবং ভাষচাদ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বাদশাহী সেনাপতি জবরদস্ত থাঁ এবং উদ্ধিদ থাঁ গুরু হইতে ভিন্ন ধন্মাবলম্বী হইলেও প্রকৃত বীর ছিলেন। তাঁহারা সবল মনে অফব বণপাঞ্জেরে প্রশংসা क्रिलिन এবং श्वक्र य निमर्शिक वर्ण वनीय्रान এकथा श्रीकात्र क्रिलिन। কিন্তু ঐ কথাগুলি স্বজাতিদোহী ঈ্ষাপরায়ণ ভীমচাঁদের মনঃপৃত হইল না। কিরূপে গুরু হত শী হইবেন, কেবল ইহাই তাঁহার একমাত্র চিস্তা। অবশেষে তিনি পরামর্শ দিলেন, নগর বেষ্টন করিয়া রুদদ বন্ধ করা হউক: হাতে মারিতে পারিতেছি না. স্বতরাং ভাতে মারিতে হইবে।

ষাহা হউক নগর বেষ্টন করিয়া রসদ বন্ধ করাই স্থির হইল। পর দিন নগরের আড়াই ক্রোশ দূরে প্রত্যেক পথে ও স্থানে স্থানে আব-রোধকারী মোগল দৈল সমাবেশ করা হইল।

শুকু এই ঘটনা জানিতে পারিয়া নিজ সৈত্যগণকে ছর্গের মুর্চায় সাবধান হইরা থাকিতে বলিলেন। এই ভাবে কয়েক দিন অতি-বাহিত হইতে লাগিল। ভীমটাদ নিজে উত্তর দিক রক্ষা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে স্থাপ্তাপ্তর সঙ্গে দেখা করিতেন, তাঁহাদের তোষামোদ क्तिराजन এवः योशाराज श्वकृत विकृत्य जांशामिरागतः मनाग नत्रम रहेशा ना পড়ে, দে জন্ত নানা কথা বলিতেন।

ু এই সময় শিখেরা একটি অন্তত ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন,—

তাঁহারা বলেন. -- যদিও যবনসেনা ও সেনানায়কগণ হুর্গ হইতে আডাই ক্রোশ দুরে অবস্থান করিতে ছিলেন; তথাপি গুরু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেন। একদিন স্থবাদ্বয় একটি আমবুক্ষতলে বসিয়া পাশা খেলিতে ছিলেন। গুরু তুর্গ হইতে তাহা জানিতে পারিয়া এক তীর নিক্ষেপ करवन। जीवती जनवान्छ थाँत को भारत भाषात्र नारम। উठा যে প্রক্রগোবিন্দেরই তীর, ইহা সকলেই জানিতে পারিল। কারণ গুরুগোবিন্দের তীরে যে মরিবে, তাহার সংকার থরচা স্বরূপ স্বর্ণ মূলা গুরুর সকল তীরের সঙ্গে আঁটা থাকিত! যাহা হউক. এই ঘটনার সকলেই চমৎকৃত হইলেন। গুরু (কেরামৎ) যাত্তবিস্তা জানেন বলিয়া স্থবাদ্বয় উল্লেখ করিতে লাগিলেন। গুরু যেন এ সকল জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আবার একটি তীর নিক্ষেপ করিলেন। উহাতে নবম গুরু যাত্তবিভার নিন্দাবাদ করিয়া যে গুরুমুখী শ্লোক (কেরামৎ কাহার ইত্যাদি) রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই শ্লোকটা পাঠ করিয়া এবং নিজেদের কথাবার্কা গুরু কির্নেপ ব্রিলেন, ইহা ভাবিয়া গুরুর প্রতি মুদলমান দেনাপতি-দিগের একটা অমানুষ জ্ঞান জন্মিরাছিল। গুরুর অমানুষিক ক্ষমতা থাকিলেও থাহারা গুরুর সকল কার্যাই মাতুষ ভাবেই হইয়াছিল ভাবিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার তীর অন্ত সকল লোকের অপেক্ষা দূরে যাইত; পূর্ণ আড়াই ক্রোশের ঘটনা নাই হইল: যেথানে তীর পৌছিবে কেহ মনে করে নাই, সেখানে পৌছিয়াছিল মাত্র।

ুএইর্নপে দিন যাপন হইতেছে – শিথদিগের ঐকান্তিক যত্নে ও অনেক সাহসিক কার্য্যে কথন কথন কিছু কিছু রসদও নগরমধ্যে রাত্রি কালে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু রসদের আমদানি খরচের অনুরূপ না হওরার নগরমধ্যে ক্রমেই রসদ কমিয়া আসিতে লাগিল।

এক দিন অন্ধকার রজনীতে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ্হইয়াছিল। লোহগড় হূর্নে শেরসিং ও নহরসিং নামক হুই জন শিধ দর্দার ৫০০ দৈতা লইয়া মুর্চা রক্ষা করিতেছিল। তাহাদের দল্মথে যে সকল অবরোধকারী মুদলমান দৈন্ত ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে অব্রাসর হইয়া তুর্নের নিকটবর্তী হইয়াছিল। এমন সময় এক দিন অন্ধকার রাত্রিতে শের দিং ও নছর দিং প্রামর্শ করিয়া মোগল শিবিরে গুপ্তভাবে গমন করিয়া নিদ্রিত কয়েকটা সেনাকে হত ও আহত করিলে, যেই মোগল শিবিরে গোলমাল হইল, তাঁহারা অমনি নি:শব্দে পলাইয়া আসিলেন। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে অবিলম্বে মোগলদিগের দিকে তুর্গ হইতে গোলার্ট্ট হ**ইতে** লাগিল। মুদলমান দৈনিকেরা হঠাৎ জাগরিত চইয়া মনে করিল, বঝি বহু সংখ্যক শিখ সৈভা তোপ সহ বাহিরে আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করিয়াছে। হঠাৎ নিদ্রাভক্তে এবং বিষম গোলমালে আত্মপর ব্ঝিতে না পারিয়া মোগল সৈনিকেরা তাদে ও ক্রোধে পরস্পর মারামারি করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। পর দিন প্রাতে মোগল দৈনিকেরা মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একটাও শিখনৈত্য দেখিতে না পাইয়া যুগপৎ হঃধ ও বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়াছিল।

এরপ গুপ্তভাবে গিয়া শত্রু নিধন করায় পাছে গুরু কোন প্রকার অসম্বোষ প্রকাশ করেন, সেজন্ত শের সিং ও নহর সিং কিছু চিস্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাতে গুরু দমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অসন্ত্যের প্রকাশ করিলেন না।

# আনন্দপুর পর্বা

### দাত্রিংশ পর্বাধ্যায়।

### শক্রবেষ্টিত আনন্দপুর।

ক্রমে তুর্গমধো রদদের হ্রাদ হইরা আদিলে গোপনে রদদ আনিবাক্ত বিশেষ দেষ্টা হইতে লাগিল। একদিন নিশীপ কালে ভোজ্য জব্যাদি লইয়া একদল শিশ্ব বনপথ দিয়া ফিরিয়া আদিতেছে, এমন সময় উহারা বিপক্ষ পক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইল। শিথেরা তথন জ্ব্যাদি ভূমিতে রক্ষা করিয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হইলে উভয় দলে যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে শিথেরা পরাজিত ও প্রায় সকলেই নিহত হয়।

কেবল একজন মাত্র শিথ জীবিত ছিল। কিন্তু তাহাকে বিপক্ষের।
ধরিয়া লইয়া গিয়া কলমা পাঠ স্করংক্রিয়া প্রভৃতি সমাপন পূর্বক
মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এই ক্বত মুগলমান
শিথ কয়েকদিন পরে আনন্দপূরে গুরুদরবারে আসিয়া সকল বিবরণ
প্রকাশ করে এবং তাহাকে মুসলমানধর্মে বলপূর্বক দীক্ষিত করায়
বিশেষরূপে অনুভাপ করিতে থাকে।

তথন গুরু প্রদন্ন হইরা তাহাকে করেকটা প্রশ্ন করেন; তন্মধ্যে প্রধান কথা এই যে, ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্বক কোন মুদলমানী-গমন করিয়াছে কি না ? সে ব্যক্তি উহাতে রত হয় নাই জানিয়া উহাকে পুনরায় শিখ সম্প্রদায় ভূক্ত করা হইল এবং সর্বত বা তর্বারীসিক্ত অমৃত পানাদি দ্বারা, থালসাপত্ত্বে দীক্ষিত করিবার যে নিরম আছে পুনরার তাহা

সেই অবধি নিয়ম হইল যে যদি কোন শিথ বিপন্ন অবস্থায় মুসলমান হয় এবং স্বেক্ডাপূর্ব্বক মুসলমানী গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় শিথসম্প্রদায়ভুক্ত করা যাইতে পারে।

বাদশাহাঁ ও পাহাড়ী দলের সেনাপতিরা এই সময়ে একদিন মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, অনেকদিন হইতে তাঁহারা নগরটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, ইহাতে সকলেরই কন্ত হইতেছে বটে, কিন্ত বুঝা যাইতেছে যে নগর মধ্যে আর রসদ নাই; স্কতরাং শুরু আর অধিকদিন এভাবে থাকিতে পারিবেন না। ভীমচাঁদ বলিলেন যে, হর্গমধ্যে যখন রসদের কন্ত হইয়াছে,এই সঙ্গে জলকন্ত সংঘটন করিয়া দিতে পারিলে শুরু অবশুই বশুতা স্বাকার করিবেন। আনন্দপুরের মধ্য দিয়া একটি কুদ্র নদী প্রবাহিত ছিল। ভীমচাঁদ এই নদীর উৎপত্তিত্বল বন্ধ করিয়া দেওয়ায়— অন্ততঃ নদীর স্রোত আনন্দপুর হইতে ফিরাইয়া দেওয়ার পরামর্শ দিলে, তদন্সারে কার্য্য করা হইল। ভীমচাঁদই স্বয়ং সদলে পাহাড়ের উপর গিয়া দেই নদীর উৎপত্তিত্বল কতকগুলি প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিয়া আনন্দপুরাভিমুথে উহার গতি নিবারণ করিলেন।

ঐ সময়ে গুরু চেষ্টা করিয়া শতক্রনদীর একটি শাখা বাহির করিয়া আনন্দপুরের নিকট পর্যান্ত আনেন। স্থ্যপ্রকাশে শতক্র আনয়ন ব্যাপারটী অভুতরসে লিখিত হইয়াছে। গুরু জনৈক শিখকে শতক্রের নিকটে গমন করিয়া নদীকে সম্বরে আনন্দপুর অভিমুখে আাসিতে অনুরোধ করিয়া এবং কোন মতে পশ্চাৎদিকে লক্ষ্য না করিয়া একটি যিষ্টি ছারা দাগ কণ্টিয়া আসিতে বলেন। শিখ তদমুসারে শতক্রতীরে গমনপুর্বক তাহাকে আননন্দপুরাভিমুখে আসিতে অমুরোধ করিয়া

একটি ষষ্টি দারা পথে চিহ্ন দিতে দিতে আনন্দপুর অভিমুখে গমন করিতে থাকেন। আনন্দপুরের নিকটে "পৌছিয়াই শতক্র কিরূপ ভাকে আদিতেছেন দেথিবার ভন্ত শিথের অদম্য কৌতৃহল জন্মিল এবং সেফিরিয়া দেখিল যে তাহার যন্তির দাগ অনুসারে শতক্রপ্রোত প্রবলবেগে বিহয়া আদিতেছে। কিন্তু যেন্থলে আদিয়া শিথ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল শতক্র তথায় আদিয়া আর অগ্রসর হইলেন না। শতক্রর যে অংশ এই-রূপে প্রবাহিত হইয়া আদিতেছে তাহার নাম "হেমাইতী নালা"।

ৈ বে সমরে শক্রবেষ্টিত অবস্থায় আনন্দপুরে এইরপ অরক্ট জলক্ট প্রভৃতি চলিতেছে, সেই সময় উজ্জিয়িনী অঞ্চল হইতে জনৈক ধনশালী বিশিকজাতীয় শিথ আসিয়া সাহাব্যকরণার্থে একথণ্ড বহুমূল্য প্রস্তর (পরশ পাথর) গুরুকে দান করেন। গুরু উহা শতক্র জলে নিক্ষেপ করেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দেন ধে, তাঁহার কিছুরই অপ্রত্রুল নাই।

এইরূপে সাতমাস কাটিয়া গেল। নগর অবরোধ ব্যাপারে ক্রমে
শক্রপক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ওদিকে বাদশাহ আরঙ্গজেব
এইরূপে বহুদিন ধরিয়া নগরবেষ্টন করিয়া রুথা অর্থ ব্যয় হইতেছে
বিলয়া অবরোধ ত্যাগের অনুমতিস্চক পরওয়ানা জারী করিলেন। স্বয়ঃ
ভীমটাদও ক্লান্ত হইয়া আসিলেন; কিন্ত তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটিল না।
ভিনি আনন্দপুর ত্যাগের জন্ত লোক পরম্পরায় গুরুর নিকট প্রস্তাব
ক্রিয়া পাঠান। এই প্রস্তাবে শিধদিগের মধ্যে অনেকে রাজী হইলেন;
কারণ শিধগণও বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্ত স্বয়ঃ গুরুন
গোবিন্দ ইহাতে রাজী হইলেন না। সামান্ত শিধেরা এ বিষয়ে অনুরোধ
ক্রিয়া কিছুই করিতে পারিল না দেখিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া গুরুর
পিতৃত্বস্পুত্র শ্রাম সিং গোপাল রায় প্রভৃতি পদস্থ শিধগণকে এমন কি

স্বয়ং গুরুমাতা গুরুরীকে পর্যান্ত স্থান ত্যাগের প্রস্তাবে রাজী করিলেন। 🧦 ঐ বিষয়ে উহাঁরা গুরুকে পুন: পুন: অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভধন গুরুগোবিন্দ বলিলেন—''শত্রুপক্ষ যে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছে উহা সরল কথা নম্ন: ভীমচাঁদ কতবার কত প্রকার শঠতা করিয়াছে তাহা কি মনে নাই ? এবারও সেইরূপ শঠতা জানিবে। এখন আমরা হুর্গ ত্যাগ করিলেই শত্রুপক্ষ আমাদিগকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিবে। যাহা হউক গোবিন মাতার নিকট বলেন যে, শত্রুর প্রস্তাব ষে কপটভাপূর্ণ, তাহা তিনি সম্বরেই প্রমাণ করিয়া দিবেন। কিন্তু তথন হুর্গমধ্যে অন্নকন্ত এত হইয়াছে যে ধৈর্যা আর থাকে না। এই অবস্থা দেখিয়া গুরু স্থান ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভীমচাঁদকে জানাইলেন যে, যদি সভাসভা স্থান ভাগে করানই একমাত্র উদ্দেশ্ত হয়, তবে তাঁহার দ্রবাদি লইয়া যাইবার জন্ম ৫০০ বলদ দিয়া যেন সাহাষ্য করা হয়। তদকুসারে শত্রুপক্ষ হইতে ৫০০ বলদ পাঠান হইল। কিন্ত গুৰু তাহাতে নিজ প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্যাদি বোঝাই না দিয়া, চৰ্ম্ম আবর্জ্জনা প্রভৃতি দিয়া এরপভাবে বোঝাই করিলেন যেন বাহির হইতে বুঝিতে না পারা যায় যে, ভিতরে কি আছে। বলদগুলি সেই সকল বোঝাই শইয়া আনন্দপুর হইতে কিছু দূর ঘাইতে না যাইতেই শক্তপক **জাসি**য়া প্রচণ্ডবেগে তাহাদের উপর পড়িল এবং শেষে সেই সকল বলদ পুঠ করিয়া লইয়া গেল।

# আনন্দপুর পর্বা।

### ত্রয়ন্ত্রিংশ পর্কাধ্যায়।

### আনন্দপুর ত্যাগ সর্বায় যুদ্ধ।

বলদের ভার লুঠন হইতে দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন যে, শক্রপক্ষেরা প্রকৃতই শঠতাপূর্বক শুক্তর হুর্গ পরিত্যাগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তথন শিথেরা হুর্গ মধ্যেই কোন প্রকারে ধৈর্যা ধরিয়া থাকিতে মনস্থ করিল; কিন্তু জঠরানলের জালা বড় জালা—এ জালায় সময়ে সময়ে পূজ্র-শোক পর্যান্ত ভুলাইয়া দেয়! স্থতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই শিথেরা আবার বাহিরে যাইবার জন্ম ব্যন্ত হইতে লাগিল। ওদিকে বস্তার মধ্যে জ্বাবহার্যা দ্রবাদি দেখিয়া পাহাড়ীরা বুঝিল যে শুক্ত ভাহাদের শঠতা পূর্বেই বুঝিয়া ছিলেন। উহারা কয়েক দিন লক্জিত ভাবে কাটাইল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আলিঙ্গনের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব হইতে জানিয়া, লোহময় ভীম তাঁহার সমুধে ধরাইয়া ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দৃঢ় আলিঙ্গনে সেই লোহনির্মিত ভীমমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ছিলেন। ভীমের প্রতি স্নেহ ভরে আলিঙ্গন নয়, হিংসা পূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহারই ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল। এস্থলে গুরু শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই ঠিক ব্রিরাছিলেন। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রের স্থায় অকৃতকার্য্য পাহাড়ী ও বাদশাহী পক্ষীয়েরাও অপ্রস্তুত্ব হইয়াছিলেন।

কিন্ত অর দিনের মধ্যেই বেহায়াদিগের লজ্জার হ্রাস হইরা পেল।
ভাহারা আবার দৃত পাঠাইয়া জানাইল, বে সকল দৈস্ত বা লোক
উচ্ছ্ আল লুগ্ঠনকারীদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে দণ্ড
দেওয়া হইয়াছে। উহারা পুনরায় শুরুর তুর্গত্যাগের প্রস্তাব উত্থাপন
করিলে, বহির্গমনে উৎস্কক শিখগণ আবার চঞ্চল হইল।

এবার পাহাড়ী দৃত লোক-পরম্পরায় জানিলেন যে, মাতা গুজরী হুর্গ প**িজ্যা**গে একান্ত উৎস্থক হইয়াছেন। দৃত ক্রমে ক্রমে গুন্ধরীর নিকটে আপনাদিগের সাধুতা জানাইলেন। মাতা গুজরী তথন বলিলেন যে, যদিং শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, তুর্গ হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই ভীমচাঁদ পক্ষীয়গণের উদ্দেশ্ম, তদ্ভিন্ন তাহারা অন্ত কোন অনিষ্ট করিবেন না-তাহা হইলে তুর্গ হইতে বাহির হওয়ার ব্যবস্থা হইবে। সরল-হৃদয়া রমণীর এই প্রস্তাবে শঠ ভীমচাঁদ-পক্ষীয়েরা তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন এবং তদ্মুসারে কার্যাও করাইলেন। মুসলমান মোলা ও হিন্দু ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ প্রভূগণের তর্ফ হইতে শপথ করিলেন। ·তথন শিখগণ মাতা গুজরীসহ চুর্গত্যাগ করিবার জন্ম বাস্ত হইলেন। গুরু বলিলেন.—তোমরা এতদিন শিখ গুরুর আশ্রয়ে ছিলে. এক্ষণে পেটের জালাম শঠদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে চলিতেছ, ইহাতে শিখগুরুর দায়িত্ব কাটিয়া গেল। অতএব সকলে তদমুরূপ একথানি 'বেদাওয়া' লিধিয়া দিয়া যথা ইচ্ছা গমন কর। তথন পেটের জালায় প্রায় সকলেই ''বে-দাওয়া" লিখিয়া বাহিরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কেবল-মাত্র চল্লিশজন শিথ গুরুকে ত্যাগ করিল না।

এইবার বড় ভীষণ সময় আসিল। সেই দিন প্রথম প্রহর রাত্রিতেই মাতা গুজরী গোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্রম্বয়কে (ফতেসিং ও জুকুরসিং) এবং গুরুপদ্বীবন্ধকে (মাতা সাহেবদেরী ও মাতা স্থন্দরীজীকে) সঙ্গে লইরা এবং উক্ত ৪০ জন শিখ ব্যতীত অবশিষ্ঠ শিখগণে পরিবৃত হইরা ছুর্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমুখে চলিলেন।

তৎপরে গুরুর মনও উদাস হইল। তিনিও হুর্গ মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তিনি বাকী চল্লিশজন শিথ এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়কে (অজিৎ সিং ও জারাবর সিংকে) সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে হুর্গ ত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, গুরু জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় ও উদয় সিং, দরদ সিং, মহকুম সিং, শাস্ত সিং, সঙ্গত সিং প্রভৃতি সশস্ত্র শিথবীরদিগকে লইয়া হুর্গ হইতে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া প্রথমে পিতৃসমাধিস্থল বা গুরু তেগ বাহাহরের স্থানে গিয়া তথায় গুরুবক্স নামক জনৈক উদাসী সাধু শিথকে তথাকার সেবায়ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার অল্লকণ পরে শত্রুপক্ষেরা জানিতে পারিল ঘে
তথক হর্গ ত্যাগ করিয়াছেন। তথন তাহারা পূর্ব শপথ সমস্ত ভূলিয়া
তথকর দলকে অনুসরণ করিল এবং আনন্দপুর হইতে প্রায় ছয়
ক্রোশ দ্রে নির্মোহ নামক স্থানে আদিয়া গুরুর দলকে ধরিল।
তথন স্বয়ং গুরু অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। অজিৎ সিং পশ্চাদ্ভাগ
রক্ষা করিতে ছিলেন। ইনিই শত্রুদিগের অনুসরণ প্রথমে জানিতে
পারিয়া, শত্রুগণের প্রতিরোধে প্রস্তুত হয়েন এবং যুদ্ধারস্ত করেন।
তথন গুরু প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্তী সাহেব চিবি নামক অপেক্ষারুত
উচ্চ ভূমিতে পোঁছিয়া জানিতে পারেন যে, অজিৎ সিং শত্রুগণ কর্তৃক
আক্রাস্ত হইয়াছেন। তথন কয়েক জন লোক সমভিব্যাহারে উদর
সিংকে অজিৎ সিংহের সাহায্যার্থে পাঠাইয়া দেন। উদয় সিং গিয়া য়ুদ্ধে
প্রস্তুত্ত হইলেন এবং গুরুর আজ্ঞা অনুসারে অজিৎ সিংকে গুরুর নিকটে
পাঠাইয়া দিলেন। গুরুর উদয় সিংহের সাহায্যে কয়েক জন লোক

সঙ্গে জীবন সিংকে পাঠাইলেন। এইরূপে শক্রপক্ষের প্রতিরোধ করিতে করিতে নিশাশেষে সকলে সর্ধায় আসিয়া পৌছিলেন। তথায় উদয় সিং ও জীবন সিং উভয়েই শক্রকর্তৃক নিহত হইলেন।

এই সময়ের মধ্যে গুরুর দল মাতা গুজরীর দলের দঙ্গে মিলিত হইরা
গিয়াছিল। শত্রুপক্ষ প্রবলবেগে আদিয়া পড়িতেছে দেখিয়া মাতা
গুজরীর গাড়ী গ্রামের দিকে লইরা পলায়ন করিবার জন্ম গুরু অমুমতি
দেন। উহাতেই গুরুর কনির্দ্ধ পুত্রবয় ছিলেন। মোগল দৈন্ত মধ্যেও
•হই এক জন ভক্ত প্রচ্ছয়ভাবে থাকিতেন। সেইরূপ একজন দৈন্তের
দাহায্যে গুরুপত্নীদ্বরের গাড়ী রোপরে যাইবার ব্যবস্থা হইল।

একণে আনন্দপুরের ত্র্নস্থিত প্রায় সকল শিথ একত হওয়ায়

শুকুর অধীনতায় ৫০০ শিথ সৈত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্বানদী তীরের

বুদ্দে পাঁচজন শিথ আহত হয়। ঐসময়ে গুরু স্বয়ং কিছুক্ষণ যুদ্দে ব্যাপৃত

থাকিয়া পাঁইত্রিশজন শিথ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়া

ছিলেন। তথন শত্রুপক্ষ মনে করিল, গুরু যুদ্দে নিহত ইইয়াছেন।

## আনন্দপুর পর্বা।

## চতুন্ত্রিংশ পর্ববাধ্যায়।

:0:---

### চামকোরে বিখ্যাত যুদ্ধ।

শিপদিগের মতে চামকোরে যুদ্ধের স্থায় যুদ্ধ আর হয় নাই। শুরু
চিল্লিশঙ্কন মাত্র শিষ্য লইয়া তথায় যে অগণা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, একথা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। কিন্তু
তাঁহাদের বর্ণনায় মনে হয় যেন চামকোরে একটা বড়ই অভেন্ত ছর্গ ছিল।
শুরু তাহারই বলে অত অল্পসংথাক লোক লইয়া তত অধিক সংধাক
লোকের সমুখীন হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু চামকোরে "সেরপ"
কিছুই ছিল না।

শুকর মেহম ী মাতা তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রন্বর্মকে লইয়া এক পথে এবং প্রিয়তমা পত্নীন্বর শত্রুপুরা দিল্লীর পথে গিয়া পড়িরাছেন—শিষ্যগণ কেহ বা হত, কেহ বা শত্রুহস্তে নিপতিত, কেহ বা পলায়িত—এখন আর আনন্দপুরের আনন্দ নাই—এখন শ্মশানের ঔদাস্ত ও বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের সময় সেই পথাবলম্বী যে চল্লিশন্ধন শিষ্য সঙ্গে ছিলেন— বিরোগ্যের সময় সেই পথাবলম্বী যে চল্লিশন্ধন শিষ্য সঙ্গে ছিলেন— বিরোগ্যের বাড়ী কোথায় আত্মীয় সঙ্গন! তাঁহারা সকলেই সেসকল ভুলিয়া শুকর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই জানিতেন যে, অতুলপ্রতাপ আরক্ষজেব যথন তাঁহাদের বিরোধী, তথন প্রাণের আশা নাই; তাঁহারাও বৈরাগ্য আশ্রিত। বাঁহাদের মারা

মোহ কাটিয়া গিরাছে; মৃত্যু তাঁহাদের পক্ষে অতি তুচ্ছ পদার্থ। সঙ্গে শুরু — শুরুর জন্ম প্রাণ উৎসর্গীকত। এহেন শিবাগণ বদি "মুক্ত পুরুষ" বলিরা গণ্য না হইবেন, তবে আর সংসারে অবস্থিত কাহাকে মুক্ত পুরুষ বলিব ? শিথ ইতিহাসে শিথ লেথকেরা ইহাদিগকে মুক্ত পুরুষ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপ চল্লিশ জন মাত্র শিষ্য সমভিব্যাহারে সর্বা যুদ্ধের পর গুরু-কোথায় যাইবেন, প্লির নাই। ক্রমে চামকোর গ্রামের নিকট একটি আত্র বাগিচার আদিয়া পৌছিলেন। শত্রুপক্ষ যে তাঁহাকে প্রথমে সর্বায় িনিহত মনে করিয়া তাঁহার দেহ খুজিয়া ছিল এবং তাহা না পাইয়া পরে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে এবং অবিলম্বেই আসিয়া পড়িবে, এ সকল সংবাদ গুরু লোকমুথে জানিয়াছিলেন; স্থতরাং সম্বরেই একটি আশ্রয় লওয়া আবশুক মনে করিয়াছিলেন। চামকোর একটি অতি সামাত্র গ্রাম; তথন উহাতে কয়েকথানি পর্ণকুটীর মাত্র ছিল; কেবল গ্রামের সামান্ত জমিদারের বাডাটী মাটীর প্রাচীরে বেষ্টিভ—উহার ভিতরে সরিকানী বিভক্ত কয়েক থানি গৃহ ছিল। নিকটে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার উপযোগী স্থান অনুসন্ধান করিতে গিম্বা রণকুশল গুরুর নয়ন উহাতেই আরুষ্ট হয়। উপস্থিত কেত্রে এই বাড়ীতে আশ্রম গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়া, সেই বাড়ীর একজন কর্তাকে ডাকাইয়া গুরু আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অন্তঃপুর মধ্যে চল্লিশজন শিষ্য লইয়া রাজদ্রোহী গুরুগোবিন্দকে আশ্রেষ দানে চামকোর জমিদার রাজী হইলেন না। তথন গুৰু ঐ বাটীর অপর একজন কর্তাকে ডাকাইলেন এবং তাহারও নিকট নিজ উদ্দেশ্য জানাইয়া ৫০টা মুদ্রা দিলেন। যে দেশে "জ্ঞাতি শক্ত, অতিথি দেবতা" তাহাতে একজন জ্ঞাতি যে বিষয়ে আপত্তি ক্রিয়াছেন, সে:সংকার্য্য ক্রিভে সহজেই আগ্রহ হয়। সে বিষয়ে আবার

এদিকে দিলী হইতে নফর থাঁ, সৈয়জ থাঁ, পোলাদ থাঁ, সনাইল থাঁ. থাঁ, আমান থাঁ, স্বলতান থাঁ, জমান থাঁ, মিয়া থাঁ; ভূরে থাঁ, সৈয়দ থাঁ, বাহাছর দ্রে থাঁ, হোসেন থাঁ, গুলে থাঁ, মূজা হায়েত বেগ, করম বেগ, সৈয়দ, মামুদ, আলিবেগ, হুর বেগ, জাফর থাঁ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান সন্দারগণ, কাবেলী, গান্ধারী, ছয়বি, পেসোরি,বল্ধ বোধারি, রুমী,গজ্পনিন, ইরানী, ত্রানী, কাশ্মীরী প্রভৃতি সৈত্ত লইয়া পূর্বাদিক হইতে চামকোর আ:সিয়া পৌছিলেন। উত্তর দিক হইতে জ্বরদন্ত থাঁ ও উল্লির থাঁ এবং পাহাজী রাজারাও ক্রমে চামকোরে আদিলেন।

স্থ্যপ্রকাশে এ সময়ে গুরুর দলে তাঁহার পুত্রদ্বর (অজিৎ সিং ওছিবারর সিং) পঞ্চ পারে অর্থাৎ পাঁচজন প্রির (এই পাঁচজন গুরু-গোবিন্দের স্টে শিষ্যের মধ্যে প্রথম অমৃত ভোজী), পঞ্চ মুক্ত (মান সিং, ধাান সিং, দাম সিং, ধ্যা সিং, এবং আলম সিং; এতদ্বাতীত শ্রাম সিং, নোহর সিং, বীর সিং, স্কা সিং, শান্ত সিং, সম্ভোষ সিং, কোঠা

দিং, মদন দিং প্রভৃতি কয়েক জনের নামের উল্লেখ প্রায়ই পাওরা
বার। শত্রুগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিরা গুরু বার্বস্থা
করিয়াদিলেন প্রত্যেক দিকে আউজন করিয়া বত্রিশজন থাকিবে।
কোঠা দিং ও মদন দিং দ্বার রক্ষা করিবে। গুরু নিজের পুত্রবন্ধ দয়া দিং
ও শাস্ত সিংকে সঙ্গে লইয়া ধয়ুর্ব্বাণ হস্তে ছাদের উপর রহিলেন।
আলম দিং ও মান দিং চতুর্দিক ভ্রমণ করিয়া সংবাদ দিতে নিয়্কা
হইলেন।

🛥 চামকে:রের জমিদারেরা জাতিতে জাঠ। গুরু সদলে উহাদের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে যাহারা বিশেষ আপত্তি করিয়াছিল, তাহাদিগকে অগত্যা বহিষ্ণত করিয়া দেওয়া হয়। বলা বাছল্য, উক্ত জমিদার কর্তৃক বিতাডিত জাঠগণ শত্রপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল: ক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গুরুগোবিন্দের যুদ্ধ নীতি অমুদারে প্রথম গুলি গুরুগোবিন্দের পক্ষ হইতেই হোঁড়া হইল। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় গড়ি (চামকোরের জমিলার বাটী — এক্ষণে গুরুগোবিনের গড় বা গড়িতে পরিণত) হইতে শস্ত্র চালনা হইতে লাগিল। বস্তু সংখ্যক শত্রুসেনা নিপাতিত হইল। কিন্তু ক্রমে আর সেরপ চলিল না ( সঙ্গে গোলা গুলি অধিক না থাকিলে শেষে সঙ্গিন তলোয়ারেই নির্ভর করিতে হয়।। মরণ নিশ্চয় করিয়া একে একে শিখগণ বাহির হইতে লাগিলেন। প্রথমে কোঠা সিং ও মদন সিং দার রক্ষক দম বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ করেন। তাঁহারা নিহত হইলে থাজান দিং, দান দিং, ধ্যান দিং একত বাহিরে আদিয়া বুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তৃতীয় বারে একক মহকুম সিং, চতুর্থ বারে হিম্মৎ 'সিং ও সাহেব সিং, পঞ্চম বারে পঞ্চমুক্ত, ষষ্ঠ বারে মোহর সিং, স্থাকির সিং, আনন্দ সিং, লাল সিং, কেশব সিং, অমূলক সিং ক্রমে ক্রমে গিয়া এবং কতক শত্রু নিপাত পূর্ব্বক সন্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

এইরূপে অর্দ্ধেক শিখ নিহত হইল দেখিয়া গুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিৎ সিং বাহিরে গিয়া সম্মুখ সমরের সাধ জানাইয়া পিতৃ**আ**ক্তা প্রার্থনা করিলেন। গুরু প্রিরপুত্রকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিবার সময় বলিয়া ছিলেন, অভিমন্থার ভাষ আত্মদমর্পণ কর। তথন অজিৎ সিংহের সহিত আলম সিং, জবাহির সিং, ধ্যান সিং, ফুক্ষা সিং ও বীর সিং গড়ির বাহিরে গিয়া যদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথমে বাহিরে আসিয়া আনোয়ার থাঁ অজিৎ সিংহের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরে ত্রে ৰতক্ষণ তীর ছিল, ততক্ষণ তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিয়া পরে তরবারি হত্তে যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুসেনা-সাগরে অদুশু হইয়াছিলেন। জাঁহার সাহায়ার্থে যে সকল শিথ যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারাও একে একে নিহত হয়। অজিৎ সিং নিহত হইলে, গুরুগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র, নবম ব্যাম বালক, জোরায়র সিং পিতৃ-আজ্ঞা লইয়া পাঁচজন শিধ সমভিব্যাহারে বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইরা জ্যেষ্ঠের পথ অমুসরণ করেন। এইরূপে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যস্ত যুদ্ধ হইয়া গেলে, কেবল গুরু স্বয়ং এবং পাঁচজ্ঞন শিষা (দয়া সিং, মান সিং, শান্ত সিং, সন্তোষ সিং ও ধরম সিং ) মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তথন গুরু নাহর থাঁ, গৈয়রত থাঁ প্রভৃতি সন্দারু ও অন্তান্ত বহু শক্র সংহার করিয়াছিলেন।

# আনন্দপুর পর্ব

--:•;---

### পঞ্জিংশ প্রবাধ্যায় ৷

### চামকোর পরিত্যাগ।

চামকোর যুদ্ধের অবসানে সন্ধ্যাকালে গুরুর পুঞ্রদ্বরের নিধনবার্ত্তা ও তাঁহাদের রণকৌশলাদির বিশেষ বিবরণ গুরুর নিকট পৌছিল। গুরুপুঞ্জ অজিৎ সিংহের অসীম সাহসের কথা বর্ণনা করিয়া দৃত বলিতে লাগিলেন—"সম্রাট-সেনার অধিনায়ক অজিৎকে বলিয়াছিলেন যে, শিথ পক্ষে যে সামান্ত সৈন্ত ছিল, তাহা আর প্রায় নাই; এক্ষণে শিথগুরু দরিদ্রের আশ্রয় স্থল এবং জগতের পালক—সম্রাট আলমগীর আরম্বজেবের সৈন্ত হত্তে নিপতিত; সেই সৈন্তসাগর হইতে উদ্ধারের আশা তাঁহার পক্ষে বাতুলতা মাত্র; স্তরাং তিনি প্রবলপ্রভাপ সম্রাটের শক্রতা ছাড়ুন এবং র্থা পৌত্রলিকতা ত্যাগ করিয়া, ইসলাম (মুসলমান) ধর্ম অবলম্বন করিয়া, আত্রক্ষা করুন।"

এ কথার গুরুপুত্র ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া দৃতকে বলিয়াছিলেন—
'"এক্নপ আর এক কথা কহিবি ত তোর দেহ হইতে মস্তক ছেদ করিব
এবং দেহ টুকরা টুকরা করিব;—এতবড় স্পর্দ্ধা যে আমার প্রুক্তকে
এক্নপ কথা বলে!" তৎপরে নিক্ষোষিত অসি হত্তে অসীম সাহসে যুদ্ধ
করিয়া অজিৎ সন্মুখ সমরে দেহ ত্যাগ করেন।

এইরূপে যুদ্ধের নিদারুণ সংবাদ সমস্ত শুনিতে শুনিতে গুরু আপনার

পেছে বৈরাগ্য, সাহস, ধারতাদির সাক্ষাৎ প্রতিমৃত্তি শিষ্যবর্গকে দেখাইয়া ভগপেনেশির্ভরতা শিক্ষা দিলেন।

এই সকল কথার পর বাকী পাঁচজন মাত্র শিষ্যের মধ্যে ছই জনের চামকোর ছর্গে থাকা এবং গুরুর স্থানাস্তরিত হওরাই স্থির হইল। বাহাদিগকে ছর্গে ছাড়িয়া যাওয়া হয়, তাহাদের একজনকে কেবল তীর চালাইতে এবং অপরকে বন্দুক চালাইতে এবং শেষ নিশ্বাস পর্যাস্ত মুদ্দেরত থাকিতে গুরু উপদেশ দিলেন। যদি গুরুর সহিত থাকায় আর্থ্যেক পাঁচজন শিষ্যই গুরুর সঙ্গে চলিয়া বাইতেন, এবং চামকেন্দ্রের কেহই না থাকিতেন, তাহা হইলে শক্রপক্ষীয়েরা অবিলম্বে তাহা বুঝিতে পারিত এবং তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্ধাবমান করিয়া গুরুর পলায়ন পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইত। কিন্তু শিষ্যবর্গ গুরুর জন্ম আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে সর্বনাই প্রস্তুত ছিল।

যাহা হউক' শান্ত সিং ও সন্তোষ সিংকে তুর্গমধ্যে রাথিয়া ধরমসিং দ্যাসিং এবং মানসিংকে লইয়া গুরু তুর্গ ত্যাগ করিলেন।

ভারতবধীয় নামগুলি কি স্থন্দর! দয়া, ধর্ম এবং মান শুরুকে শেষ পর্যাস্ত ত্যাগ করিল না—আভিধানিক অর্থে এমনও বলা যায়। এদিকে আবার শাস্ত এবং সন্তোষ অবস্থাতে স্থির ও ধীর!

গুরুগোবিদ এই সময় ব্ঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। যে ছইজন শিষ্য সকল ছাড়িয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় হুর্গমধ্যে রহিল, তিনি তাহাদের একজনের মন্তকে নিজ উষ্ণীয় প্রদান করিয়া বলিলেন:—

- "(ব) ওহা ওজুর হার সব থালসা
- (ব) এহা গুরু কি ফতে।"

অর্থাৎ সকল থালদা ভগবান্ গুরুর স্বরূপ; ভগবান গুরুর জন হউক।

তৎপরে আরও সেহময় বাক্য দারা থালসাই যে শিগ্নাত্তের খঞ্জ স্বরূপ এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন।

স্ব সমাজ ও স্ব-ধর্মের উপরে ভক্তি ও প্রীতি শিক্ষাদানই গুরুগোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্র। সেই মহামন্ত্রের অমুশীলন-প্রভাবেই মৃষ্টিমেয় শিশ্ব ভগবানের রূপা পাইয়া অতি প্রবল হইয়াছিল। সেই মহামন্ত্রের অভাবেই বিরাট সমাজ সকলে জাতীয় নিজ্জীবতা !

াহা হটক, উঞ্চিষপ্রাপ্ত শিষ্য \* সবিনয়ে বলিয়াছিলন :--হাম যায়দে তুমকো জন লাখহো হামকে তুম একে জগদীশ।"

অর্থাৎ আমার মত শিষা তোমার লক্ষ লক্ষ হইবে,কিন্তু তুমি আমাদের. একমাত্র জগদীশ।

অর্দ্ধ্যমিনী কাটিয়া গেলে চল্লোদয় হইতেছে এমন সময় গুরু
শিষ্যতায় লইয়া চামকোর হুর্গ ত্যাগ করিলেন। হুর্গস্থ শিষ্যভরকে
পরামর্শ দিয়াছিলেন যে তাহারা যেন ঐ সময়ে শত্রুপক্ষের দিকে
একজন তীর ও অপর জন গুলি চালাইতে থাকে। তাহারাও ভদমুসারে
কার্য্য করিতে লাগিল। সঙ্গী শিষ্যতায়কে একটা নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র দেখাইয়া
বলিলেন যে, যদি আমাদের চারিজনের মধ্যে কেহ সঙ্গীহারা হুই, তবে
আমরা সকলেই ঐ নক্ষত্র অনুসরণে গমন করিব। এইরূপ পতি নির্ণন্ন
করিয়া হুর্গ ত্যাগ কালে চিৎকার করিয়া বলিলেন—"হিন্দুর শুদ্ধ হুর্গ
ভ্যাগ করিয়া যাইতেছে"। শত্রুপক্ষ এই কথায় ইতন্ততঃ তীর বর্ষণ আরক্ষ
করিল। তথন অন্ধলারে শত্রুপক্ষীয়েরা আত্মপর না বুরিয়া অনেক

শিবাদ্বরের মধ্যে কে (শান্ত সিং বা সন্তোব সিং ) উফ্টাব পাইয়াছিল, তাহা বলা।
 বায় না। এ বিবয়ে মতভেদ আছে।

বুঁপক্ষীয়কে নিধন করিয়া ফেলিয়াছিল। গুরু বা তাঁহার নিয়ত্তরের কিছুই ক্ষতি হয় নাই; তবে তাঁহারা সঙ্গ ছাড়া হইয়া পড়িলেন। এগিজ ক একলা ক্রোশাধিক গিয়া এক বৃক্ষমূলে বিসিয়া পড়িলেন। তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পদব্রজে প্রহরেক রজনী থাকিতে মাছিওয়াড়া গ্রামের নিকটে গিয়া পৌছিলেন।

## ছদ্মবেশ পর্বব

---:0:---

### প্রথম পর্বাধ্যায়।

### গুরুর ছন্মবেশ এবং মাছিওয়াড়া গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে ভ্রমণ।

শুরুগোবিন্দ মাছিওয়াড়া গ্রামে পৌছিয়া তথার গোলাপ সিং নামক জনৈক শিথের গৃহে আশ্রন্ন লাইলেন। গোলাপ সিং প্রথমে শুরুকে প্রণামাদি ফরিয়া থাতির করিল; কিন্তু পরে সকল অবস্থা মনে মনে ব্রিয়া ভর পায়; এবং পরদিন প্রাতেই শুরুকে বিদায় দিবার জ্ঞানে রাজি থাকিতেই শুরুকর ঘুমভাঙ্গাইয়া বিদায়ী উপঢ়োকন সমুখে রাধিয়া প্রণাম করে। ইছাতে শুরু ব্রিতে পারেন য়ে, গোলাপের ভয় হইয়াছে এবং সেজ্ফা তাহাকে সাহস দিয়া বলেন,—"কেহ ভোমার কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না।" কিন্তু কিছুতেই তাহার সাহস হইল না। সে বলিতে লাগিল,—"শুরু আপনি সবই করিতে সমর্থ; কিন্তু আমি নিতান্ত সামান্ত লোক। আমার ঘরে আপনার অবস্থান জানিলে বাদসাহের লোকে আমায় একবারে নষ্ট করিবে।" এই কথা বার বার বলায় শুরু ছঃথিত হইয়া বলিলেন,—"তবে তাহাই হইবে।"

এ দিকে শক্রপক্ষীয় প্রায় হই হাজার লোক ঐ গুরুর সন্ধান করিতেছে। কেহ বলিতেছে, গুরু চামকোর যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, কেহ বলিতেছে, গুরু পলায়ন করিয়াছেন। এমন সময় নবী থাঁ ও গণি থাঁ

नामक अक्रत इट भूमनमान शिश अवः अक्रमक्रशता शृत्कीं क नवा मिः, ধরম সিং ও মান সিং আসিয়া শ্রীগুরুর সহিত মিলিত হইল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে. এই সময়ে গুরু প্রথমধ্যে নেম খাঁ ও গাজি খাঁ নামক ছইজন পাঠান কর্ত্তক ধৃত হইয়াছিলেন; তাহারা তাঁহাকে তথাকার শাসন কর্তার নিকটে লইয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু পুর্বে গুরুর নিকট কোন উপকার পাইয়াছিল বলিয়া এক্ষণে তাহারা তাঁহাকে লুধিয়ানা জেলা পার করিয়া দিয়াছিল। হয়ত স্থ্যপ্রকাশের উক্ত নবী খাঁ ও গণী খাঁই অপর ঐতিহাসিকের নেম খাঁ ও গাজি খাঁণু সে যাহা হউক, শ্রীগুরু নবী খাঁ ও গণী খাঁকে কাল (নীল) রংয়ের **কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিলেন। এমন সম**য় এক বুদ্ধা শিথ স্ত্রীলোক আদিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া স্বহস্তে প্রস্তুত এক থান কাপড দিল। তিনি উহাও নীল রঙ্গে রঞ্জিত করাইয়া লইলেন। এই সকল নীল রংম্বের কাপড় পরিয়া কেশ এলাইয়া প্রীগুরু খাটিয়ায় বসিলেন এবং নবী খাঁ ও গণী খাঁকে চৌপাইর (বা খাটিয়া) আগেকার পায়া এবং ধরম সিং ও মান সিংহকে পশ্চাতের পান্না ধরিরা উঠাইরা চলিতে বলিলেন। দয়া সিং ময়রপুচ্ছের এক পাখা হস্তে এগুরুকে বাতাস করিতে করিতে চলিল। কেহ পথে জিজ্ঞাসা করিলে, মুসলমান শিষ্য নবী ও গণী উত্তর **(एव "**উচ্কা ( উচ্চ ) গ্রাম নিবাসী পীর চলিয়াছেন।" মুসলমানের মুখে ছন্মবেশী শুরুর এই পরিচয়ে অনেকেই বিশ্বাস করিতে লাগিল। ইনিই যে এতিক গোবিন্দ সিং তাহা কেহ কেহ বুঝিলেও এ সজ্জার শোভা দেখিয়া যেন মুগ্ধ হইয়া তাহারা তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

এইরূপে তাহারা ওমরাও নামক গ্রামের প্রধান ব্যক্তির বাটীর সম্মুধ দিয়া যথন যাইতেছিলেন তথন ওমরাও পীরকে দেখিতে চাহিল। নবী ও পনী বলিলেন,—"ইনি উচকা পীর (উচ্চ গ্রামবাসী পীর)। ইনি সাধারণতঃ মহন্দ হাজি বলিয়া পরিচিত; এক্ষণে বিশেষ রোজায় ( ব্রতে ) আছেন। ইহার জন্ত তাঁবু দাও ত ইহাকে এন্থলে রাখি। এইরপ কথা বলার ওমরাও গুরুর জন্ত তাঁবু করিয়া দিলে, গুরু তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন। ওমরাও তাহার সন্দেহ মিটাইবার জন্ত হিন্দুর অথাদ্য কোন খাদ্য লইয়া ছন্মবেশী গুরুকে থাইতে দেয়। এই পরীক্ষায় গুরু পাছে ধরা পড়েন, এই ভয়ে মানসিং বলেন যে হাজি উপস্থিত এক বৎসরের রোজা ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। গুরু পরে শিষ্ত্রয়কে বলিয়া জান,—"তোমরা ঐ থাদ্য খাইবার পূর্ব্বে জন্ত্র পর্শ করিয়া "তব প্রসাদ" বলিবে; অর্দ্ধেক মাত্র লইবে এবং কিছু গোপনে রাথিয়া দিবে ত এইরপ উপদিষ্ট হইয়া শিখত্রয় খাদ্য খাইবার পূর্ব্বে উহা কাটিবার জন্ত ছুরি বসাইবার সময় তিনবার "তব প্রসাদ" এই বাক্য উচ্চারণ করিতেই দেখা গেল যে, উক্ত খাদ্য "কড়া প্রসাদে" ( নিবেদিত মোহন ভোগে ) পরিণত হইয়াছে!

এমন সময় মুরপুরগ্রামের এক সৈয়দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

সে শুরুকে চিনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করে এবং ওমরাকে বলে—"তুমি

এসব কি করিতেছ ? উনি বড় সহজ লোক নহেন; উনি বিরক্ত হইলে

তোমার বিষয় বৈভব উপ্টাইয়া দিতে পারেন, উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বিদার

দাও।' সৈয়দের এইরপ কথা শুনিয়া, ওমরাওয়ের ভয় ভক্তির উদর

হইল। তথন শুরু সৈয়দের উপর সস্থোষজনক পরওয়ানা লিথিয়া বিদায়

দিয়া শিথতার ও নবীখাঁ এবং গণী খাঁকে সঙ্গে করিয়া গ্রামান্তরে চলিলেন।

তৎপরে গুরুকানেরা গ্রামে গিয়া তথাকার জমীদার ফতা নামক জাঠের বাড়ী গিয়া দেবা লয়েন এবং তাহার নিকট একটা ঘোড়া চাহেন। কিন্তু ফতা ভাবিল বুখা ভাল ঘোড়া দিয়া কি হইবে ? সে একটা সামান্ত ঘোড়া আনিয়া দিয়া বলে, ভাল ঘোড়াটা জামাই লইয়া গিয়াছে। এই প্রবঞ্চনা-বাক্যে গুরু গ্র: প্রকাশ করিয়া বলেন, তুমি এবং তোমার ভাল ঘোড়া উভয়েই নষ্ট হইবে। সেই দিনই সেই ভাল ঘোড়াটা ও ফতা জাঠের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়।

গুরু তৎপরে হেহের গ্রামে ক্লপাল উদাসীর নিকট গিয়া বিশেষ বঙ্গলাভ করেন। এই সময় জেঠা নামক একজন স্ত্রীলোক আসিয়া তাহার প্রের বিবাহ আশীর্কাদ প্রার্থনা করে। তাহাতে গুরু উহার পুত্রের ও পৌত্রের বিবাহ আশীর্কাদ করিয়া ছিলেন। এই সময় গুরু নবীর্থা ও গণী থার সঙ্গত্যাগ ইচ্ছা করিয়া তাহাদের একথানি পত্র দেন। তাহাতে লেখা থাকে যে, যখনই ইহারা এই পত্র যে কোন শিখকে দেখাইবে, তাহাদের যথাসাধা এই পাঠানদ্বয়রেক অর্থাদি সাহায়া দিতে হইবে। পাঠানদ্বয়ের বংশীয়েরা এই হুকুমনামা দেখাইলে শিথরাজাদিগের নিকট হুইতে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অর্থ এখনও পাইয়া থাকে।

কেছ কেছ বলেন, এই সময় গুরু তাঁহার পার্সী শিক্ষকের নিকট করেকদিন কাটাইরা ভাতিন্দার জঙ্গলে প্রবেশ করেন। শিথেরা গুরুকে আজন্ম 'শিক্ষক' বলিয়াই বলেন, তিনি আবার কোন কালে 'শিক্ষা করিয়া'ছিলেন, তাঁহার আবার পার্সী শিক্ষক ছিল, এরপ কথা ভক্ত শিথ সস্তোষ সিং লিথিত ''স্থাপ্রকাশে'' নাই।

যাগা হউক 'গুরুগোবিন্দ যথন এইরূপে তুর্কদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ঘূরিতেছিলেন, তথন গুরুমাতা গুজরী শিশুপুত্রদ্বাকে সঙ্গে করিয়া আনন্দপুর হইতে সরহিন্দ গিয়াছেন; তাঁহাদের তত্ত্ব লওয়া উচিত, গুরু এইরূপ চিস্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময় রায়দা কোটে উপস্থিত হইলে তথাকার উমাহা (মালিক) কল্লারাও তিনশত সৈশু লইয়া আসিয়া শিশুক্তরণ বন্দনা করিলেন। গুরু বলিলেন, "এ সময় তুমি একবার সরহিন্দে গিয়া সন্থরে তথাকার সংবাদ আনিয়া দাও।" ইহাতে

কল্লারাও বলিল,—"সরহিন্দ এথান হইতে প্রায় দশ যোজন (৪ • ক্রোশ) পথ; কিন্তু আমার মাহি নামক এক ভৃত্য আছে সে প্রনবেগে গিয়া সরহিন্দের সংবাদ আনিয়া দিবে। আমি নিজে তত শীঘ্র পারিব না।" প্রভুর আক্রান্সারে মাহি সরহিন্দে সংবাদ আনিতে চলিল।

মাহি পথে যাইতে যাইতে বাদসাহের সৈত্যের সহিত গুরুগোবিন্দের যুদ্ধের নানাপ্রকার গল শুনিতে লাগিল। সকলেই গুরুর বীরত্বের প্রশংসার সহিত বলিতে লাগিল—গুরু দিল্লী, লাহোর, কাবুল, কালাহার পর্যান্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। কেহ বলিল—গুরু অবশেষে যুদ্ধে মারা গিয়াছেন।কেহ বলিল—'না ঐ গুরু আসিতেছেন!' অনেকে যুদ্ধে মারা গিয়াছে বলিয়া তাহাদের আত্মীয়বর্গ রোদন করিতেছে। চারিদিকে হার হার শক। এইরূপ স্বক্রণা শুনিতে শুনিতে মাহি স্বহিন্দ্ চলিয়াছে।

এদিকে শুরুগোবিন্দ কল্লারাওয়ের সহিত কথা বার্তায় যাহাতে উহার অধিকার মধ্যে গোহত্যা নিবারিত হয়, দে জন্ম চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কথিত আছে, সে জন্ম প্রজারা শতক্রর দিব্য (জামিন) দিয়াছিল এবং কিছুকাল পরে রায়দাকোটে গোহত্যা ঘটতে দেওয়ায় শতক্র নাকি উহার কতক অংশ ভাদাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

## ছদ্মবেশ পর্বা।

### দিতীয় পর্ববাধ্যায়।

#### সরহিন্দের লোমহর্ষণ সংবাদ।

পূর্ব্বোক্তরূপে কল্লারাওয়ের সহিত শ্রীঞ্চরর কথাবার্তায় চুই প্রহর কাটিয়া গেলে, গুরু কল্লারাওকে বলিলেন,—"দেখ মাহি আদিতেছে কিনা।'' কল্লারাও বলিল,—শ্রীগুরুর ইচ্ছায় সকলই সম্ভব ; কিন্তু এতশীদ্র চল্লিশ ক্রোশ গিয়া সে কিরূপে সংবাদ লইয়া আসিতে পারে ? আজত কোন মতেই সম্ভব নয়—'যদি কাল আসিয়া পৌছে।" পাছে অন্তে জানিতে পারে, এজন্ম মাহি অখপুঠে যায় নাই। গুরুর আদেশে মাহি আসিতেছে কিনা দেখিবার জন্ত একজনকে উচ্চ বুফে উঠাইয়া দেওয়া হুইল। সুর্যাপ্রকাশ গ্রন্থকার বলেন, মাহি তিন প্রহরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র গুরুশক্তি ভিন্ন অন্ত কিছুতে তিনিও ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। তথন মাহি আদেশক্রমে জানাইল যে. মাতা গুজরী ও গুরুকুমারছয় মারা গিয়াছেন। কলারাও বলিল.—"তুমি ষেরূপ ঘটনা শুনিয়াছ, আফুপূর্ব্বিক বল।" তদনুসারে মাহি বলিতে লাগিল.—"মাতা গুজরী গুরুকুমারদ্বয় ও এক ভৃত্য লইয়া ছপুপরওয়ালা শ্কটে আনন্দপুর হইতে অতি ব্যাকুণ্চিত্তে বহিগত হন। তৎপক্তে পথে আসিয়া শ্রী ৪কর পুরাতন পাচক ব্রাহ্মণ গঙ্গুর সহিত দেখা হয়। গঙ্গুর দেখা পাইয়া মাতা কিছু আখন্ত হয়েন। গঙ্গু যে অপরাধী হইয়া

আনন্দপুর হইতে তাড়িত হইয়াছিল, তিনি সে কথা ভূলিয়া গেলেন। গঙ্গু তাঁহাদিগকে সরহিন্দের নিকট খেড়ীগ্রামে নিজ ভবনে লইয়া গেল।

নিঞ্চ ভবনে পৌছিবার পূর্বেই গঙ্গু জানিতে পারে যে, মাতার সঙ্গে একটা খুরজীতে ( থলেতে ) অনেক অর্থ আছে; সে চতুরতা করিয়া উহা সরাইয়া ফেলে এবং নিজ ভবনে প্রবেশের সময় সে বলিতে থাকে, এথানে বড় চোর ডাকাতের ভয়, অতএব খুব সাবধানে থাকিবেন। তথন মাতা গুজরী ভৃত্যকে বলেন, সব দ্রবাদি দেখিয়া লও। ভৃত্য বলে, সব দেখিতেছি, কিন্তু অর্থের থলেটা দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে গুজরী গঙ্গুকে বলেন,—'থলেটা দেখিয়াছ কি ?' ইহাতে গঙ্গু ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে থাকে,—'পুরাতন মনিব বিপদে পড়িয়াছ বলিয়া, আমি আপন বিপদ না ভাবিয়া ঘরে আনিলাম; তাহাতে সস্তোষ প্রকাশ দ্রে থাকুক, আমার উপর চোর বদনাম! অতএব আমি এ সংবাদ চৌধুরীকে ( পুলিস কর্ম্মচারীকে ) দিয়া রাথি।' এইরপে চৌধুরীর নিকট হইতে উচ্চতর কর্মচারী হাজরাতের নিকট উপস্থিত হইয়া, গুরুমাতা এবং গুরুপুত্রদিগের অতিথি সংকার দ্রে থাকুক, তাঁহাদিগকে মুসলমানের হত্তে ধরাইয়া দিয়া গঙ্গু তাহাদিগের নিকট নিজ পুরস্কারের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইল।

"এইরপে হাজরাতের সহিত পরামর্শ করিয়া সরহিন্দের স্থবা উজিদা খার হস্তে মাতা গুজরী ও গুরুকুমারদ্বয়কে অর্পণ করা হইল। গঙ্গু জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া "স্থ্যপ্রকাশ" গ্রন্থকার সম্ভোষ দিং এই উপলক্ষে সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি বিলক্ষণ কটাক্ষ করিয়া লইয়াছেন। সরহিন্দ নগরবাসিগণ এই ব্যাপার শুনিয়া ক্রমে মাতা গুজরী ও গুরুকুমারদ্বয়কে দেখিতে আসিতে লাগিল।

শ্নহবা উজিদা খাঁ! মাতা গুজরী ও কুমারদ্বরকে বুকজে (জেলে) সাবধানে রাথিতে হকুম দিলেন। মাতার বাক্য নাই; তাঁহার চকু দিয়া দরদরধারে অঞ্চবিগলিত হইতে লাগিল। লোকে অল্প দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া গলুকে অজ্ঞ গালি দিতে লাগিল।"

তৎপরে শ্রীপ্তরু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাহি! তুমি এসকল কথা কিরপে জানিলে?" তাহাতে মাহি বলিল,—"আমি সরহিন্দের একজন শিথের নিকট যেরপ শুনিয়াছি,তাহাই শ্রীপ্তরু সাক্ষাতে ষথাষথ বলিতেছি, এবং এই সকল কথা যথাষথ শুনিয়াছি, তাহাও অপর লোকের কথার সহিত নিলাইয়া প্রতীতি হইয়াছে। তৎপরে স্থবা উজিলা খা প্তরুক্মারদ্বেরে বিচারার্থে স্থবা সরহিন্দের জমিদার প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিলেন। এই সভায় হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের লোকই উপস্থিত হইয়াছিল।

"তথন হবা উদ্ধিদা বাঁ মোরডে নামক এক ব্যক্তিকে বলিলেন,—মিষ্ট কথার গুরুকুমারদ্বরকে সভায় লইয়া আইস। তথন কেহ কেহ মোর-ডেকে বলিয়া দিল—'বালকদ্বরকে ব্রাইয়া বলিয়া আনিবে যেন এখানে আসিয়া হ্রবাদার প্রভৃতি মান্ত বাক্তিকে সেলাম করিয়া থাতির ও মান্ত দেখায়।' মোরডে গিয়া মাতা গুজরীকে বলিল,—মাতা গুরুকুমারদ্বরকে আমার সঙ্গে দিন; হ্রবা উহাদিগকে সভাহলে আহ্বান করিতেছেন।' তাহাতে মাতা কাতরহরে বলিলেন,—'আমার জোর্চ পৌল্র তাহার পিতার নিকটে আছে, ইহারা নিতান্ত শিশু (বয়স ৬৮ বৎসর মাত্র); ইহাদিগকে আমে পালন করিতেছি মাত্র, ইহারা সভায় পাঠাইবার উপযুক্তনর ।' ইহাতে মোরডে সভায় ফিরিয়া গিয়া জানাইল যে, গুরুমাতা উক্তরূপ কথা বলিতেছেন।

"এই সভায় ক্ষত্রিয় জমিদার স্থচানন্দ দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। কথিত আছে যে, গুরু গোবিন্দের সহিত ইহার শক্রতা ছিল। ইনি সময় পাইয়া বাললেন,—'গুরু সহজ লোক নহেন; তাঁহার পুত্রেরা সাপের

সলুই : তাহারা সহজে হজুরে হাজির হইতে চাহেনা ; গুরুমাতা এখন বলিতেছেন ইহারা নিতান্ত শিশু. কিন্তু গুরু যথন রাজদ্রোহীর কার্য্যে উথিত হইয়াছিলেন তথন মাতা তাঁহাকে নিবারণ করেন নাই।' এইরূপ উৎসাহ-বাক্যে স্থবা উজিদা থাঁ পুনরায় মোরডেকে পাঠাইয়া বলিয়া ছিলেন,—'বালকেরা যদি সহজে না আইসে, তবে তাহাদিগকে জোর করিয়া আনিবে; তবে বুঝাইয়া বলিও, আমরা বালকদ্যাকে সভায় দেখিতে চাহিতেছি: এখানে পাঠাইতে কোন দোষ নাই।' মোরডে জনমুসারে পুনরায় মাতা গুজরীর নিকটে গিয়া সহজভাবে জানাইল, স্থবা একবার গুরুকুমার্ছয়কে সভায় দেখিতে চাহিতেছেন। তথন মাতা গুজরী বদিয়া নয়নজলে ভাদিতেছিলেন আর কুমারদ্বয় তাঁহার ক্রোড়ে মাথা দিয়া ও একটা চাদর মুড়িদিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। এবার মোরডের কথা শুনিয়া কুমারদ্বর গায়ের চাদর ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং জ্যেষ্ঠ জুঝার সিং বলিলেন — দাদি কেন আমাদিগকে বুথা আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছ, তাহা ত পারিবে না; পিতা ধর্মারকার্থে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে উহারা আমাদিগকে শক্ত সন্তান বলিয়া জানিয়াছে। কর্ত্তা (ঈশ্বর) যাহা করিবেন তাহাই হইবে।' এইরপ কথা বলিয়া পিতামহীর মৌন সম্মতিক্রমে কনিষ্ঠ ফতে সিংকে সঙ্গে করিয়া জুঝার সিং সভায় চলিলেন। বালকদয়কে দেখিয়া প্রায় দকলেরই মায়া হইয়াছিল, এবং পরস্পার বলাবলি করিয়াছিল যে, স্থবা 🕯 অবশ্র মায়া বশতঃ ইহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন।

"গুরুকুমারদ্বর সভায় আসিয়া ধীরভাবে দাঁড়াইলে, স্থবাকে সেলাম করিবার জন্ত কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন। তাহাতে জুঝার সিং বলিলেন,—'এ মন্তক একমাত্র অকাল পুরুষের নিকট ননিত হইয়াছে, আর কোথার নোরাইব ?' সুবাও সেলাম করিতে বলিলে, (সুর্য্য প্রকাশের ভাষার বলি) জুঝার সিং উত্তর দিলেন:—

> করাতা প্রথ (পুরুষ) অকাল রুপালু। সবতে বড়ো কালকে কালু॥ িস্ আগে হাম্ অর্পে শিস্। সকল কলা সমর্থ জগদীশ॥"

অর্থাৎ দেই অকাল কর্তা পুরুষ দয়াময় (তিনি) সকলের বড়, कालद कान. मटेर्क्सर्थापूर्व खननीन छाँशाद खाखर यामात मखक অবর্পিত হইরাছে। আর তুমি কি ? তুমিত সদাআয়া নহ ! হুরাআয়া ! তোমার অত্যে এ মন্তক নত হয় না।' স্থবা বলিলেন—'তুমি যে বাপের বড়াই ্করিতেছ, তিনিত নিহত হইয়াছেন; তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও নিহত হইয়াছেন: তোমাদের আনন্দপুর এখন আমাদের: এখন তুমি আমারই অশ্রিত। 'এইরূপ কথা বার্তার সময়, নীচপ্রবৃত্তিসম্পন্ন স্কচানন্দ বলিলেন,—'দেখুন, ভুজঙ্গশিশু ভুজঙ্গ অপেক্ষা ভয়ানক; এ হইটীকে তজ্ঞপ জানিবেন।' জুঝার সিং বলিলেন, -'আমার পিতা আকাশ সদৃশ; কে আকাশকে নিহত করিতে পারে ?' এইরূপ বলিতে বলিতে জুঝার ্সিং:কনিজের প্রতি চাহিয়া বলিলেন —'ভাই ফতে সিং আমার ত এই কথা; তুমি কি বল ?' তথন ফতে সিং বলিল,—'লালা আমাদের পিতা পিতামহ ধর্মের জ্বন্ত মন্তক দিয়াছেন। উহাই আমাদের বংশের ধারা। আমরা কি উহার অন্তথা করিতে পারি ?' যেনাম্ম পিতরো যাতা, যেন ্ষাতাঃ পিতামহাঃ,—সংযত, ভক্তিমান, বিনয়ী, স্থজাত হিলুসস্তান এই সহজ সরল কথা ভিন্ন আর কি বলিবে ?

"তথন স্থবা ও অভাভ সকলে কুমারদমকে বুঝাইতে লাগিলেন।
-স্থবার এক কথা,—'তোমরা তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুদল-

মান ধর্ম গ্রহণ কর; তাহা হইলে ভোগস্থধ সকলই পাইবে: এই সকল বড বড় জমিদার অপেক্ষা উচ্চ পদ পাইবে: উচ্চ ঘরে (এমন কি বাদশানাদির সাহত) তোমাদের বিবাহ দিব; তোমাদের পিতা ও জ্যে ভাতা গিধাছে ; এখন তোমরা সম্পূর্ণ আমার আশ্রিত।' এইরূপ কথা পুনঃ পুনঃ বলায় জুঝার সিং আবার বলিলেন.—'আমাদের ধর্মই হৃদয়ের ধন, লোভ দেখাইয়া ধর্ম তাাগ করাইতে পারিবে না ; পাপাত্মা-বাই এরপ লোভ দেখায়।' ইহাতে *স্মচানন্দ দেওয়ান আ*বার স্থবা**কে** বলিল, 'আপান কেন মিছামিছি উহাদিগকে অত বলিতেছেন ? দেখিতে-হৈন না আপনাকে সেলাম পর্যান্ত করিল না ৷ ওরা সেই গুরুগোবিন্দের ছেলে, যে দেশটা কাঁপাইয়া তুলিয়াছে; উহাদের রাখিলে উহারা ডবল গোবিন্দ হইবে।' তথন মলের কোটলা নিবাদী এক পাঠান বলিল—'এমন কচি বালককে মারিলে কি হইবে ? ইহাতে কোন পৌরুষ নাই ' তথন স্থবা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়াই জল্লাদকে (ঘাতককে) খুঁজিতে-সত্রেহ গিল্জা নামক জল্লাদকে পাইয়া গুরুকুমারদ্বয়ের দেহ হইতে মস্তক বি!চ্ছন্ন করিতে ছকুম দিলেন। তথন উহাঁদিগকে সভা হইতে সরাইয়া লইয়া ভিয়া উহাঁদের দেহ হইতে মুগু বিচ্ছিন্ন করা হইল।"

শিখদিগের "পন্থ প্রকাশ"নামক এন্থে লেখা আছে বে, শুরুকুমারদ্বরকে
দাঁড়ুকরাইয়। ইউক দিয়া গাঁথিতে আরম্ভ করা হয়, এবং প্রত্যেক ইউক
গাঁথিবার সময় বলা ২য়, 'তোময়া মুসলমানের ধর্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে
ছাড়িয়া দিব।' তথাপি শুরুকুমারদ্বয় স্থিরভাবে আপন ধর্মে স্থির
থাকিয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। আনেক ইংরাজী ঐতিহাসিক ইহাই বর্ণন
করিয়াছেন। যাহা ২উক স্থ্যপ্রকাশে লিখিত মাহির উক্তিই এখানে
লেখা হইয়াটছ।

তৎপরে 🕮 গুরুর আজ্ঞায় মাহি আবার বলিতে লাগিল—"ষ্থন

শুরুকুমার্দ্বয় নিহত হইলেন, তাহার অব্যবহিত পরেই টোডর্মল নামক জনৈক শ্রীশুরুর ভক্ত ধনী মহাজন আসিয়া উপস্থিত হইল। এ সময় আঁধি (ধূলি পূর্ণ প্রবল বায়ু) আসিয়াছিল। টোডর মল প্রথমে এসকল ব্যাপারের সংবাদ জানিতে পারেন নাই। পরে যথন গুনিলেন গুরুকুমার-ঘয় উক্তরূপে স্থবার হল্তে পড়িয়াছেন, তথন তিনি সঙ্কল্ল করিলেন, গুরুকুমারন্বয়ের প্রাণরকার্থে যত টাস্থা লাগে তিনি দিবেন। পরে. আসিয়া যথন দেখিলেন, গুরুকুমারত্বয়কে মারিয়া ফেলিয়াছে, তথন তাঁহার সম্বল্প ব্যর্থ হইল। তথন তিনি গুরুমাতা গুজরার নিকট গমনু করিলেন এবং 'হায় হায়' করিতে করিতে, স্থবার হুকুমে গুরু কুমারদ্বয় ্নিহত হইয়াছেন মাতাকে এই ভীষণ সংবাদ জানাইলেন। তথন তিনি দেখিলেন, মাতাও মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন—তাঁহার দাঁত লাগিয়া গিয়াছে। কিছুপরে তাঁহার চৈত্ত হইলে, নেয়ালে কপাল ঠুকিয়া ফাটাইয়া এবং টোডরমলের হস্তস্থিত অঙ্গুরীর হীরক লইয়া মাতা গুজরী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। টোডরমলই মাতা গুজরীর অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়াছিলেন।"

শ্রীগুরু এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে খাটিয়া হইতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মলের কোটলার পাঠান ব্যতীত আর কোন পাঠান (মুসলমান) কুমারদ্বরের প্রাণরক্ষার্থে বলিয়াছিলেন কি না ?

মাহি বলিল,—আর কোন পাঠানের মুথে ওরূপ কথা শুনা যায় নাই।
তথন 'মলের কোটলার পাঠান ব্যতীত অপর সকল পাঠান (মুসলমান)
নষ্ট হইবে ও সরহিন্দবন্তিও নষ্ট হইবে' এই বলিয়া গুরু অভিসম্পাত
করিলেন। স্বজাতিজাহী স্কচানন্দের নাম উচ্চারণ্ড করিলেন না।

# ছদ্ম পর্বব

### ভৃতীয় পর্কাধ্যায়।

#### প্রীপ্তরুর দীনাগ্রামে অবস্থান ও শিথ সমাগম।

কোন কোন ঐতিহাদিক বলেন, গুরুগোবিন্দ সরহিন্দের এই নুশংস সংবাদ অর্থাৎ গুরুপুত্রন্বয়ের এবং গুরুমাতার নিধনসংবাদটি, ঘটনার তিন-মাস পরে পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, সকল পাঠান (মুসলমান) নষ্ট হইবে এই অভিসম্পাত শুনিয়া কলারাও ভীত হইল: কলারাও নিজে পাঠান (মুদলমান) কিন্তু গুরুর ভক্ত। শ্রীগুরু বাক্-দিদ্ধ, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাদ। তথন সে আত্মরক্ষার্থে গুরুকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে, সে নিজে ও পরিবারবর্গকে অন্তঃপুর হইতে আনাইয়া, এী শুরুর পদতলে পড়িয়া থাকিবে। গুরুগোবিন্দ তথন ভক্তের বিনয়ে ভূষ্ট হইয়া ভাহাকে চারিথানি কুপাণ (ভরবারি) দিয়া বলিলেন, তুমি বা ভোমার পুত্র পৌতাদিক্রমে যতদিন এই কুপাণ চতুষ্টয়ের পূজা করিবে, সদাচারে থাকিবে, এই কুপাণ নিজ অঙ্গে ব্যবহার না করিবে, ততদিন শক্ত তোমার কিছু করিতে পারিবে না; ইহারাই তোমায় নষ্ট হইতে রক্ষা করিবে। শুরুগোবিন্দ কলারাওকে এইরূপ বর দিয়া, দয়াসিং প্রভৃতি অফুচরবর্গকে থাটিয়া উঠাইতে বলিলেন। কল্লারাও তাঁহাকে নিজ ভবনে লইয়া যাইতে চাহিল: কিন্তু শুকু "এখন আমি বনচারী, আমার বাদস্থান অরণ্য" এইরূপ বলিয়া দে স্থান ত্যাগ করিলেন। কলারাও

এবং তৎপুত্র ঐ ক্নপাণ-পূজায় ও দদাচারে ভালই ছিল; কিন্তু তাহাদিগের দেহত্যাগের পর, কল্লারাওয়ের পৌত্র উহা অগ্রাহ্য করায় একটা হরিণ মারিতে গিয়া ঐ ক্নপাণেই নিহত হয়।

শুরুগোবিন্দ তৎপরে পূর্ব্ববং "উচকাপীর" রূপে খাটিয়ার বিসিয়া চলিতে চলিতে পথিমধ্যে এক কুলতলায় বিসলেন। এমন সময় সেবক সিং আসিয়া তাঁহাকে একটা ঘোড়া উপঢ়ৌকন দিল। শুরু এই ঘোড়ায় উঠিয়া খাটিয়া ত্যাগ করিলেন। তৎপরে অনুচর সহ দীনাগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই দীনাগ্রাম ও কাঙ্গড়াপুরীর অধিপতিগণ বছদিন হইতে ওর্জ্জ-শিথ। পঞ্চম শুরু অর্জুন ইহাদিগকে বড় প্রীতি করিতেন।
'ইহাদিগের পূর্বপুরুষ যোধবীর ষঠ গুরু হরগোবিন্দকে যুদ্ধলে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই যোধের পোত্রত্ত্ত্র (সমীর, লছমীর ও ভক্তমল) এখন রাজত্ব (জমিদারী) করিতেছিলেন। ইহারা লোকমুথে গুরু গোবিন্দের শুভাগমন সংবাদ পাইয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিজভবনে লইয়া মাইবার জ্ল্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু গুরু বলিলেন, তোমরা বালক—বুঝিতেছ না যে, তোমাদের গৃহে আমি গমন করিলে (আমি চলিয়া গেলেও) বাদসাহের লোক তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে। তথন তাঁহারা গুরুগোবিন্দকে এক মিস্ত্রীর ঘরে বসাইয়া কিছু হুয় ও মিষ্টার আনিয়া দিলেন।

এই মিস্ত্রীর ঘরে গুরুগোবিন্দ কয়েকদিন বাস করেন। এ সময়ে তিনি
মৃগরাছলে নিকটস্থ স্থানগুলি দেখিরা বেড়াইতে থাকেন। এই স্থানের
প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দ্রে অবস্থিত শ্রীগুরুর ভক্ত শিথ রূপা ও তৎপুত্র
দির্দ্ধ ক্ষেত্রে কার্য্য করিত। প্রচণ্ড মার্ত্তগ্রের উত্তাপে তাহারা জল
পান করিত। একদিন ঐরপ কার্য্য করিয়া পিপাসার্ভ হইরা জল পান

ক্ষরিতে গিয়া দেখে,জল অতি শীতল; তথন তাহাদের মনে হয়, শুনিতেছি শীগুরু রৌদ্রে ঘ্রিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে এই জল পান করাইতে পারিলে, তবে আমাদের তৃষ্ণা মিটে। তথন তাহারা জল পান না করিয়া শীগুরুর শুভাগমনের প্রত্যাশায় এই জল রাখিয়া দিয়া হই দিন অপেক্ষা করে। প্রেমের এমনি অভ্ত থেলা যে, শীগুরু ভক্তের বাঞ্চা যেন মনে মনে জানিতে পারিয়া, হইদিন পরে বেলা হই প্রহরের সময় তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথন ভক্তের যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা ভক্ত ভিয় অপরে ব্বিতে পারে কি! যাহা হউক, গুরু দেই শীতল জল পান করিয়া দীনাগ্রামে মিস্ত্রীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এই সময়ে নিকটস্থ অনেক শিথ আসিয়া ক্রমে ক্রমে গুরুগোবিন্দের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তর্মধ্যে ধরমসিং ও পরম সিং নামে
ছই ভক্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা গুরুকে একটি ঘোড়া দিয়াছিলেন
এবং খেত কাপড় দিয়া গুরুর নীলরংয়ের কাপড় ছাড়াইয়াছিলেন।
এ সময়েও গুরু ভক্তগণকে অধ্যাত্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে বিমুথ
হয়েন নাই। তাঁহার মাতা ও পুত্রম্বয় নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছেন, এই
কথার উল্লেখ করিয়া কেহ আক্রেপ করিলে, গুরুগোবিন্দ ব্র্ঝাইয়া দিতেন
যে, উহাই সাংসারিক নিয়ম; মৃত্যু অবশুদ্ভাবী; উহার জন্ত শোক না
করিয়া যাহাতে ছদয়ে সচিচদানন্দের আবির্ভাব হয়; ভাহা কর।

শিথেরা এ সময়ে শ্রীগুরুর নিকটে আসিয়া, পরস্পর নানা কথার আলোচনা করিতেন। কেহ বলিতেছে, কেন যুদ্ধ হইল জান ? কেহ বা উত্তর করিল, শ্রীগুরুর ইচ্ছা; কেহ বা বলিল, ধর্মরক্ষার্থে; কেহ বা বলিতেছে এবার যুদ্ধ হয় ত ৃআমি অনেক পাঠান মারিব; কেহবা বলিতেছে, আমিত আছিই, আরও বিশ্জন বা চল্লিশ জন লোক

দিরা যুদ্ধের সাহায্য করিব। গুরুগোবিন্দও সকলের সহিত কথাবান্তা ৰলিতেছেন; কথন বা কাহারও ইচ্ছায় পুনরায় নীল রংরের কাপড় পরিয়া "উচকাপীরের" রূপ দেখাইতেছেন; কিন্তু সকলকেই সেই অকাল পুরুষে নির্জ্ঞর করিতে শিক্ষা দিতেছেন। "স্থ্য-প্রকাশ" বলেন, এ সময় গুরুর সঙ্গে প্রায় পাঁচ ভাজার শিথ ছিল।

এই সময়ে একদিন উক্ত নমীর আদিয়া শ্রীগুরুকে এক যোডা শাল অর্পণ করিল। গ্রন্থাস্তরে দেখা যায়, তথন গুরু ফিরোজপুর জেলার কাঞ্জার গ্রামে আসিয়াছিলেন; কিন্তু সূর্য্যপ্রকাশ প্রীপ্তরু তথন দীনা গ্রামে ছিলেন। যাহা হউক শ্রীপ্তরু তথন সমীরকৌ কতকগুলি ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন। সমীরের মাত্র যদিও এসময় সমীরের সঙ্গে আসিয়া ছিল, কিন্তু শ্রীগুরুতে তাঁহার বিশেষ আন্থা ছিল না। তিনি "পাঁচপীরী" সম্প্রদায় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, গুরুকে ঘোড়া দেওয়া হয়। যাহা ছউক, সমীর একদিন রুটী তরকারী রন্ধন করিয়া শ্রীগুরুকে দেবা দিল। প্রক আহারে বসিলে সমীর কিঞ্চিৎ প্রসাদ যাজ্ঞা করিল। প্রক তাহাকে কিঞ্চিৎ দিতে গেলেন; তাহাতে দে বলিল, "আপনার আহার শেষ হউক; আমি প্রসাদ লইয়া ঘরে গিয়া সকলকে দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব।" সমীর তদমুসারে প্রসাদ শইয়া ঘরে গেল এবং নিজ ভাতম্বয় (লেছমীর ও ভক্তমল) ও মাতৃলকে বলিল,—"আমি মহাপ্রসাদ লইয়া আসিয়াছি।" তথন সেই প্রসাদ খুলিয়া দেখে, উহা ঝটকা ( এক কোপে, ' ভাটা রাধা মাংস) আর সে রুটী তরকারী নাই! এখন স্মীরের মাতৃল विनन, উহা थाইয়া কাজ নাই—উহা थाইলে হয়ত পীরগণ রাগ করিয়া অত্যাচার করিবেন; উহা মাটীতে পুতিয়া ফেল। তথন তর্ক বিতর্কের পর প্রসাদ মাটিতে প্রোথিত করা হইল। তৎপর্দিন প্রাতঃকালে সমীর

खक्ररगावित्नव निक्रे भौहित्त. अज्ञान मचरक खक्त अभाग्नादत मभौत ষ্থায়থ সকল বিষয় সভা বর্ণন করিল। ইহাতে গুরু তঃখভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এরূপে অন্নত্যাগ করার হার্ভিক্ষ হইবে। যাহা হউক, সমীরের ভক্তির জন্ম শ্রীগুরু তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। তাহাতে সমীর বর প্রার্থনা করিল যে, শ্রীগুরু আমাকে এরূপ বর দিউন, যাহাতে আর চুরাণী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে না হয়—আমার মুক্তি হয়। তাহাতে গুরু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। এইরূপে দ্রুই দিন চলিয়া গেলে. এগ্রুক সমীরকে আবার বর প্রার্থনা করিতে विष्टिन। मभीत शृद्धित जात्र वावात मुक्ति वत व्यार्थना कतित्त. প্রীগুরু আবার ঐ বিষয়ে নীরব হইলেন। এই রূপে আবার দিন তুই কাটিয়া গেল। এইরূপে বর প্রার্থনা করিতে ক্লরিতে এক রাত্রিতে সমীর স্বপ্ন দেখিল, যেন তাহার শরীর একটি রাজহংসে পরিণত হইল। আবার দে শরীর পরিবর্তন করিয়া অন্য পশুর অবয়ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে নানা প্রকার পশু পক্ষা কীট পতঙ্গ পুরুষ স্ত্রী রূপ পরিবর্ত্তনের পর, পুনরায় মানুষরূপ হইয়া মালয় দেশে শতাধিকবার জন্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে এক জন্মে যেন সে পিলু ফল খাইতেছে। এমন সময় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে সে দেখিল, চর্মিত পিলুফল তাহার দাঁতে লাগিয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়ায় গমন করিয়া দেখে, বাহের সহিত পিলুফলের বীজ বাহির হইরাছে। তথন পিলুফলের সময় নয় ! এই ঘটনায় আশ্চর্যায়িত হইরা সে 🕮 গুরুর নিকট গমন করিল। তথন <u>শী</u>গুরু বলিলেন,—এইবার তোমার চুরা**নী** লক্ষণেনি ভ্রমণ হইরা গেল: আর তোমার খননকট পাইতে হইবে না— তমি সুক্ত হইলে। এতিজুর এই বর পাইয়া সমীর বিশেব আনন্দ পাইল। এই বরের বিষয় শিখদিগের করেকথানি পুস্তকে বর্ণিত হইরাছে।

কথিত আছে, ইহার পর দরালপুরনিবাসী এক মিস্ত্রী শিথও সমীরের স্থার বর প্রার্থনা করার, শ্রীশুরু তাহারও প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

শুক্র গোবিন্দ দীনাগ্রামে রহিয়াছেন এই সংবাদ শিথদিপের মধ্যে প্রচারিত হইলে, সরহিন্দ্রনাসী একজন ধীর সাধু আসিয়া তাঁহার চরণে প্রাণিগত করিলেন। ইঁহার নাম দয়ালদাসপুরী। সরহিশ্বনগরে মাতা শুজরী ও পুত্রদ্বর নিহত হওয়ায়, শুরু যে ঐ নগর নষ্ট হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন, সে বিষয়ে আত্মরক্ষার কোন উপায় করিবার জক্ম দয়ালপুরী প্রীপ্তরুকে জানাইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দয়ালের অফ্লনয় বিনয়ে তুই হইয়া, শীগুরু বলিলেন,—তুমি ভোমার গৃহের ছাদে উঠিয়া শৃত্রধনি করিবে, ঐ শৃত্রধ্বনি যতদুর যাইবে,ততদুর ভোমার শিষ্য শিশ্বণ রক্ষা পাইবে। বাকি অংশ নষ্ট হইবে— বাজার ময়দানে পরিণত হইবে। তদনুসারে দয়ালপুরী নিজভবনে গিয়া শৃত্রধনি করিয়াছিলেন।

ক্রমে এই সংবাদ সরহিলের স্থবা উল্লিদার্থার কর্ণগোচর হইল।
উল্লিদার্থা এই সংবাদ পাইয়া, সমীরের উপর পরওয়ানা জারি করিলেন
যে, তুমি যথন শিথ-গুরু গোবিন্দকে নিজভবনে রাথিয়াছ,তথন এ কার্যোর
সন্তোষজনক কৈ কিয়ত না দিতে পারিলে, তোমাকে রাজ্যোহী বিবেচনা
করা হইবে এবং তুমি দণ্ড পাইবে। একথা গুরুগোবিন্দকে জানান হইলে,
তিনি সমীরকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি স্থবার সন্মানার্থ উপঢৌকন
পাঠাইয়া জানাও আমি গুরুকে গৃহে আনি নাই—তিনি যদৃজ্যাক্রমে
বিচরণকরিতেছেন।' এই পরামর্শ দিবার সমর গুরু দক্ষিণ হস্তস্থিত
চুলকনাগুলি তরবারী বারা চুলকাইতে ছিলেন! তাহা দেখিয়া গুরুর
অস্ক্রে মানিদিং বলিলেন, "গুরু পাঠানদিগের জড় উথড়াইতেছেন। কি
সামান্ত স্থার কথা বলিতেছ ? অতংপর বাদশা আরক্রকের শীগুরুর।
আক্রেনামা (তীর্লপারসীপত্র) বারা অন্থির হইবেন।" জাফরনামাতে

"ওরা ওকলীকা কতে" শক্গুলি অগ্রে ও পশ্চাতে লেখা ছিল; এবং বলা হইরাছিল যে,আরঙ্গজের নিজ ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার জন্ত পিতাকে কারাক্রম ও ভাতাকে ছলনায় নিহত করিয়াছেন; ঐ সকল অপকর্ম্মের জন্ত শ্রীভগবানের নিকট শ্রীগুরু আবেদন করিয়াছেন; এক্ষণে বাদশাহ কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত হউন;—জাকরনামা এইরপ তীব্র ভাবে পারসী-ভাষার লিখিত। মানসিং এইরপ ভবিষাৎ বিষয় বর্গন করিয়াছিলেন।

তৎপরে শুরু ঐরপ কয়েকথানি পত্র (জাফরনামা) লিখিয়া অমুচর
ধ্রুম সিংহকে উহা লইরা দক্ষিণদেশে বাইতে আদেশ করিলেন। তদম্সারে ধরমসিং নীলবন্ধ সঙ্গে লইয়া দিল্লী, আগ্রা, উজ্জিয়নী প্রভৃতি স্থান
হইয়া আহমদাবাদে গিয়া পৌছিলেন। তথন সম্রাট্ আরম্প্রেক্তেরের
ছাউনি বা প্রধান আড্রা আহমদাবাদে। ধরমসিং যে নীলবন্ধ সঙ্গে
লইয়া ছিলেন, তাহা কথন কথন পরিয়া অপর শিথদিগকে "উচকাপীর"
রূপ দেখাইতে ছিলেন এবং শ্রীগুরু ধর্মের জ্বল্ল এবং শ্রজাতির
রক্ষার জ্বল্ল কতকত্ত সহ্থ করিতেছেন, তাহা আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি যে সকল
স্থান দিয়া গিয়াছিলেন, তথাকার শিথদিগকে জানাইয়া ছিলেন। ধরমসিং
আগ্রা হইয়া দক্ষিণযাত্রা করিলে, শুরু অপর অমুচর দয়াসিংকেও ভজ্মপ
অল্বান্থ পথ দিয়া দক্ষিণে পাঠাইলেন। ধরমসিং ও দয়াসিংহের সহিত
অপর শিথও গিয়াছিল। এইরূপে শিথসমাজে শুরুগোবিন্দ সিংহের
বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা জানাইতে জানাইতে সকলেই আহমদাবাদে
পৌছিলেন।

শ্রী গুরু যেন সমীরকে সাহদ দিবার জন্মই করেক দিন দীনাপ্রামে থাকিয়া, তৎপরে দক্ষিণযাত্রা করিলেন। এই সময় জেঠাসিং নামক জনৈক ভক্ত শিখ আসিয়া, শ্রীগুরুর সাক্ষাৎলাভ করিল এবং মহারাজ পাতিয়ালা, মহারাজ নাভা প্রভৃতি বড় বড় রাজগণ যে বংশোড়ত, সেই

রহৎ-বংশীর রয়রাড় জাতির লোকেরা আসিরা আগুরুর চাকরের কর্ম করিতে লাগিল। আগুরু দীনাগ্রামের নাম লোহাগড় রাখিরা ছিলেন এবং ঐ গ্রাম ত্যাগ করিবার সমর সমীরকে আশীর্কাদ করিয়া বলেন বে, তোমার বংশে লোকহিতার্থে স্থরবীর জন্মিবে।

## ছদ্ম পর্বা।

### চতুর্থ পর্ববাধ্যায়।

ত্রীগুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও সোডীবংশীয় কৌল মিলন।

শুরুণোবিন্দ দীনাগ্রাম ত্যাগ করিয়া কিছু দ্র গিয়া একটি গ্রামের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ গ্রামের নাম কি ?' উত্তর. "রোথালা" গ্রাম। ("রোথালা" শঙ্কের অর্থ "রুল্ন")। ভাহাতে শুরু-গোবিন্দ বলিলেন, না, ইহার নাম 'রাধওয়ালা' ধাকা উচিত ("রাধওয়ালা" অর্থ "রুল্লাকরণ ক্ষম")। তদবধি ঐ গ্রামকে লোকেও উহাকে "রাধওয়ালা" বলে। শুরু বথন এইরূপে চলিতেছেন, শিথগণ সঙ্গে আসিতেছে, আবার কেহ বা সঙ্গ ত্যাগও করিতেছে, কেহ বা শুড় প্রভৃতি দ্রব্য শুরুকে উপঢৌকন দিতেছে। জালাল-নিবাসী একজন শিধ একটি বর্ধা আনিয়া শুরুকে দিলে, শুরু আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,— "বর্ধাদাতার জয়"। সেই জয়ধ্বনি অন্তান্ত শিথগণের মুধে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শুরু এই সময় দেখিলেন, শিধেরা পরম্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে, হাসিতেছে, ধেলিতেছে—তথন বলিলেন, এই স্থানের নাম "শুরুসর" রহিল।

এইরূপে শুরু ভগতা গ্রামে পৌছিলেন। "স্থ্যপ্রকাশে" এছলে ভূত কর্ভুক বিবৃত বলিয়া অনেক কথার উল্লেখ আছে। পিশাচ-সিদ্ধ কয়েক জন ভক্ত হইছে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। শুরু- গোর্বিন্দ তন্মধ্যে "ভজ্ঞা" নামক ভক্তের পৌত্রের সহিত নিকটছ অরণ্যে শিকার করিতে গিরাছিলেন। তথার গুরু একটি "তিতির পক্ষী" দেখাইয়া বলিলেন, উহার একটি চকু অন্ধ। ভক্তের পৌত্রেরা ঐ পক্ষীটিকে ধরিয়া দেখে, প্রকৃতই উহার এক চকু কাণা; তাহাতে তাহারা বিশ্বিত হয় এবং গুরুর প্রতি উহাদের বিশেব ভক্তি হয়। অতঃপর পক্ষীটিকে মক্তি দান করা হয়।

এই সময়ে এক শিথ নিজ শিশুপুত্র সহিত কিছু সিদ্ধ ছোলা ( ঘুঘুনি ) লইয়া আসিয়া, গুরুকে ঐ ছোলা ভেট দেয়। শুরু ঐ শিশুন্দ পুত্রটিকে আদর করিয়া তাহার নাম কুঙ্গনিয়া সিং রাথিয়া ছিলেন।
শুরু তিন দিন ভক্তা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

ভক্তা গ্রাম ত্যাগ করিরা গুরু বন্দর গ্রামে পৌছিলেন। গুরু যে গ্রামেই যাইতেন, গ্রামের নামের ব্যুৎপত্তি ও পূর্ব্ব ইতিহাস যতটুকু পাওরা যায়, তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন। বন্দর (বানর) গ্রামের নাম শুনিয়াই হাস্তরসের উদ্দীপনা হইল। বান্দর গোত্রীয় লোক কর্ত্বক এই গ্রাম স্থাপিত হইয়াছিল।

তৎপরে গুরু বনগাদি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। কপুর সিংহের ভ্রাতা এই গ্রামে বাস করিত। গুরুগোবিন্দকে দেখিরা, কপুরের ভ্রাতার মনে হইরাছিল যে, তিনি তাহার বিরোধী ভ্রাতার পৃক্ষীয়। পরে প্রকৃত তথ্য বুঝিতে পারিয়া তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা হইরাছিল। কপুরের বিষর পরে বর্ণিত হইবে।

তৎপরে গুরুগোবিন্দ বহৰণ গ্রামে পৌছিলেন। তথার অবস্থাপর লোক কেহ ছিল না। গুরুর সঙ্গে অনেক শিধ; কে ইহাদের আহার দিবে ? গ্রামবাদিগণ স্থির করিল যে, প্রত্যোকে অবস্থানুসারে এক বা ঘুইজনকে নিমন্ত্রণ করিবে। তন্মধ্যে একজন বিশেষ দরিজ—তাহার লোটা ( বৃটি ) ও কম্বল মাত্র সম্বল। কিন্তু তাহার একজন শিথকে সেবা দিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল। সে লোটা কম্বল বন্ধক দিরা ময়লাগর সিংহের সেবা করিল। তৎপর দিন কে কিন্তুপ দেবা পাইয়াছে, শুক্রগোবিন্দ সকলের নিকট সংবাদ লইলেন। তন্মধ্যে দরিদ্রের অতিথি ময়লাগর সিং বিশেষ সম্ভোষ প্রকাশ করিলে, শুক্র সকলকেই ময়লাগর সিংহের ন্থায় সম্ভোষ সাধন করিতে উপদেশ দিলেন এবং ঐ দরিদ্রকে আশীর্কাদ দিলেন।

গুরুগোবিন্দ তৎপরে কপুরকোট সহরে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে মানসিং ও অক্তান্ত শিথগণ ছিল। এই স্থানেই কপুর রাজের কাছারী। গুরু দেখিলেন, কপুরের ছুর্গটি বেশ; উহা যদি ব্যবহার করিতে পাওয়া বায়, তবে শত্রুবিমর্দন করা সহজ হয়। গুরু এক থাটিয়ায় বসিলেন। অপর থাটিয়ায় শস্ত্রসমূহ রক্ষিত হইল। ভক্তগণের মধ্যে একজন গুরুকে, অপর জন অস্ত্র-সমূহকে চামর ব্যক্তন করিতে লাগিল। এমন সময় কপুর্সিং স্বয়ং নানা উপঢৌকন—থাদ্যাদি ঘোড়া প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। গুরুকে অভিবাদন করিবার পর দেখানে শিকার খেলা কিরূপ চলে এবং শিকারের দ্রব্য কি আছে ইত্যাদি প্রশ্নে কপুর বলিলেন, শিকারের উত্তম স্থান আছে এবং শিকারের জ্বন্ত কুকুর শিকরে পাথী প্রভৃতি উত্তম উত্তম বস্তু আছে। কপুর যথন গুরুর নিকট উপস্থিত হয়েন, সেই সময়ে তাঁহার ও সমভিব্যাহারিগণের চলনে অত্যস্ত ধৃলা উড়িতে ছিল; ময়লাগড়িদিং দেই কথা উল্লেখ করায় কপুরের মনে ক্রোধ জন্মিয়াছিল: এজন্ত দে অহঙ্কত ভাবেই গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। অস্ত্রসমূহ খাটিয়ায় রক্ষিত হইয়া পূজিত **হ্টতেছে দেখিয়া, কপুর শিকার সম্বন্ধীয় হুই একটি কথার উত্তর দিয়াই** 'অন্ত্রসমূহের ওরূপ পূকা কেন,' এই ভাবের কথা বলায়, গুরুগোবিন্দ বলিলেন,—'এই অন্ত্রগণের সাহায়েই আমরা শক্রগণ হইতে আছারক্ষা করি, শক্রগণকে নিহত করি—এমন কি যদি তোমার এই তর্গের সাহায়া পাই. তাহা হইলে, তুর্কগণকে বিতাড়িত করিতে পারি।' কপুর একজন তুর্কের গোঁড়া। সে এইবাক্য শুনিয়া শুরুকে বলে,—'আপনি বলেন কি ? এ রাজদোহী বাক্য আমার সাক্ষাতে বলিবেন না; এমন কি আমার ভয় হয় আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, ইহা বাদশাহের লোক জানিতে পারিলে,আমার সমস্ত ধন দৌলত সব যাইবে, আমাকেও প্রাণে মারিবে।' এইরূপ কথার শুরু কপুরকে অভিসম্পাত করিয়া বলেন, 'তুমি তুর্ক কর্তৃক্ নিহত হইবে রণে মরিবে না, তুর্ক তোমায় ফাঁসি দিবে।' তথন ভীক্র কপুর আর অন্ত কথা না বলিয়া ত্রংখিত হইয়া চলিয়া গেল।

এ দিকে, দীনাগ্রামে গুরুর অবস্থান কালে সরহিন্দের স্থবার নিকট সমীরের যে কৈফিয়ত পত্র যায়, তদত্মসারে স্থবা প্রথমে গুরুর বিরুদ্ধে হাজার হাজার সৈত্য পাঠাইবেন, মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে স্থির করিলেন যে, চামকোর যুদ্ধে গুরুর যে বিক্রম দেখা গিয়াছে, তাহাতে বুদ্ধ সজ্জার বাওয়া অপেক্ষা গুরুকে এখানে ধরিয়া আনাই শ্রেয়:। এই পরামর্শ স্থির করিতে কালবিল্লুম্ব হওয়ায়, স্থবার লোক আসিয়া দেখিল যে, গুরু দীনাগ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তথন গুরুর সন্ধান করিয়া ধরিবার জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরিত হইল।

এ দিকে, গুরু কপুরের ব্যবহারে অসম্ভষ্টচিত্তে তাহার প্রামত্যাগ করিয়া, ঢের্গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথন এস্থানে সোড়ীবংশীয় গুরু কেল রিফ্র্লোডবগণ বাদ করিতে ছিলেন। পৃথীবংশীয় বৃদ্ধ কোল; তাহার চারিপুত্র (১) সদানন্দ (২) হরানন্দ (৩) অমুকরায় ও(৪) বনমালী; বনমালীয় পুত্র অভয়রাম: অভয়রামের চারি পুত্র (১) শ্রীয়াম, (২) প্রশ্লাপৎ (৩) রাম কোয়ার ও(৪) ষশপত। এই সকল সোড়ী-

বংশীয়গণ ও গোষ্ঠাবর্গ গুরুগোবিন্দের শুভাগমন শুনিয়া আনন্দিত
হইলেন। অভয়রামের পুত্র শ্রীয়াম তথন শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন।
শ্রীশুক্ষর শুভাগমন শুনিয়া তাঁহার এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, শ্রাদ্ধকার্য্যে
নিযুক্ত অবস্থায় হস্তস্থিত কুশায়ুয়ীয় ত্যাগ না করিয়াই তিনি শ্রীশুক্ষর
দর্শনে আগিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ তাঁহার হস্তস্থিত কুশায়ুয়ীয়
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন সময় একি ? তাহাতে তিনি যে ভাবে
শ্রাদ্ধ-কার্য্য হইতে আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। তাহাতে শুক্
বলিলেন—মুক্তপুরুষগণের উদ্দেশে একার্য্য কেন ? ভাহাতে শ্রীয়াম
বিশিলেন,—শ্রীচাঁদ মাতৃ-আজ্ঞায় বাবা নানকের শ্রাদ্ধ করিয়া ছিলেন;
আাম সেই মহাজন পদায়ুর ধরিয়া চলিয়াছি। শ্রীরামের এই কথায়
শুক্র বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তৎপরে বৃদ্ধ কৌল আসিয়। শ্রীগুরুকে অভিবাদন করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে উপর ফাঁসীর অভিসম্পাতে অসম্ভোষ প্রকাশ করিয়া বলেন,—'কপুরের মূল আমাতে, এজন্ত আমাকে অগ্রে নষ্ট না করিলে কপুরকে নষ্ট করা যায় না।' ইহাতে গুরু বলিলেন,—তবে তাহাই হইবে। এই কথায় কৌল হংখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। তখনও শুরু নীল বস্ত্র পরিয়াছিলেন। কিছু পরে কৌল পুনরায় আসিয়া গুরুকে খেতবস্ত্র দিলেন। গুরু সেই খেতবস্ত্র পরিয়া নীলবস্ত্রগুলি ছি ডিয়া কেলিলেন এবং সন্মুখে অগ্রি জাঁলাইলেন। ছিন্ন নীলবস্ত্রগুলি ছি ডিয়া একে অগ্রিতে ফেলিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন:—

"নীলবস্ত্রনে কাপড়ে ফাড়ে তুর্কপাঠানী আমল গিয়া, ( অর্থাৎ নীলবস্ত্র ছিল্ল করাল্ল তুর্কপাঠানের রাজত্ব গেল, ইহাই স্থচিত হইতেছে )।

ইহাতে কৌল বলিলেন,—'গুরু আপনি ও কি কথা বলিতেছেন ? আপনার কি মনে নাই আদি গুরু নানক কি বলিয়াছিলেন ? আদি গ্রন্থে কি লিখিত আছে ?' আদিগ্রন্থে লেখা আছে,—"নীল বন্ধনে কাপড়ে পহরে তুর্ক পাঠানী আমলকিয়া" অর্থাৎ নীলবন্ধের পরিধানে তুর্কপাঠানের রাজত্ব স্থচিত হইল। বৃদ্ধ কৌল আরও বলিলেন,—আপনার কি মনে নাই রামরার গুরুবাণী উপ্টাইরা ছিলেন বলিয়া গুরুগদি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন ?' অষ্টমগুরু হরকিষণের অভিষেক উপলক্ষে আমরা এ কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। বাহা হউক এক্ষণে কৌলের এই কথা শুনিয়া গুরুবাণী উপ্টাইয়াছিলেন, আর আমি,

''চার পুত দিয়ে ইস্কাজু। কৌন গেনে সব সদন সমাজু॥"

তথাৎ এই কার্য্যে চারিপুত্র (বলি) দিয়াছি; ইহার মর্ম্ম কে জানে— গুরু নানকের বর ও শাপ রক্ষা করিয়াছি। আরও বলিলেন আনন্দ-পুরের আনন্দ ত্যাগ করিয়াছি, খালসা স্থাষ্ট করিয়াছি, আমার চারি পুত্র বলি দেওয়ায়, এক্ষণে সাতজন মহাপুরুষ-হত্যা হইরাছে; তবে কেন একার্য্যে গুরুনানকের বাণী পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইব না।

শুরুবংশীয়গণ সাধারণ শিখ অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিক শক্তি-সম্পন্ন মনে করেন; এজন্ম বৃদ্ধ কৌল মনে করিয়াছিলেন, তাঁছার শক্তিতে তাঁহার প্রিন্ন কপুর রক্ষিত হইবে। এক্ষণে বৃথিলেন, ত্যাগ স্বীকারে ও গুরুপদে থাকায় গুরুগোবিন্দ তাঁহার অপেক্ষা বছগুণে শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন। তথন ওবিবন্নে তর্কাদি ত্যাগ করিয়া তিনি গুরুর আতিথা কার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

# ছদ্ম পর্বা।

#### পঞ্চম পর্ববাধ্যায়।

শ্রীগুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও ক্রমে যুদ্ধের উপক্রম।

ক্রমে নিজের সঙ্গে অনেক দ্রবাদি যুটিল দেখিয়া, গুরুগোবিন্দ তাহার অধিকাংশ উক্ত কৌলের নিকট রাখিয়া, চেলু গ্রাম ত্যাগাকরিয়া ছিলেন। পথে গ্রাম দেখিতে দেখিতে সেগুলির নামাদি জিজ্ঞালা করেন।. এইয়পে কোন স্থানে একব্যক্তি বলিল, এখানে নিতান্ত অর-সংখ্যক লোকের বাস; এগ্রামের নাম আর কি বলিব, এ সামাল্য গ্রাম। তাহাতে গুরু বলিলেন, সামাল্য বলিও না—আজ লামাল্য বলিতেছ, এখানে এমন এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে, যদ্ধারা এই গ্রামই এ দেশের প্রেষ্ঠত্ব পাইতে পারে। যাহা হউক, এইয়পে চলিতে চলিতে কোঠেও মূলুক গ্রামের মধ্যে প্রান্তরে গিয়া তাবু ফেলাইলেন। সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত হইলে, পর দিন প্রাত্তকালে মৃণ্ডিত মন্তক দিওয়ানা নামক এক ব্যক্তি গুরু দর্শনের জল্য তাবু মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিল। ঘাররক্ষক তাহাতে বাধা দেওয়ায় ক্রমে মারামারি হইল এবং আগন্তকের দেহে এরপ আঘাত লাগিল যে, তৎপরেই (গুরু দর্শনের পর, গুরুর নিকট মুক্তি বর পাইয়াই) তাহার মৃত্যু হইল।

তৎপরে দিওয়ানার অস্ত্রেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া সদলে গুরু তথা হইতে জেতোসহরে গিয়া সরোবরতীরে তাঁবু ফেলিলেন। গ্রামের লোকে মহিষ হয় দিয়া সদল অকর আতিথ্য রক্ষা করিয়াছিল। এ সময় মধ্যে মধ্যে কোক মুথে শুনা যাইতে লাগিল সরহিন্দের স্থবা উজিদাখাঁ শুক্রে ধরিবার জ্বল চারিদিকে লোক পাঠাইতেছে। এ দিকে পূর্বোক্ত কপুরিদিং ঘোড়ায় চড়িয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শুক্রেক প্রণাম করিয়া:বলিল,—তুর্কের (মুসলমানের) বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে যেমন ভয় হইতেছে, তেমনি শুকুর মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে মনে কট পাইতিছে। তথন শুকু তাহাকে উৎসাহিত করিয়া, এক ঢাল ও এক তরবারি দিয়া বিদায় করিলেন। শুকু একথাও বিলয়া দিলেন, এখন তুর্ক আর সে তুর্ক নাই, এখন তুর্ক কুতা (কুকুর) হইয়াছে। কপুরিদিং চলিশ্য বাওয়ার পরই এক শিথদৃত আসিয়া সংবাদ দিল যে, শুকুর বিরুদ্ধে স্থবা উজিদাখার সৈক্তদল আসিতেছে। তথন শুকু বলিলেন, এ সংবাদ কপুরকে দাও। তছত্তরে কপুরিদিং বলিয়া পাঠাইল, শুকুর ছাউনি ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া উহা অপেক্ষা উচ্চতরস্থান রামিয়ানায় যাইতে বল। এ স্থানে থাকিলে বুথা লোকক্ষয় হইবে।

তদক্ষসারে গুরু রামিরানা অভিমুথে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে শিথেরা মধ্যে মধ্যে আসিরা তুর্ক বাহিনীর সংবাদ দিতেছে। পথিমধ্যে একব্যক্তি ডেলাফল (বন্ত ফলসা বা ছোট কুলের ন্তার ফল) তুলিতেছে। গুরু তাহাকে বলিলেন,—ফলগুলা ফেলিয়া দাও—সে সামাত্ত কতকগুলি ফেলিয়া দিল। গুরু সকল ফলগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতে বলিলেন; বিশেষ করিয়া বলায় সে এক চতুর্থাংশ রাথিয়া অবশিষ্ঠগুলি ছড়াইয়া ফেলিল। তথন গুরু বলিলেন,—এখানে বহু শস্ত হইবে, তবে সকলগুলি ফেলিলে, যোল আনা হইত। একলে বার আনা রকম হইবে। শিথেরা বলেন, অশ্বাপি ঐ স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্ত হর, অন্তন্ত সেরূপ হয় না। এ সময় পথি মধ্যে জনৈক বিড়ক্ষ জাঠের সহিত এক শিথের দেখা হইল।

## ছদ্ম পর্ব্ব

### ভৃতীয় পর্বাধ্যায়।

#### শ্রীগুরুর দীনাগ্রামে অবস্থান ও শিথ সমাগম।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, গুরুগোবিন্দ সরহিন্দের এই নুশংস সংবাদ অর্থাৎ গুরুপুত্রদ্বয়ের এবং গুরুমাতার নিধনসংবাদটি, ঘটনার তিন-মাস পরে পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, সকল পাঠান (মুসলমান) নষ্ট হইবে এই অভিসম্পাত শুনিয়া কলারাও ছীত হইন: কলারাও নিজে পাঠান (মুদলমান) কিন্তু গুরুর ভক্ত। শ্রীগুরু বাক্-দিদ্ধ, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। তথন সে আত্মরক্ষার্থে গুরুকে অন্তনয় বিনয় করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে. সে নিজে ও পরিবারবর্গকে অন্তঃপুর হইতে আনাইয়া. এ গুরুর পদতলে পড়িয়া থাকিবে। গুরুগোবিন্দ তথন ভক্তের বিনয়ে তুই হইয়া ভাহাকে চারিথানি কুপাণ (ভরবারি) দিয়া বলিলেন, তুমি বা ভোমার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে যতদিন এই ক্বপাণ চতুষ্টয়ের পূজা করিবে, সদাচারে থাকিবে, এই কুপাণ নিজ আঙ্গে ব্যবহার না করিবে, ততদিন শক্র ভোমার কিছু করিতে পারিবে না; ইহারাই ভৌমার নষ্ট হইতে রক্ষা করিবে। শুরুপোবিন্দ কল্লারাওকে এইরূপ বর দিয়া, দয়াসিং প্রভৃতি অফুচরবর্গকে খাটিয়া উঠাইতে বলিলেন ৷ কল্লারাও তাঁহাকে নিজ ভবনে লইয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু ওক "এখন আমি বনচারী, আমার বাদস্থান অরণ্য" এইরূপ বলিয়া দে স্থান ত্যাগ করিলেন। কলারাও

এবং তৎপুত্র ঐ ক্নপাণ-পূজায় ও সদাচারে ভালই ছিল; কিন্তু তাহাদিগের দেহত্যাগের পর, কল্লারাওয়ের পৌত্র উহা অগ্রাহ্ম করায় একটা হরিণ মারিতে গিয়া ঐ ক্নপাণেই নিহত হয়।

শুরুগোবিন্দ তৎপরে পূর্ব্ববং "উচকাপীর" রূপে খাটিয়ায় বিসন্ধা চলিতে চলিতে পথিমধ্যে এক কুলতলায় বিসলেন। এমন সময় সেবক্ সিং আসিয়া তাঁহাকে একটা ঘোড়া উপঢৌকন দিল। শুরু এই ঘোড়ায় উঠিয়া খাটিয়া ত্যাগ করিলেন। তৎপরে অনুচর সহ দীনাগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই দীনাগ্রাম ও কাঙ্গগুরীর অধিপতিগণ বছদিন হইতে শুরুভক্ত-শিথ। পঞ্চম শুরু অর্জুন ইহাদিগকে বড় প্রীতি করিতেন।
ইহাদিগের পূর্বপুরুষ যোধবীর ষষ্ঠ শুরু হরগোবিদকে যুদ্ধস্থলে সহায়তা
করিয়াছিলেন। এই গোধের পোত্রত্তর (সমীর, শছমীর ও ভক্তমন)
এখন রাজত্ব (জমিদারী) করিতেছিলেন। ইঁহারা লোকমুখে শুরু
গোবিদের শুভাগমন সংবাদ পাইয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন এবং তাঁহাকে নিজভবনে লইয়া ষাইবার জন্ম প্রার্থনা জ্ঞাপন
করিলেন; কিন্তু শুরু বলিলেন, তোমরা বালক—বুঝিতেছ না বে,
তোমাদের গৃহে আমি গমন করিলে (আমি চলিয়া গেলেও) বাদসাহের
লোক তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে। তথন তাঁহারা শুরুগোবিদকে
এক মিন্ত্রীর ঘরে বসাইয়া কিছু ছগ্ধ ও মিষ্টার আনিয়া দিলেন।

এই মিস্ত্রীর ঘরে গুরুগোবিন্দ কয়েকদিন বাস করেন। এ সময়ে তিনি
মৃগরাছলে নিকটস্থ স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইতে থাকেন। এই স্থানের
প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দ্রে অবস্থিত শ্রীগুরুর ভক্ত শিথ রূপা ও তৎপুত্র
দির্দ্ধ ক্ষেত্রে কার্য্য করিত। প্রচণ্ড মার্গুণ্ডের উত্তাপে তাহারা জল
পান করিত। একদিন ঐরপ কার্য্য করিয়া পিপাসার্গ্য হইয়া জল পান

করিতে গিয়া দেখে,জল অতি শীতল; তথন তাহাদের মনে হয়, শুনিতেছি
শীগুরু রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে এই জ্বল পান
করাইতে পারিলে, তবে আমাদের তৃষ্ণা মিটে। তথন তাহারা জ্বল
পান না করিয়া শ্রীগুরুর শুভাগমনের প্রত্যাশায় এই জ্বল রাথিয়া দিয়া
তুই দিন অপেক্ষা করে: প্রেমের এমনি অন্তুত খেলা য়ে, শ্রীগুরু ভক্তের
বাঞ্ছা যেন মনে মনে জানিতে পারিয়া, ছইদিন পরে বেলা ছই প্রহরের
সময় তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথন ভক্তের যে কি আনন্দ
হইয়াছিল, তাহা ভক্ত ভিয় অপরে ব্রিতে পারে কি! যাহা হউক,
গুরু দেই শীতল জল পান করিয়া দীনাগ্রামে মিস্ত্রীর বাড়ীতে ফিরিয়া
আসিয়াছিলেন।

এই সময়ে নিকটস্থ অনেক শিথ আসিয়া ক্রমে ক্রমে 'গুরুগোবিলের সিহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে ধরমসিং ও পরম সিং নামে হই ভক্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা গুরুকে একটি ঘোড়া দিয়াছিলেন এবং খেত কাপড় দিয়া গুরুর নীলরংগ্রের কাপড় 'ছাড়াইয়াছিলেন। এ সময়েও গুরু ভক্তগণকে অধ্যাত্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে বিমুধ হয়েন নাই। তাঁহার মাতা ও পুত্রম্বর নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছেন, এই কথার উল্লেখ করিয়া কেহ আক্রেপ করিলে, গুরুগোবিল ব্র্ঝাইয়া দিতেন যে, উহাই সাংসারিক নিয়ম; মৃত্যু অবশুস্ভাবী; উহার জন্তু শোক না করিয়া যাহাতে হান্যে সচিচদানলের আবির্ভাব হয়, ভাহা কর।

পিথেরা এ সময়ে শ্রীপুরুর নিকটে আসিয়া, পরস্পর নানা কথার আলোচনা করিতেন। কেহ বলিতেছে, কেন যুদ্ধ হইল জান? কেহ বা উদ্ভর করিল, শ্রীপুরুর ইচ্ছা; কেহ বা বলিল, ধর্ম্মরক্ষার্থে; কেহ বা বলিতেছে এবার যুদ্ধ হয় ত আমি অনেক পাঠান মারিব; ক্ষেহবা বলিতেছে, আমিত আছিই, আরও বিশ্জন বা চল্লিশ জন লোক দিয়া যুদ্ধের সাহায্য করিব। গুরুগোবিন্দও সকলের সহিত কথাবার্তা ৰলিতেছেন; কথন বা কাহারও ইচ্ছায় পুনরায় নীল রংয়ের কাপড় পরিয়া "উচকাপীরের" রূপ দেখাইতেছেন; কিন্তু সকলকেই সেই অকাল পুরুষে নির্জ্ঞর করিতে শিক্ষা দিতেছেন। "স্থ্য-প্রকাশ" বলেন, এ সময় গুরুর সঙ্গে প্রায় পাঁচ হাজার শিথ ছিল।

এই সময়ে একদিন উক্ত সমীর আসিয়া শ্রীগুরুকে এক যোড়া শাল অর্পণ করিল। গ্রন্থান্তরে দেখা যায়, তথন গুরু ফিরোজপুর জেলার কাঞ্জার গ্রামে আসিয়াছিলেন; কিন্তু সূর্য্যপ্রকাশ বলেন যু শ্রীগুরু তথন দীনা গ্রামে ছিলেন। যাহা হউক শ্রীগুরু তথন সমীরকে কতকগুলি ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন। সমীরের মাতৃল যদিও এসময় সমীরের সঙ্গে আসিয়া ছিল, কিন্তু শ্রীগুরুতে তাঁহার বিশেষ আন্থা ছিল না। তিনি "পাঁচপীরী" সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, গুরুকে ঘোড়া দেওয়া হয়। যাহা ভউক, সমীর একদিন রুটী তরকারী রন্ধন করিয়া শ্রীগুরুকে দেবা দিল। প্রকু আহারে বসিলে, সমীর কিঞ্চিৎ প্রদাদ যাক্রা করিল। গুরু তাহাকে কিঞ্চিৎ দিতে গেলেন: তাহাতে দে বলিল, "আপনার আহার শেষ হউক: আমি প্রদাদ লইয়া ঘরে গিয়া সকলকে দিয়া প্রদাদ গ্রহণ করিব।" সমীর তদনুসারে প্রসাদ শইয়া ঘরে গেল এবং নিজ ভাতৃত্বয় (লেছমীর ও ভক্তমল) ও মাতৃলকে বলিল,—"আমি মহাপ্রসাদ লইয়া আসিয়াছি।" তথন সেই প্রসাদ খুলিয়া দেখে, উহা ঝটুকা ( এক কোপে। কাটা রাঁধা মাংস) আর সে রুটী তরকারী নাই! এখন সমীরের মাতৃল विन छेरा थारेया काक नारे-छेरा थारेटन रयूछ भी द्राग द्राग कदिया আব্রাচার করিবেন; উহা মাটীতে পুতিয়া ফেল। তথন তর্ক বিতর্কের পর প্রদাদ মাটিতে প্রোথিত করা হইল। তৎপরদিন প্রাতঃকালে সমীর .

গুরুগোবিন্দের নিকট পৌছিলে, প্রসাদ সম্বন্ধে গুরুর প্রশ্নামুসারে সমীর যথায়থ সকল বিষয় সভা বর্ণন করিল। ইহাতে গুরু তঃথভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এরপে অন্নত্যাগ করায় চর্ভিক্ষ হইবে। যাহা হউক, সমীরের ভক্তির জন্ম <u>শীণ্ডক তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। তাহাতে</u> সমীর বর প্রার্থনা করিল যে. শ্রীগুরু আমাকে এরূপ বর দিউন, যাহাতে আর চরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে না হয়—আমার মুক্তি হয়। তাহাতে গুরু কিছুক্ষ**ণ নীরব থাকিয়া অন্য কথা পাড়িলেন।** এইক্সপে ূত্ই দিন চলিয়া গেলে, শ্রীগুরু সমীরকে আবার বর প্রার্থনা করিতে विलिक्त । मभीत शृद्धित जाम्न व्यावाद मूक्ति वत श्रार्थना कतितन. প্রীগুরু আবার ঐ বিষয়ে নীরব হইলেন। এই রূপে আবার দিন ছই কাটিয়া গেল। এইরূপে বর প্রার্থনা করিতে করিতে এক রাত্রিতে সমীর স্বপ্ন দেখিল, যেন তাহার শরীর একটি রাজহংসে পরিণত হইল। আবার দে শরীর পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য পশুর অবয়ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে নানা প্রকার পশু পক্ষী কীট প্রক্স পুরুষ স্ত্রী রূপ পরিবর্ত্তনের পর, পুনরায় মানুষরূপ হইয়া মালয় দেশে শতাধিকবার জন্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে এক জন্মে যেন সে পিলু ফল খাইতেছে। এমন সময় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে সে দেখিল, চর্নিত পিলুফল তাহার দাতে লাগিয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাত:ক্রিয়ায় গমন করিয়া দেখে, বাহের সহিত পিলুফলের বীক বাহির হইয়াছে। তথন পিলুফলের সময় নয়। এই ঘটনায় আশ্চর্যান্তিত হইরা সে এতাঞ্চর নিকট গমন করিল। তথন শীগুরু বলিলেন,—এইবার তোমার চুরানী লক্ষধোনি ভ্রমণ হইরা গেল : আর ডোমার স্বনকন্ত পাইতে হইবে না— তুমি সুক্ত হইলে। শ্রীগুরুর এই বর পাইয়া সমীর বিশেব আননদ পাইল। ্র্রাই বরের বিষয় শিখদিগের কয়েকখানি পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

কথিত আছে, ইহার পর দরালপুরনিবাসী এক মিস্ত্রী শিপও সমীরের স্থার বর প্রার্থনা করায়, শুীগুরু তাহারও প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

শুক্রণোবিন্দ দীনাগ্রামে রহিয়াছেন এই সংবাদ শিথদিপের মধ্যে প্রচারিত হইলে, সরহিন্দ্রাদী একজন ধীর সাধু আসিয়া তাঁহার চরণে প্রাণিণাত করিলেন। ইহার নাম দয়ালদাসপুরী। সরহিন্দনগরে মাতা শুজরী ও পুত্রদ্বর নিহত হওয়ায়, শুরু যে ঐ নগর নষ্ট হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন, সে বিষয়ে আত্মরকার কোন উপার করিবার জক্ত দয়ালপুরী শুগুরুকে জানাইলেন। কিছুক্রণ কথাবার্তার পর দয়ালের অফ্রন্ম বিনয়ে তুট হইয়া, শুগুরু বলিলেন,—তুমি তোমার গৃহের ছাদৌ উঠিয়া শুগুধনি করিবে, ঐ শুগুধনি যতদ্র ঘাইবে,ততদ্র তোমার শিষ্য শিশ্বপণ রক্ষা পাইবে। বাকি অংশ নষ্ট হইবে— বাজার ময়দানে পরিণত হইবে। তদমুসারে দয়ালপুরী নিজভবনে গিয়া শুগ্ধনি করিয়াছিলেন।

ক্রমে এই সংবাদ সরহিলের স্থবা উলিদার্থার কর্ণগোচর হইল।
উলিদার্থা এই সংবাদ পাইয়া, সমীরের উপর পরওয়ানা জারি করিলেন
যে, তুমি যথন শিথ-গুরু গোবিন্দকে নিজভবনে রাথিয়াছ,তথন এ কার্য্যের
সস্তোবজনক কৈ কিয়ত না দিতে পারিলে, তোমাকে রাজদ্রোহী বিবেচনা
কল্মা হইবে এবং তুমি দণ্ড পাইবে। একপা গুরুগোবিন্দকে জানান হইলে,
তিনি সমীরকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি স্থবার সম্মানার্থ উপঢৌকন
পাঠাইয়া জানাও আমি গুরুকে গৃহে আনি নাই—তিনি যদৃজ্জাক্রমে
বচরণকরিতেছেন।' এই পরামর্শ দিবার সমর গুরু দক্ষিণ হস্তস্থিত
চুলকনাগুলি তরবারী বারা চুলকাইতে ছিলেন! তাহা দেখিয়া গুরুর
অম্বার মানিসিং বলিলেন, "গুরু পাঠানদিগের জড় উথড়াইতেছেন। কি
সামাঞ্চ স্থবার কথা বলিতেছ ? অতঃপর বাদশা আরক্ষকে শ্রীগুরুর।
ভাকরনামা (তীত্র পারসীপত্র) বারা অন্থির হইবেন।' জাফরনামাতে

"ওয়া শুকুজীকা কতে" শব্দগুলি জ্বো ও পশ্চাতে লেখা ছিল; এবং বলা হইয়াছিল যে,আরঙ্গজেৰ নিজ ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার জন্তু পিতাকে কারাক্ত্র ও প্রতাকে ছলনায় নিহত করিয়াছেন; ঐ সকল অপকর্শ্বের জন্তু প্রীভগবানের নিকট শ্রীশুরু আবেদন করিয়াছেন; একণে বাদশাহ কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত হউন;—জাক্ষরনামা এইরপ তীব্র ভাবে পারসীভাষার লিখিত। মানসিং এইরপ ভবিষ্যুৎ বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন।

তৎপরে শুক্র ঐরপ করেকথানি পত্র (জাফরনামা) লিথিরা অমুচর ধরম সিংহকে উহা লইরা দক্ষিণদেশে বাইতে আদেশ করিলেন। তদমুন্সারে ধরমসিং নীলবন্ধ সঙ্গে লইরা দিল্লী, আগ্রা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থান হইরা আহমদাবাদে গিরা পৌছিলেন। তথন সম্রাট্ আরক্ষজেবের ছাউনি বা প্রধান আড্রা আহমদাবাদে। ধরমসিং যে নীলবন্ধ সঙ্গে লইরা ছিলেন, তাহা কথন কথন পরিরা অপর শিথদিগকে "উচকাপীর" রূপ দেখাইতে ছিলেন এবং প্রীপ্তক্র ধর্মের জন্ম এবং অজাতির রক্ষার জন্ম কতকন্ত সন্থ করিতেছেন, তাহা আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি যে সকল স্থান দিরা গিরাছিলেন, তথাকার শিথদিগকে জানাইরা ছিলেন। ধরমসিং আগ্রা হইরা দক্ষিণবাত্রা করিলে, শুক্র অপর অনুচর দরাসিংকেও তজ্ঞাপ অন্যান্থ পথ দিরা দক্ষিণে পাঠাইলেন। ধরমসিং ও দরাসিংহের সহিত অপর শিথও গিরাছিল। এইরূপে শিথসমাজে শুক্রগোবিন্দ সিংহের বর্ত্তমান সময়ের অবহা জানাইতে জানাইতে সকলেই আহমদাবাদে পৌছিলেন।

শ্রীগুরু বেন সমীরকে সাহস দিবার জন্তই করেক দিন দীনাথামে থাকিরা, তৎপরে দক্ষিণযাত্রা করিলেন। এই সমর জেঠাসিং নামক জনৈক ভক্ত শিথ আসিরা, শ্রীগুরুর সাক্ষাৎলাভ করিল এবং মহারাজ গাতিরালা, মহারাজ নাভা প্রভৃতি বড় বড় রাজগণ যে বংশোভূত, সেই বৃহৎ-বংশীয় রয়রাড় জাতির লোকেরা আসিয়া এ গুরুর চাকরের কর্ম করিতে লাগিল। এ গুরু দীনাগ্রামের নাম লোহাগড় রাখিয়া ছিলেন এবং ঐ গ্রাম ত্যাগ করিবার সমন্ব সমীরকে আশীর্কাদ করিয়া বলেন বে, তোমার বংশে লোকহিতার্থে স্করবীর জন্মিবে।

## ছদ্ম পর্বা।

চতুর্থ পর্ববাধ্যায়।

### শ্রীগুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও দোডীবংশীয় কোল মিলন।

শুরুগোবিন্দ দীনাগ্রাম ভ্যাগ করিয়া কিছু দ্র গিয়া একটি গ্রামের লোকদিগকে ক্সিন্তানা করিলেন,—'এ গ্রামের নাম কি ?' উত্তর ''রোথালা'' গ্রাম। (''রোথালা'' শব্দের অর্থ ''রক্ষ'')। ভাহাতে শুরু-গোবিন্দ বলিলেন, না, ইহার নাম 'রাথওয়ালা' থাকা উচিত ("রাথওয়ালা" অর্থ "রক্ষাকরণ ক্ষম'')। ভদবধি ঐ গ্রামকে লোকেও উহাকে "রাথওয়ালা" বলে। শুরু বখন এইরূপে চলিতেছেন, শিথগণ সক্ষে আসিতেছে, আবার কেছ বা সঙ্গ ভ্যাগও করিতেছে, কেছ বা শুড় প্রভৃতি দ্রব্য শুরুকে উপঢৌকন দিতেছে। জালাল-নিবাসী একজন শিথ একটি বর্বা আনিয়া শুরুকে দিলে, শুরু আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,— "বর্ষাদাভার জয়"। সেই জয়ধ্বনি অন্তান্ত শিথগণের মুথে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শুরু এই সময় দেখিলেন, শিথেরা পরস্পার ঠেলাঠেলি করিতেছে, হাসিতেছে, থেলিতেছে—তথন বলিলেন, এই স্থানের নাম "শুরুসর" মহিল।

এইরপে গুরু ভগতা গ্রামে পৌছিলেন। "হর্ষ্যপ্রকাশে" এম্বলে ভূত কর্ত্তক বিবৃত বলিরা অনেক কথার উল্লেখ আছে। পিশাচ-দিদ্ধ করেক জন ভক্ত হইডে এই গ্রামের নামকরণ হইরাছে। গুরু- গোবিল তন্মধ্য "ভক্তা" নামক ভক্তের পৌত্রের সহিত নিকটস্থ অরণা শিকার করিতে গিরাছিলেন। তথায় শুরু একটি "তিতির পক্ষী" দেখাইরা বলিলেন, উহার একটি চকু অর। ভক্তের পৌত্রেরা ঐ পক্ষীটিকে ধরিয়া দেখে, প্রকৃতই উহার এক চকু কাণা; তাহাতে তাহারা বিশ্বিত হয় এবং শুরুর প্রতি উহাদের বিশেব ভক্তি হয়। অতঃপর পক্ষীটিকে মুক্তি দান করা হয়।

এই সময়ে এক শিখ নিজ শিশুপুত্র সহিত কিছু সিদ্ধ ছোলা ( ঘুঘুনি ) লইরা আসিয়া, গুরুকে ঐ ছোলা ভেট দের। গুরু ঐ শিশু-পুত্রটিকে আদর করিয়া তাহার নাম কুঙ্গনিয়া সিং রাথিয়া ছিলেন। গুরু তিন দিন ভক্তা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

ভক্তা গ্রাম ত্যাগ করিরা গুরু বন্দর গ্রামে পৌছিলেন। গুরু যে গ্রামেই যাইতেন, গ্রামের নামের ব্যুৎপত্তি ও পূর্ব্ব ইতিহাস যতটুকু পাওরা যায়, তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন। বন্দর (বানর) গ্রামের নাম গুনিয়াই হাস্তরসের উদ্দীপনা হইল। বান্দর গোত্রীয় লোক কর্তৃক এই গ্রাম স্থাপিত হইয়াছিল।

তৎপরে গুরু বনগাদি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। কপুর সিংহের ভ্রাতা এই গ্রামে বাস করিত। গুরুগোবিদ্দকে দেখিয়া, কপুরের ভ্রাতার মনে হইয়াছিল যে, তিনি তাহার বিরোধী ভ্রাতার পক্ষীয়। পরে প্রকৃত তথ্য বুঝিতে পারিয়া তাহার বিশেব শ্রদ্ধা হইয়াছিল। কপুরের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।

তৎপরে গুরুগোবিন্দ বহবল গ্রামে পৌছিলেন। তথায় অবস্থাপর লোক কেহ ছিল না। গুরুর সঙ্গে অনেক শিধ; কে ইহাদের আহার দিবে 
পূ গ্রামবাসিগণ স্থির করিল যে, প্রত্যেকে অবস্থানুসারে এক বা গুইজনকে নিমন্ত্রণ করিবে। তন্মধ্যে একজন বিশেষ দরিজ—তাহারু লোটা (বটি) ও কমল মাত্র সম্বল। কিন্তু তাহার একজন শিথকে সেবা দিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল। সে লোটা কম্বল বন্ধক দিয়া ময়লাগর সিংহের সেবা করিল। তৎপর দিন কে কিন্তুপ সেবা পাইয়াছে, শুরুলগোবিন্দ সকলের নিকট সংবাদ লইলেন। তন্মধ্যে দরিদ্রের অতিথি ময়লাগর সিং বিশেষ সম্ভোষ প্রকাশ করিলে, গুরু সকলকেই ময়লাগর সিংহের ন্থায় সম্ভোষ সাধন করিতে উপদেশ দিলেন এবং ঐ দরিদ্রকে আশীর্কাদ দিলেন।

গুরুগোবিন্দ তৎপরে কপুরকোট সহরে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে মানসিং ও অস্তান্ত শিথগণ ছিল। এই স্থানেই কপুর রাজের কাছারী। গুরু দেখিলেন, কপুরের তুর্গটি বেশ; উহা যদি ব্যবহার করিতে পাওয়া বায়, তবে শত্রুবিমর্দন করা সহজ হয়। গুরু এক থাটিয়ায় বসিলেন। অপর থাটিয়ায় শস্ত্রসমূহ রক্ষিত হইল। ভক্তগণের মধ্যে একজন গুরুকে, অপর জন অস্ত্র-সমূহকে চামর ব্যক্তন করিতে লাগিল। এমন সময় কপুর্দিং স্বয়ং নানা উপঢৌকন-খাদ্যাদি ঘোড়া প্রভৃতি – লইরা আসিলেন। গুরুকে অভিবাদন করিবার পর সেখানে শিকার থেলা কিরূপ চলে এবং শিকারের দ্রব্য কি আছে ইত্যাদি প্রশ্নে কপুর বলিলেন, শিকারের উত্তম স্থান আছে এবং শিকারের জ্বন্ত কুকুর শিকরে পাথী প্রভৃতি উত্তম উত্তম ৰম্ভ আছে। কপুর ষধন গুরুর নিকট উপস্থিত হয়েন, সেই সময়ে তাঁহার ও সমভিব্যাহারিগণের চলনে অত্যস্ত ধুলা উড়িতে ছিল; ময়লাগড়নিং দেই কথা উল্লেখ করায় কপুরের মনে ক্রোধ জ্মিয়াছিল: এজন্ত দে অহঙ্কত ভাবেই গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। অন্ত্রসমূহ খাটিয়ায় রক্ষিত হইয়া পূজিত क्टेटलाइ मिथिया, कश्त भिकात मध्यीय हरे এकर्षि कथात छेलत मियारे 'অস্ত্রসমূহের ওরূপ পূজা কেন,' এই ভাবের কথা বলায়, গুরুগোবিন্দ বলিলেন,—'এই অন্ত্রগণের সাহাব্যেই আমরা শক্রগণ হইতে আত্মরক্ষা করি, শক্রগণকে নিহত করি—এমন কি বদি তোমার এই ছর্গের সাহাব্য পাই. তাহা হইলে, ভূর্কগণকে বিতাড়িত করিতে পারি।' কপ্র একজন ভূর্কের গোঁড়া। সে এইবাক্য শুনিরা শুরুকে বলে,—'আপনি বলেন কি পূ এ রাজদ্রোহী বাক্য আমার সাক্ষাতে বলিবেন না; এমন কি আমার ভর হয়. আপনি যে এখানে আদিয়াছেন, ইহা বাদশাহের লোক জানিতে পারিলে,আমার সমস্ত ধন দৌলত সব যাইবে, আমাকেও প্রাণে মারিবে ' এইরূপ কথার শুরুক কপুরকে অভিসম্পাত করিয়া বলেন, 'ভূমি ভূর্ক কর্তৃক নিহত হইবে, রণে মরিবে না, ভূর্ক তোমার ফাঁসি দিবে।' তথন ভীক্র কপুর আর অন্ত কথা না বলিয়া ত্রংথিত হইয়া চলিয়া গেল।

এ দিকে, দীনাগ্রামে গুরুর অবস্থান কালে সরহিন্দের স্থবার নিকট
সমীরের যে কৈফিয়ত পত্র যায়, তদমুসারে স্থবা প্রথমে গুরুর বিরুদ্ধে
হাজার হাজার সৈত্ত পাঠাইবেন, মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে স্থির
করিলেন যে, চামকোর যুদ্ধে গুরুর যে বিক্রম দেখা গিরাছে, তাহাতে
যুদ্ধ সজ্জায় যাওয়া অপেকা গুরুকে এখানে ধরিয়া আনাই শ্রেয়ঃ। এই
পরামর্শ স্থির করিতে কালবিলম্ব হওয়ায়, স্থবার লোক আসিয়া দেখিল
যে, গুরু দীনাগ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তথন গুরুর সন্ধান করিয়া
ধরিবার জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরিত হইল।

এ দিকে, গুরু কপুরের ব্যবহারে অসম্ভষ্টচিত্তে তাহার গ্রামন্ত্যাগ করিয়া, চেল্লগ্রামে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। তথন এস্থানে সোড়ীবংশীয় গুরুকুলোদ্ভবগণ বাদ করিতে ছিলেন। পৃথীবংশীয় রদ্ধ কোল; তাহার চারিপুত্র ( > ) সদানন্দ ( ২ ) হরানন্দ ( ৩ ) অমুকরায় ও ( ৪ ) বনমালী; বনমালীয় পুত্র অভয়রাম: অভয়রামের চারি পুত্র (>) শ্রীয়াম, (২) প্রশ্লাপৎ ( ৩ ) রাম কোয়ায় ও ( ৪ ) মাণপত। এই সকল সোড়ী- বংশীয়গণ ও গোষ্ঠীবর্গ গুরুগোবিন্দের শুভাগমন শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। অভয়রামের পুক শ্রীয়াম তথন প্রাদ্ধ করিতেছিলেন।
শ্রীপ্তকর শুভাগমন শুনিয়া তাঁহার এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, প্রাদ্ধকার্য্যে
নিযুক্ত অবস্থায় হস্তস্থিত কুশাঙ্গুরীয় ত্যাগ না করিয়াই তিনি শ্রীপ্তকর দর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ তাঁহার হস্তস্থিত কুশাঙ্গুরীয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন সময় একি ? তাহাতে তিনি যে ভাবে প্রাদ্ধ-কার্য্য হইতে আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। তাহাতে গুরু বিলিলেন—মুক্তপুরুষগণের উদ্দেশে একার্য্য কেন ? তাহাতে শ্রীয়াম বিশিলেন,—শ্রীচাঁদ মাতৃ-আজ্ঞার বাবা নানকের শ্রাদ্ধ করিয়া ছিলেন;
আমি সেই মহাজন পদাঙ্কুর ধরিয়া চলিয়াছি। শ্রীরামের এই কথায় গুরু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তৎপরে বৃদ্ধ কৌল আসিয়া শ্রীগুরুকে অভিবাদন করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে কপুরের উপর ফাঁসীর অভিসম্পাতে অসম্বোষ প্রকাশ করিয়া বলেন,—'কপুরের মূল আমাতে, এজন্ত আমাকে অগ্রে নষ্ট না করিলে কপুরকে নষ্ট করা যায় না।' ইহাতে গুরু বলিলেন,—তবে তাহাই হইবে। এই কথায় কৌল হঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। তখনও গুরু নীল বস্ত্র পরিয়াছিলেন। কিছু পরে কৌল পুনরায় খাসিয়া গুরুকে খেতবন্ত্র দিলেন। গুরু সেই খেতবন্ত্র পরিয়া নীলবস্ত্রগুলি ছি ডিয়া ফেলিলেন এবং সমুখে অগ্রি জালাইলেন। ছিল্ল নীলবস্ত্রের টুকরা একে অগ্রিতে ফেলিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন:—

"নীলবস্ত্রনে কাপড়ে ফাড়ে তুর্কপাঠানী আমল গিয়া, ( অর্থাৎ নীলবস্ত্র ছিন্ন করান্ত তুর্কপাঠানের রাজত্ব গেল, ইহাই স্থচিত হইতেছে )।

ইহাতে কৌল বাললেন,—'গুরু আপনি ও কি কথা বলিভেছেন ? আপনার কি মনে নাই আদি গুরু নানক কি বলিয়াছিলেন ? আদি গ্রন্থে কি লিখিত আছে ?' আদিপ্রস্থে লেখা আছে,—"নীল বস্ত্রনে কাপড়ে পহরে তুর্ক পাঠানী আমলকিয়া" অর্থাৎ নীলবস্ত্রের পরিধানে তুর্কপাঠানের রাজত্ব হচিত হইল। বৃদ্ধ কৌল আরও বলিলেন,—আপনার কি মনে নাই রামরার গুরুবাণী উন্টাইরা ছিলেন বলিয়া গুরুগদি হইতে বঞ্চিত হইয়ছিলেন ?' অষ্টমগুরু হরকিষণের অভিবেক উপলক্ষে আমরা এ কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। বাহা হউক এক্ষণে কৌলের এই কথা শুনিয়া গুরুগোবিন্দ বলিলেন,—'চাটুকার রামরায় বাদশাহের সস্তোবের জক্ত গুরুবাণী উন্টাইয়াছিলেন, আর আমি,

''চার পুত দিয়ে ইস্কাজু। কৌন গেনে সব সদন সমাজু॥"

অর্থাৎ এই কার্য্যে চারিপুত্র (বলি) দিয়াছি; ইহার মর্ম্ম কে জ্ঞানে—
শুক্রের আনন্দ ত্যাগ করিয়াছি, খালসা স্পৃষ্টি করিয়াছি, আমার চারি পুত্র বলি দেওয়ার, এক্ষণে সাতজন মহাপুক্রব-হত্যা হইয়াছে; ভবে কেন একার্য্যে শুক্রনানকের বাণী পরিবর্ত্তন করিতে সুমূর্য হইব না।

শুরুবংশীরগণ সাধারণ শিশ অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিক শক্তি-সম্পন্ন মনে করেন; এজন্ম বৃদ্ধ কৌল মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার শক্তিতে তাঁহার প্রিয় কপুর রক্ষিত হইবে। একণে বৃথিলেন, ত্যাগ স্বীকারে ও শুরুপদে থাকার শুরুগোবিন্দ তাঁহার অপেক্ষা বছগুণে শক্তিসম্পন হইয়াছেন। তথন ওবিষয়ে তর্কাদি ত্যাগ করিয়া তিনি শুরুর আতিথ্য কার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

## ছদ্ম পর্বা।

### পঞ্চম পর্ববাধ্যায়।

শ্রীগুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও ক্রমে যুদ্ধের উপক্রম।

क्रां निर्देश गरम जातक जनामि यूप्ति । एक्शां अक्रां विका তাহার অধিকাংশ উক্ত কৌলের নিকট রাথিয়া, চেলু গ্রাম ত্যাগ:করিয়া ছিলেন। পথে গ্রাম দেখিতে দেখিতে সেগুলির নামাদি জ্ঞাসা করেন। এইরূপে কোন স্থানে একব্যক্তি বলিল, এখানে নিতান্ত অল্ল-সংখ্যক লোকের বাস: এগ্রামের নাম আর কি বলিব, এ সামান্ত গ্রাম। তাহাতে গুরু বলিলেন, সামাস্ত বলিও না--আজ সামাস্ত বলিতেছ, এখানে এমন এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে, যদ্ধারা এই গ্রামই এ দেশের শ্রেষ্ঠত্ব পাইতে পারে। যাহা হউক, এইরূপে চলিতে চলিতে কোঠে ও মুলুক গ্রামের মধ্যে প্রান্তরে গিয়। তাঁবু ফেলাইলেন। সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত হইলে, পর দিন প্রাতঃকালে মুণ্ডিত মস্তক দিওয়ানা নামক এক ব্যক্তি শুরু দর্শনের জন্ম তাঁবু মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিল। দাররক্ষক তাহাতে বাধা দেওয়ায় ক্রমে মারামারি হইল এবং আগস্তুকের 'দেহে এরপ আঘাত লাগিল যে, তৎপরেই (শুরু দর্শনের পর, শুরুর নিৰ্ট মুক্তি বর পাইরাই ) তাহার মৃত্যু হইল।

তৎপরে দিওয়ানার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া সদলে গুরু তথা হইতে জেতোসহরে গিয়া সরোবরতীরে তাঁবু ফেলিলেন। গ্রামের লোকে মহিষ হার্ম দিয়া সদল শুরুর আতিথ্য রক্ষা করিয়াছিল। এ সময় মধ্যে মধ্যে বোক মুথে গুনা বাইতে লাগিল সরহিন্দের অবা উজিদাখাঁ শুরুকে ধরিবার জন্ম চারিদিকে লোক পাঠাইতেছে। এ দিকে পূর্কোক্ত কপুরসিং ঘোড়ায় চড়িয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিল,—তুর্কের (মুসলমানের) বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে যেমন ভয় হইতেছে, তেমনি গুরুর মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে মনে কই পাইতছি। তথন গুরু তাহাকে উৎসাহিত করিয়া, এক ঢাল ও এক তরবারি দিয়া বিদায় করিলেন। গুরু একথাও বলিয়া দিলেন, এখন তুর্ক আর সে তুর্ক নাই, এখন তুর্ক কুত্তা (কুকুর) হইয়াছে। কপুরসিং চলিয়া বাওয়ার পরই এক শিখদৃত আসিয়া সংবাদ দিল যে, গুরুর বিরুদ্ধে স্থবা উজিদার্থার সৈত্তদল আসিতেছে। তথন গুরু বিলুদ্ধে স্থবা কপুরকে দাও। তত্ত্বের কপুরসিং বলিয়া পাঠাইল, শুরুর ছাউনি ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া উহ। অপেক্ষা উচ্চতরস্থান রামিয়ানায় যাইতে বল। এ স্থানে থাকিলে বুথা লোকক্ষর হইবে।

তদম্সারে গুরু রামিরানা অভিমুখে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে শিথেরা মধ্যে মধ্যে আসিরা তুর্ক বাহিনীর সংবাদ দিতেছে। পথিমধ্যে একব্যক্তি ডেলাফল (বক্ত ফলসা বা ছোট কুলের ক্যার ফল) তুলিতেছে। গুরু তাহাকে বলিলেন,—ফলগুলা ফেলিয়া দাও—সে সামাক্ত কতকগুলি ফেলিয়া দিল। গুরু সকল ফলগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতে বলিলেন; বিশেষ করিয়া বলায় সে এক চতুর্থাংশ রাথিয়া অবশিষ্টগুলি ছড়াইয়া ফেলিল। তথন গুরু বলিলেন,—এখানে বছ শক্ত হইবে, তবে সকলগুলি ফেলিলে, যোল আনা হইত। এক্ষণে বার আনা রকম হইবে। শিথেয়া বলেন, অশ্বাপি ঐ স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্ত হয়, অক্তত্ত সেরূপ হয় না। এ সময় পথি মধ্যে জনৈক বিড়ক্ষ জাঠের সহিত এক শিথের দেখা হইল।

শিথ ঐ জাঠকে বলে, স্থবা উজিদাখাঁর সৈতা এই দিকে আসিতেছে; তাহারা যদি জিজাস। করে, যে শ্রীগুরু কোন দিকে গেলেন বলিতে পার ? তাহা হইলে বলিও না। বিড়ঙ্গ জাঠ বলিল, কেন বলিব না ? না বলিলে, হয়ত আমায় হতাা করিবে এবং বাললে হয়ত প্রস্তুত হইব। শিথ তথাপি অনেক অম্নয় বিনয় করিয়া বলিল; কিন্তু ঐ জাঠ কিছুভেই শ্রীকৃত হইল না। এইরূপ অনেকস্থলেই হইতেছে, তবে দেশের লোকের মনোভাব বুঝাইবার জত্ত "স্থ্যপ্রকাশ" দৃষ্টান্তস্বরূপ এই শিথ ও বিড়ঙ্গ জাঠ সংবাদটীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময় গুরুভক্ত রূপা শ্রীগুরু জত্ত লইয়া বাইতেছিল; তাহার সহিত ঐ বিড়ঙ্গলাঠের দেখা হয়। সে রূপাকেও ঐরূপ বলায়, রূপা ছংথিত হইয়া বলে,— স্থাপনিষ্ঠ তাাগী গুরুর প্রতি তুমি এরূপ বাবহার করিলে নিজেই নষ্ট হইবে।

এই সময়ে অমৃত সহর অঞ্চলের শিধেরা সংবাদ পাইল যে, শ্রীপুরু ঐ অঞ্চলে খুরিরা বেড়াইতেছেন; ইহাতে শিধেরা আপনাদিগকে ধিকার দিতে লাগিল যে, প্রুক্ত স্বধর্মরক্ষার্থে পুত্রপরিবার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইরাছেন, তথাপি সে চেষ্টার এখনও নিবৃত্তি নাই; আর আমরা দিবা ভোগ বিলাসে রহিরাছি; তাঁহাকে সামান্ত সাহায্যও করিতেছি না! শিধদিগের মনের ভাব এইরপ হওরার তাহারা পরস্পর মিলিত হইডে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, আইস আমরা গিরা শ্রীপ্তরুর সাহায্যে নিবৃক্ত হই; অস্ততঃ তুই তিন শত শিধ অবিলবে গুরুর সাহায্যর্থে প্রেরিড হউক। কেহ বলিল, শ্রীপ্তরুত শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "গুরুর খালসা এবং খালসার গুরু' আইস আমরা মধ্যস্থ হইরা আপাততঃ বাদশাহের সহিত শ্রীপ্তরুর মিলন করাইয়া দিই,—এই সকল পরামর্শ এবং অস্ত্রশন্ত্র সংগ্রহও চেলিতে লাগিল।

ক্রমে অমৃত সহরের শিধেরা হরিকাপত্তন নামক স্থান পর্যাস্ত অগ্রসর

हरेन: अकु कारम त्रामिश्रामा अञ्चलम कतित्रा अवना मार्था हिन्त्रा-ছেন. এমন সময় বেড়াড়-গোত্রীয় সপুত্র দানসিং অখপুষ্ঠে আসিয়া ব্রীওকর সহিত মিলিত হইল। সকলেই বলিতেছিল যে স্থবার সৈত্র ক্রমেই নিকটবন্তী হইতেছে। এীগুরু অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন, তৎপরে দান দিংহের পুত্র ও তৎপশ্চাতে গুরুর অতুচরবর্গ ও দানদিং সকলেই অখপুঠে চলিয়াছেন। স্থবার সৈত্ত আদিতেছে,— ক্রতবেগে চলুন বলিয়া দান সিংহের পুত্র গুরুকে যতই তাগাদা করেন গুরুর চলন যেন ততই মৃত্ হইতেছে ! ক্রমে দান সিংহের পুত্র বাস্ত হইয়া গুরুর অখকে পশ্চাৎ হইতে কশাঘাত করে ৷ তথন গুরু বলিয়া উঠেন,—'তুমি এত ব্যস্ত : অভ্যাত্র বিংস্থান হইবে।' গুরুর এই বচন দানসিংহের কর্ণগোচর 'হওয়াতে তাহার হানর কাঁপিয়া উঠিল এবং সে আন্তেব্যক্তে গুরুর নিকটে আসিয়াবহু অফুনয় বিনয় করিয়া বালকের উপর সদয় হইবার জন্ত বলিতে লাগিল। তৎপরে গুরুর শাস্তভাব দেখিয়া বলিল,—শিকার পাইলে, মহাবলশালী ব্যান্তাদি মুখব্যাদান করিয়া কামডায়, আবার সেই মুখ দিয়াই আপন শাবককে যখন ধরে, তাহাতে দাঁত লাগে না: আশা করি আপনিও তদ্ধপ এই বালককে দাঁত লাগিতে দিবেন না।" 'তাহাই হইবে.' বলিয়া গুরু তৃষ্ণার জল চাহিলেন।

'কাহার নিকট জল থাকে ত শুরুকে একটু জল দাও, কারণ নিকটে কোন জলাশর নাই'—এই কথা ক্রমে সকলেরই মুখে বাহির হইতে লাগিল। একজনের নিকট ছাগ চর্মের মসকে অল্প জল ছিল; কিন্তু সেচুপ করিয়া রহিল। শুরু যেন ইহা জানিতে পারিয়াই পুন:পুন: জল চাহিতে গাগিলেন। ক্রমে শুরু বলিলেন,—কাহার নিকট জল থাকে ত মূল্য দিয়া জল লওয়া হইবে। তথন জলবাহী ব্যক্তি বলিল, আমার নিকট অল্প আছে। শুরু মূল্য দিয়া তাহার নিকট হইতে একঘটী

জল লইয়া, এক ঢোক মাত্র পান করিয়া অবশিষ্ট জল 'ময়লা' বলিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় অন্ত জল চাহিলেন!

এইরপে চলিতে চলিতে সদল । এর মন্ত্রদেশে আসিয়া পৌছিলেন। তথন অমৃত সহর অঞ্চলের কয়েক জন শিখ আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ''বে-দাওয়া'' লিখিয়া দিয়া আনলপুর হইছে চলিরা আসিরাছিল। এই "বে-দাওয়া" লিখনের সমর আনন্দপুরে कि বিপদ, তাহা পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে। এই সকল শিখ এখন व्यानिता अथरम अक्रुन निक्रे कमा आर्थना कतिरानन। अक्रुनात्त--গন্তীর। শুরু অশ্বপূর্চ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ক্রমে তাহারা বলিতে লাগিল, এখন আর প্রবল প্রতাপ সম্রাটের সঙ্গে বিবাদ না করিয়া মিলন করা যাউক। এইরূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরু বলিলেন.— েতোমাদের ইচ্ছা হয়, তোমরা 'শিখ নহি' এই কথা লিখিয়া দিয়া চলিয়া ষাইতে পার। যথন প্রবলপ্রতাপ রাজ্য সচিব চণ্ডুশার ক্যার সহিত গুরুপুত্রের বিবাহের কথা হয়, তাহাতে গুরু শিখদিগের কথা অমুমোদন করিয়াছিলেন: বখন শুরু তেগবাহাতুর সমাটের কর-কবলিত হইয়া-ছিলেন, তথন গুরু হিন্দুধর্ম রক্ষার্থে শিখদিগের কথা রক্ষা করিয়া নিজ মস্তক দিয়াছিলেন, আর আজ কিনা তোমরা ভীকর ভার সমাটের সহিত মিলন বাঞ্ছা করিতেছ —ছি !' তথন শাপভয়ে আগন্তক শিখগণ পশ্চাৎপদ হইল: প্রায়:চল্লিশজন "শিধ নহি" লিথিয়াছিল। শ্রীগুরু সেই লিথন ঞ্চেটস্থ করিয়া পুনরায় অখপুঠে আরোহণ পূর্বক চলিতে লাগিলেন। কিছু সকলেই 'ঐ শত্ৰু পক্ষ আদিতেছে' বলিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিল।

"বেদাওয়া" শিথগণ শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিদায় হইয়াই অফুতাপাগ্নিতে পতিত হইল। তাহারা পরস্পার বলিতে লাগিল, আমরা এ কি
করিলাম—কতকাল ধরিয়া শ্রীগুরুর আশ্রে ছিলাম, আর আৰু এই

বিপদের দিনে এ গুরুকে ত্যাগ করিয়া বদিলাম। তথন তাহার।
কিরপে পুনরায় 'দাওয়া' পাইবে এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে
স্থির করিল—'এই হুযোগে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেওয়াই স্থির—একদিন ত
মরিতেই হইবে।'

এ দিকে, "ঐ শক্র আসিতেছে—" "সন্থরে অদ্বের উচ্চত্মি অধিকার কর—উহার নিকটে যে জলাশর আছে তাহা অধিকার কর" ইত্যাদি শব্দ গুরুর নিকটস্থ দানসিং প্রভৃতি শিথগণ বলিতে লাগিল। ঐ জলাশয়ের নাম 'বেদরানা তালাও।" গুরু ক্রমে বেদরানা তালাও মতিক্রম করিয়া ধারে ধারে চলিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে ধমুকে টক্ষার দিতে লাগিলেন।

# ছদ্ম পর্ব্ব।

### वर्ष পर्वाधाय ।

#### মুক্তেসর বা খেদরানা তালাও যুদ্ধ।

'বেদাওরা' শিখগণ অনেকে মদ্রদেশবাসী। তাহারা সন্থরেই কতকগুলি বন্দুক তোপ সংগ্রহ করিয়া ফেলিল এবং স্থির করিল, শুরুক ষথন আমাদিগকে ত্যাগ করিলেন, তথন আমরা গুরুর সল্লিকটে বাইব না। শত্রুপক্ষ ও গুরুপক্ষের মধ্যে কতকগুলি কুলগাছ ও অঞ্চান্ত গাছ ছিল। সেই গাছগুলিকে উহারা বড় বড় কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলিল, বেন দ্র হইতে অনেক তাঁবু বলিয়া মনে হয় ও মধ্যে মধ্যে তোপধ্বনি করিতে লাগিল।

ওদিকে স্থবা উদ্ধিদাধার সৈত্যগণ ক্রমে কপুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া সন্ধান পাইল যে, গুরু কোন্ পথ দিয়া কি ভাবে চলিয়াছেন এবং বৃঝিল যে, এতক্ষণ রামিয়ানায় পৌছিয়াছেন। অপচ দুর হইতে বস্তু সৈত্যের ছাউনি দেখায় তাহাদের বিস্ময় উপস্থিত হইল।

গুরু থেদরানাতালাও পার হইয়া যে উচ্চ ভূমিতে গিয়া উঠিলেন, তাহার নাম "টিবি সাহেব"। ক্রমে উভয় পক্ষের বন্দৃক তোপ ও ধছুটকারে এবং লোকের কোলাহলে ভূমুল শব্দ উথিত হইল। "বেদাওয়া" শিখগণ তথন একবারে বৃদ্ধে উন্মন্ত হইয়া উঠিল। তাহারা হির করিয়াছিল বে, যদি বৃদ্ধে কর হয়, তবে তাহারা গুরুর রূপা পাইবে; আর যদি হভ হয়, তবে বীরবাঞ্চিত স্থর্গে যাইবে। তাহারা একবারে যেন মৃত্যুকে কর

করিয়া এরপ উন্মন্ত ভাবে মুসলমান সৈন্তকে আক্রমণ করিল বে, মুসলমান সৈন্তমধ্যে 'ভ্যাবাচাকা' লাগিয়া গেল। "বেদাগুয়া" শিথগণ যথন সাভ জন মাত্র নিহত হইল, তথন মুসলমান সৈন্ত বহুশত মরিল।

স্বা উজিদাখাঁকে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, প্রভ্—গুরুর দৈন্ত বে বিষম দেখিতেছি; অদ্রে তাঁবু হইতে বহুদ্র পর্যান্ত বিস্তার্গ ভূভাগে যে কত দৈন্ত গুরু আনিয়াছেন, তাহার ত ইয়তা হইতেছে না; সম্মুখে যাহারা লড়িতেছে, তাহারা ত অসংখ্য মরিতেছে. তাহার উপর দ্র উচ্চভূমি হইতে যে তীর গোলাগুলি আসিতেছে, তাহাতেও আমাদের দলই মরিতেছে দেখিতেছি—এ গুরুর বিচিত্রকাণ্ড —এ জন্ত গুরুর সঙ্গে আপাততঃ সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করা হউক। উজিদাখা নিজ দৈন্তগণকে উৎসাহিত করিবার জন্ত বলিতে লাগিলেন,— সংবাদ পাইয়াছি, ও পক্ষে অধিক লোক নাই।'

কিন্তু ক্রমে যথন দেখা গেল, জন এগার শিথ উজিদাথার সন্মুথেই আসিয়া অসংখ্য মুসলমান সৈত্য মারিতেছে, অথচ উজিদাথা নিজে তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছেন না; তথন মুসলমান সৈত্য হইতে উক্তরপ নৈরাশ্র ব্যঞ্জক কথা শুনা যাইতে লাগিল। তথন "বেদাওয়া" শিথ তেরটা মাত্র আছে। এইরূপে ভূমুল সংগ্রাম চলিতে চলিতে ক্রমে সব নীরব হইয়া আসিল। দেখা গেল,—"বেদাওয়া" শিথ প্রায় সমস্তই নিঃশোষত হইয়াছে এবং স্থবার সৈত্য যে কত নিহত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

মুসলমান সৈন্তগণ শিথগণকে মারিতে মারিতে বাঁহাকে শেষে মারিয়াছিল, দেখা গেল যে, তিনি পুরুষ নহেন, রমণী—নাম মারী-ভাগো। ইঁহারই পরামর্শে ও উত্তেজনায় "বেলাওয়া" শিথগণ রণে উন্মত হইয়া, পুনরায় শুরুগোবিন্দের প্রিয়পাত্র হইবার উপার উদ্ভাবন করিয়া-ছিলেন। একজন মুসলমান সৈন্ত ইঁহাকে বর্ষা মারে। ঐ সময়ে প্রায়

সঙ্য়াক্রোশ দ্র হইতে গুরু এরপ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন বে, তাহাতেই মুসলমানের অনেক সৈত্ত মারা যায়। কিন্তু কোন্ দিক হইতে সে সকল ভীর আসিয়াছিল, তাহা স্থা পক্ষ ব্রিতে পারে নাই। সন্মুখস্থ শিথগণ সমস্ত নিহত হওয়ায় এবং দ্রের শিথ অদৃশ্য থাকায় উজিদাখাঁ প্রির করিলেন, গুরুগোবিকাও ঐ সঙ্গে নিহত হইয়াছেন।

এক্ষণে স্থবা উজিদার্থা কপুরকে বলিলেন, তোমার এক্ষণে হুইটা কার্য্য আছে --প্রথমে গুরুর দেহ খুঁজিয়া বাহির করা: দ্বিতীয় সৈত্তগণ জল বিনা মারা যাইভেছে, অত এব জল সংগ্রহ করা। কপুর বলিল,--জল নিকটে নাই যদি অগ্রসর হয়েন, তবে তিন ক্রোশ দূরে, আর পশ্চাৎ দিকে গেলে প্রায় দশক্রোশ দরে৷ অধিকাংশ সৈত্য পশ্চাৎ দিকে যাইতে ইচ্ছা করায় দেই দিকে যাইতেই অনুমতি করা হইল। এই সময় উজিদার্থা, গুরুগোবিন্দকে নিহত করিয়াছি মনে করিয়া,পুন:পুন: আপনার বাহাত্রী প্রকাশ করিতে লাগিল। পাহাডীরাজগণের সাহায্যে নয় লক সৈত্যে যাহার কিছু করিতে পারি নাই, আজ তিনি আমার হুই লক্ষের অন্ধিক সৈত্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন; গুরুগোবিন্দের স্থায় প্রতাপ-শালী বাদশাহের রিপু আর নাই; আজ তাহাকে রণে শায়িত করিয়াছি; ইহাতে বাদশাহের রাজত্ব শাস্ত হইল: বাদশাহ নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন—আমায় পুরস্কৃত করিবেন: এক্ষণে এই দকল নিহত মুদলমান দৈত্যগণকে মাটি দেওয়ার যোগাড় কর ?—কপুর দে কার্য্যের তথন ুম্ববিধা নাই দেথিয়া, উজিদার আঅপ্রশংসায় যোগ দিয়া যেন ভূলাইয়া সমরাঙ্গন হইতে ভাহাকে সরাইয়া লইয়া গেলেন।

গুরুগোবিন্দ এতক্ষণ প্রচন্ধ ছিলেন। এক্ষণে উজিদাখা ও কপুরসিং উভন্নে চলিয়া গিল্লান্থে; মুসলমান পক্ষেরও আর কেহ নাই। তখন পুর্বোক্ত বেরাড় গোত্রীয় শিখকে সঙ্গে করিয়া সমরাঙ্গনে আসিলেন।

রণস্থলে বিচরণ করিয়া, একে একে প্রত্যেক মৃত শিখের নিকটে গিয়া ভাহার মুখ মুছাইরা পিতার ভার আদর যত্ন করিরা তাহার গুণ বর্ণন করিয়া অপের রণশায়িত শিথের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহাসিং নামে এক জনের তখনও প্রাণ আছে দেখিয়া বলিলেন—'এখন ভোষার কি আবশুক বল।' মহাসিং বলিল,--আমাদের 'বেদাওয়া'' নষ্ট করুন। ত্তিক তথন পকেট হইতে 'শিথনহি'' লিখনটা বাহির করিয়া নষ্ট করিলেন এবং মহাসিংকে আরও কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তথন মহাসিং মদ্রদেশের ''সঙ্গত'' না নষ্ট হয়, উহাতে গুরুর কুপা থাকে, এই প্রার্থনা করিতে করিতে মহানিদ্রায় মগ্ন হইলেন। মহাসিং নিজের জন্ত কিছুই চাহিলেন না। তখন স্তক বেরাড গোত্রীয় শিথকে বলিলেন—'যে থালসা মধ্যে এমন মহাপ্রাণ রহিয়াছে, এ খালসা সহজে নষ্ট হইবে না: এক্ষণে এই সকল মহাপ্রাণ শিষগণের দেহের সৎকার করিবার উদযোগ কর। একটা ভক্তপ্রাণ এরপে গেলে কীর্ত্তিস্ত উঠান হয় -- সে স্থান পবিত্র হয়। এখানে-এতগুলি মহাপ্রাণ যুদ্ধে নিহত হইল-এম্বলের নাম লোকে 'খেদরানা ভালাও"বলে, অতঃপর ইহার নাম "মুক্তসর" হইল: এ স্থানের জলাশয়ে বে স্নান করিবে. সেই মুক্ত হইবে।'

## ছদ্ম পর্বা।

#### সপ্তম পর্কাধ্যায়।

শ্রীপ্তরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও ডোগরাজাতিকে আশীর্কাদ।

বর্থন মহাপ্রাণ শিথদিগের চিতা জ্বলিয়া প্রায় নির্ব্বাপিত হুটুরা আসিয়াছে, এমন সময় একজন শিথ আসিয়া বলিল,— 'সমরাঙ্গণের পার্থে বনের ধারে একটা শিখ রমণী পড়িয়া আছে: উহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন; বোধ হয় যুদ্ধ করিতে করিতে অন্ত্রাঘাত খাইয়া পড়িয়া আছে: উহার নাম মায়ী ভাগে। ।' গুরুগোবিন্দ তৎক্ষণাৎ ভাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন,—তথনও মায়ীভাগো জীবিতা বহিয়াছেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন। গুরু বলিলেন—'মান্নী। সন্তান প্রাপ্তি প্রার্থনা করিতে আসিন্না এখানে এই পুত্রের জন্ম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলে।' মাগ্রীভাগো শুনিয়া ছিলেন, যে গুরুর বরে পুত্র লাভ হয় : তিনি পুত্রলাভ কামনাতেই গুরু দর্শনে আসিতেছিলেন; "বেদাওয়া" শিখের সহিত পথে দেখা **ছইলে, ইনি তাহাদের** উৎপাহিত করিয়াচিলেন। অবশেষে স্বয়ং রণ-স্থলেও নামিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,— আর আমার পুত্রলাভে বাঞ্ছা নাই এক্ষণে এতিক্সর চরণে স্থান প্রার্থনা করি। মারীভাগো শ্রীপ্তকুর সঙ্গ লইলেন। ক্রমে অক্তান্ত শিৎগণ আসিরা মিলিত হইলেন।

ক্রমে সদল শুরু বনের পার্যদিয়া সারাগ্রামে এক জলাশয়ের নিকটা গিয়া তাঁবু গাড়াইলেন। পথিমধ্যে এক সাধুর আশ্রম ছিল। সাধু সংবাদ পাইলেন যে, শিথ গুরুগোবিন্দসিং যাইতেছেন। তিনি শুরু-গোবিন্দের বয়:ক্রম ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শুনিয়া কিছু অহঙ্কার বা অগ্রাহ্ম ভাব প্রকাশ করেন। সে কথা গুরুগোবিন্দের শিবিরে উত্থিত হইলে, গুরু বলেন, সাধুটী থুব জাপক প্রাণায়ামপট্ট সেই বলে তাঁহার বয়স ৫১০০ বৎসর এবং সেই জন্ম বয়সের অহঙ্কার উহার আছে। এই কথা সাধুর আশ্রমে উঠিলে, তিনি তথন গুরুগোবিন্দের অবতার হওয়া স্বীকার করিয়া, গুরু দর্শনে আসিয়াছিলেন।

তৎপরে গুরু বিরাড় (মৃঢ় বা গোঁরার) শিথদিগের সহিত অশ্বারোহণে জঙ্গল পথে চলিতে চলিতে নওথেহাগ্রামে আদিলেন। তথাকার পঞ্চায়েতগণ আদিয়া গুরুগোবিলের চরণ বন্দনা করিয়া বলিল,—আপনি যদিও ধীরভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছেন, কিন্তু আপনি বাদশাহের শক্র বলিরা খ্যাত; অতএব আপনি এ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করন; নতুবা বাদশাহের হুকুমে আমাদের গ্রাম উজাড় হইবে; সকলকে প্রাণে মরিতে হইবে। গুরু পঞ্চায়েতের এই ভীতিব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া তাহাদের সন্তোষার্থে গে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে চলিলেন।

ক্রমে শুরু ফতেসমুগ্রাম পার হইনী হরিকাগ্রামে আসিয়া পৌছিলনে। হরিকাগ্রামবাসিগণ আসিয়া শুরুকে এক লুঙ্গী ও এক খেশ উপঢৌকনাদলেন। গোবিন্দ উহা পাইয়া দাতার প্রীত্যর্থে তথনই উহা পরিধান করিলেন। কচ্ছের (ছোট ইজেরের) উপরে অপর বস্ত্র পরিধান শিখপন্থ অনুসারে অবিধি কর্ম্ম অনেকে মনে করেন। মানসিং উহা উপলক্ষ করিয়া রহস্তছলে শুরুকে বলিলেন,—আপনি কচ্ছের উপর অপর বস্ত্র পরিধান করায় দশুনীয় হইলেন। শুরুও তছ্তুরে বলিলেন,—
'বিষসা দেশ ঐসা ভেশ' অর্থাৎ যেমন দেশ (দেশাচার) তেমনি বেশ।
হরিকা গ্রামবাসিগণ গোঁয়ার প্রকৃতিক লোক; তাহারা শুরুকে বলিল,

আপনি এখানে অবস্থান করুন, আমরা বাদশাহকে ভর করি না।
এখানে আপনার শক্রভয় নাই জানিবেন। ইহাতে গুরু সস্তুষ্ট হইয়া
সে দিন তথায় অবস্থান করিলেন। সন্ধ্যার পর আহারাস্তে বলিলেন,—
আমি কিছুকণ বিশ্রাম করি, ভোমরা সাবধান হইয়া পাহারা দাও ।
হরিকাবাসিগণ ভাং (সিদ্ধি) সেবা। ভাহার। নিকটস্থ গ্রামবাসী ডোগরা
জাতীয় লোককে পাহারায় রাথিয়া নিজ নিজ ভবনে চলিয়া গেল। গুরু
প্রহরেক রাত্রিতে উঠিয়া পাহারায় কে আছে সন্ধান লইয়া জানিলেন,
হরিক। গ্রামবাসিগণ চলিয়া গিয়াছে তৎস্থলে ডোগরাগণ পাহারায় আছে।
এইরূপে বারত্রয় সন্ধান লইয়া যথন জানিলেন, ডোগরাগণই পাহারায়
আছে, তথন তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্কাদ দিলেন:

"বসদেরাহা তীর এসনেই।
নই চৌদরদা তোমকে দেই॥
নয়কে তীর তীর দেশা।
হোয় তোহারো দেশ অশেষা॥"

মর্থাৎ তোমরা এই স্থানে ব্সুতি করিতে থাক। নৃতন চৌধুরী (অধ্যক্ষ) পদ তোমাদের হইবেঁ তোমরা এই (রাভী) নদী তারে তীরে বহুদ্র পর্যান্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া বসতি করিবে। তোমাদের বংশ-ধরেরা প্রবল হইবে। শিথেরা বলেন,—শীগুরুর আশীর্বাদে এই ডোগরা জাতীয়গণ অভ্যাপি প্রবল রহিয়াছেন এবং বর্ত্তমান গ্রণমেণ্টের দৈনিক বিভাগে বিশেষ খ্যাভির সহিত কশা করিতেছেন।

তৎপরে গুরুগোবিন্দ একটা জঙ্গল পার হইরা এক কুলগাছের তলাম রাত্রি অতিবাহিত করেন। ইহার নিকটেই উজিদাপুরা গ্রাম। উজিদাপুরা গ্রামবাদিগণ আদিরা গুরুকে ষ্ণোচিত সম্মান দেখাইয়া বলিল, — অদুরে কম্বর নামক স্থানে বাদশাহের ছাউনি পড়িয়াছে; অতএব এস্থানে আপনার অবস্থান কুশলজনক নহে। তাহাতে শুক্ক বলেন,— সেজস্থ ভয় নাই, আমি বাদশাহের তেজ হরণ করিয়াছি।

এমন সময় শুক্ল একটা তিতির পক্ষা দেখিতে পাইয়া আপন বাজপক্ষা তাহার বিরুদ্ধে ছাড়িরা দেন। বাজ তিতিরের বিরুদ্ধে প্রেরিভ হইলে, তাহাকে আক্রমণ করিল না; নিকটে গিরা তাহারা পরস্পরে শব্দ করিতে লাগিল। তথন শুক্ল তিতিরের বিরুদ্ধে কুকুর প্রেরণ করিলেন। এই সময় দান সিং জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাজ তিতিরকে আক্রমণ করিল না কেন? তাহাতে শুক্ল বিলেন,—তিতির পূর্বজন্মে একজন জাঠ ছিল এবং বাজ একজন বেণিয়া ছিল। তিতির উহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল; বাজ এক্ষণে উহার দাবী করিতেছে। তিতির বলিতেছে,—আমি শুকুকে জামিন দিয়াছি। জামিনদার হইয়া অধমর্ণকে উত্তমর্ণের হস্তে দিলাম। এই বলিয়া তিতিরকে ধরিয়া বাজের মুথে অর্পণ করিলেন। 'স্ব্যপ্রকাশ' গ্রন্থকার বলিতেছেন,—এই সময় শুক্ল যে স্থানে তাঁরু সাড়িয়া ছিলেন, সেই তাঁবুর গোটাশুলি ক্রমে জল পাইয়া সজীব হইয়াছে, দেখা যায়; সেশুলি জণ্ডিকা (বা জণ্ড) বৃক্লের ডাল ছিল; এক্ষণে সেশুলি বড় গাছ হইয়াছে এবং বর্ত্তমান আছে।

তৎপরে শুরু অশ্বারোহণে বিরাড় শিথ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে পুনরার মুক্তদর হইয়া রূপনা গ্রামে আদিয়া তাঁবু গাড়িয়াছিলেন এবং ভাং (দিদ্ধি) ও আফিং সেবন করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। শুরু যে ভাং ও আফিং সেবন করিতেন, তাহা ইতিপুর্ব্বে কোথাও উল্লেখ দেখা যায় নাই। বোধ হয়় শারীরিক কোন অম্বস্থতানিবন্ধন ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এ স্থলে গুরু একটা যোগড় পক্ষী শিকার করেন; তাহাতে অমুচর শিথগণের মধ্যে একজন বলেন.—ঘোগড় পক্ষীর মাংস ত কেহ খার না, ভবে কেন রুধা উহাকে নিহত করিলেন ? তাহাতে গুরু বলেন, ন বছ

পূর্ব জন্মে ঐ পক্ষীটা রাজা ছিল। বহু তপস্তার তবে রাজা হওয়। বার।
এ রাজা হইয়া পদগর্বে প্রজার এক যুবতী কন্তার রূপে মোহিত হইয়া
অবধা ব্যবহারের চেষ্টা করে; তাহাতে সেই সতী যুবতী আত্মহত্যার
সময় শাপ দিয়াছিল। তদক্ষারে ইহার শতবার ঘোগড় দেহ ধারণ
হইয়াছে।

## ছদ্ম পর্বব

### অফ্টম পর্কাধ্যায়।

#### শ্রী শুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও বিরাড় শিখগণ।

তৎপরে শুরু থেড়ি গ্রামে আদিয়া পৌছিলেন। তথার গোরক্ষনাথের সেবক এক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সাধু শুকর নিকট কোন
কৈরামত (যাত্ বিছা বা অভ্ত বিছা) দেখিতে চাহিলেন। শুরু কিছুকণ বিশ্রামের পর ধন্থকে তীর যোজনা করিয়া সেই তীর মাটীতে ঠেকাইতেই সাধু শুরুকে প্রণাম করিয়া গুরুর অন্তগ্রহ প্রার্থনা করিল। তথন
শুরুক সাধুকে সঙ্গে করিয়া দিল্লী লাহোর প্রভৃতি নানায়ানে যাইতে
চাহিলেন। সাধু তাহাতে সন্মত হইলেন না, সেই স্থানেই থাকিতে
চাহিলেন:

এই সময় গুরু সম্মুখন্থ এক মুসলমানের নির্মিত কবরের উপর বিচিত্র কারুকার্য্য পচিত মঠাদি দেখিয়া প্রাশংসা করিলেন। তাহাতে মান সিং গুরুর পূর্ববাণী "গোর মড়ি মঠ ভূল না মানো" অর্থাৎ ভূলেও গোর মড়ি মঠ মানিও না" উল্লেখ করিয়া গুরুকে "তন্থাইয়া" (অর্থদণ্ড) করিলেন। ইহাতে গুরু সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—ইহারাই প্রকৃত শিধ; শাস্ত্রান্ম্যারে আমার ক্রটি হইলেও ইহারা আমাকে দণ্ড করিতে ক্রটি করে না। এইরূপ কথা বলিয়া শত মুদ্রা অর্থ দণ্ড দিয়াছিলেন।

দে দিন রাত্রিতে গুরু বাসর গ্রামে থাকিয়া তৎপরদিন তথা হইতে

ছয় ক্রোশ দূরে ভূন্দড় গ্রামে গিয়া তাঁবু গাড়িলেন। এই গ্রামের প্রধানের নাম ভূন্দড়। ভূন্দড় স্বয়ং আসিয়া শুরুকে পাঁচ টাকা, একথানি বস্ত্র জ কিছু মিষ্টায় দিয়া প্রণাম করিয়াছিল।

তৎপরে সদল শুরু বহড়ী গ্রাম হইয়া চিরণীগ্রামে আসিয়া এক ফলছ বৃক্ষে তিনটী কাক দেখিলেন। উহার মধ্যে একটা কাক শিখ-দিগকে দেখিয়া শব্দ করিতে লাগিল এবং যেন উহাদিগকে কামড়াইতে আদিতে লাগিল। তথন ধরম সিং বৃক্ষের নীচে দাঁড়াইল এবং পরম সিং বৃক্ষের উপরে উঠিয়া ঐ উদ্ধৃত কাকটা ধরিল। তথন শুরু বিশেলন,—এই কাকটা পূর্বে জন্মে আমার পাচক ছিল। আমাকে খাওয়াইতে উহার বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু শিখদিগকে খাইতে দিতে বিরক্তিভাব প্রকাশ করিত ও কটুকাটবা কথা বলিত। এক্ষণে আমার হক্তে নিহত হইয়া উহার পরমগতি লাভ হইল।

এইরূপ কথোপকথনে গুরু সদলে পূর্কদিকে চলিতে লাগিলেন।
পথে এক ভীষণ সর্প দেখিয়া তাহাকে তীর দারা নিহত করিলেন এবং
বলিলেন, এই সর্পটা পূর্ব জন্মে আমার এক মদন্দ (নায়েব) ছিল;
গুরুর নামে যাহা আদার উত্মল করিত, তাহা প্রায় জমা দিত না এবং
অহঙ্কারে নমস্কার করিত না; সেই পাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সদল শুরু এইরূপে চলিতে চলিতে "গুরুসরে" পৌছিলে জনৈক শোডী বংশীয় শিধ শুরু দর্শন করিতে আ্সিয়া শুরুকে হধ, চা, বোড়ার ্ঘাস প্রভৃতি দিয়াছিল।

তথা হইতে সদল গুরু ছেটিয়ানে আসিয়া রাত্রি কাটাইয়া টিবাগ্রামে আসিলেন। এন্থলে বিরাড় (মৃঢ় বা গোঁরার) শিথগণ পরস্পার বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা মাসাধিককাল এীগুরুর সঙ্গে ঘুরিতেছি, এক্ষণে মাহিয়ানা (তথা) না পাইলে আর চলে না। তাহাতে অপর শিধেরা

বলিতে লাগিলেন,—গুরুর হাতে এখন টাকা নাই; কেছ বলিল,— সাবোগ্রামে গেলে অনেকে টাকা দিবে, সেই সময় বলিও; কেহ বা বলিল,— প্রীপ্তরুর সেবায় আবার টাকা লওয়া কেন ? কেহ বলিল,— প্রীপ্তরুর অভাব কি ? ইত্যাদি। তাহাতে বিরাড় শিখগণ বলিতে লাগিল, — আমরা আর অধিকদ্র যাইব না, আমাদের এলাকা এই পর্যান্ত। শুরু এ সকল কথা জানিতে পারিলেন। দান সিং বিরাড় শিখগণকে বলিলেন, —মাহিনা চাহিও না; যদি একান্তই চাও, তবে বিশেষ মিনতি করিয়া চাহিবে। এমন সময় ভল্লা নামে জনৈক আঢ়া শুরু সেবক আসিয়া প্রীপ্তরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেল!

ষাহাহউক, বিরাড় (মূচ়) শিখগণ অর্থের জন্ম বড়ই ব্যাকুল হইরা, শুক্রর অথের বাগড়োর ধরিয়া ঘোড়া থামাইয়া বলিল,—আমাদের বেতন না দিলে আমরা ছাড়িব না। গুরু বলিলেন,—এখন অর্থ নাই; অতঃপর যে স্থানে বাইতেছি, দে স্থানে গেলে, অর্থ পাওয়া যাইবে, তখন দিব; তোমরা আপনাদের মধ্যে মিলিত হইরা বিচার করিয়া দেখ, প্রেম লইবে ? কি ধন লইবে। তাহারা বলিল,—উহা আমরা দেখিয়াছি, ধন না হইলে সংসার চলে না; পরিবার কুটুম্ব পালন কয়া যায় না। এইরূপে তাহারা অর্থের জন্ম বাস্ত করিতে লাগিল। তখন গুরু ধমুকে তীর যোজনা করিয়া, সেই তীর আকাশ পথে উৎক্ষেপ করিলেন। তখন বৃষ্টি হইতে লাগিল; তৎসঙ্গে করকা (শিল) পড়িতে লাগিল। দানসিং প্রভৃতি শিশ্বণ গুরুকে রক্ষা করিবার জন্ম তাঁহার উপর ও তাঁহার অর্থের উপর ক্ষল চড়াইয়া দিল। ইহাতে বিরাড় (মূচ়) শিখগণ পলায়ন করিল। শ্রীপ্রক তাহাদিগকে পলায়ন করিতে নিবারণ করিতে লাগিলেন, তাহারা ভাহা শুনিল না। কিছুক্ষণ পরে শিলাবৃষ্টি বন্ধ হইলে, কয়েকটা আরতর পুঠে বহু ধন লইয়া এক শিশ্ব আসিল। কেছ ক্ষেহ বলিল,—

কাহার মানস পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া এই ধন আসিল। বে শিব ধন লইয়া আসিয়াছিল, সে বলে, ইহা কুবের পাঠাইয়া দিয়াছেন। 'ঘোষ পাড়ার' একমুনেদিগের বা কর্ত্তাভঙ্গাদিগের মধ্যেও এরূপ কথা শুনা যায়। ঐ দলের থ্যাতনামা হুর্গাদাস বাবুর নিকট শুনা গিয়াছে যে, কোন সময় কন্তাদায় গ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ পাঁচ শত টাকার জন্ত কর্ত্তার নিকট জানায়। কর্ত্তা সেই আবেদন পাইয়া ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিতে বলেন। ব্রাহ্মণ করেকদিন অপেক্ষা করিয়া ক্রমে বড় ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং ক্রমে কর্ত্তাকে কটুকাটবা বলিতে থাকে! তথন কর্ত্তার স্কর্ত্মে সেই ব্রাহ্মণের বুকে পাণার চাপাইয়া তাহাকে রৌদ্রে রাখা হয়। এমন সময় কর্তার জ্বনেক শিষ্যের মানস পূর্ণ হওয়ায় সে পাঁচ শত টাকার তোড়া জ্মানিয়া দিলে, সেই ব্রাহ্মণকে ঐ টাকা দিয়া ঠাণ্ডা করা হয়। যাহা হউক, গুরু. গোবিন্দ তথন উক্ত বিরাড় (মৃঢ়) শিখগণকে ডাকাইয়া তাহাদের দাবী পূর্ণ করিয়া গৃহে গমন করিতে বলেন। "স্থ্যা প্রকাশ" গ্রন্থকার বলেন, তথন বিরাড় শিখ নিতান্ত অর ছিল না; তাহারা পাঁচ শত অখারোহা ও নয় শত পদাতিক ছিল।

অত:পর বিরাড় শিখগণের দাবী পূর্ণ হইলে, তাহারা আনন্দিত হইরা বলিল, এ অর্থ আমরা গৃহে পাঠাইরা দিতেছি; যদ প্রীগুরুর অর্মতি হয়, তবে আমরা গুরুর সঙ্গে থাকি; কিন্তু দে জন্ম যত টাকা পাইয়াছি, তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে। বিরাড় শিথগণকে বিগুণ অর্থ দিয়াই সঙ্গে রাথা হইল। এই কার্যো দান সিং বিরাড় শিথগণের হইয়া অনেক অর্থনার বিনার করিয়াছিল; সেজন্ম গুরুক তাহাকেও তাহার দাবী লইতে বলিলেন। তত্ত্তরে দান সিং বলেন,—"আমি উহাদের ন্যায় ধন চাহিনা—প্রেম চাই; আর মালবদেশের শিথদিগের প্রতি প্রীগুরুর কুপা থাকে. ইহাই প্রার্থনা করি।" "মুক্তসর" মুদ্ধে নিহত মহাসিংহের ন্যায় দান সিং

নিজের জন্ম কিছুই চাহিল না। গুরুগোবিন্দ দান সিংহের এই প্রার্থনায় তুই হইয়া বলিলেন,—তুমি কেশ রাখ এবং জম্ভ ছকো (পানকর) অর্থাৎ রীতিমত থালদা হও। তাহাতে দান সিং বলিল,—কেশ ধারণ আমার অভ্যাদ নাই; এক্ষণে কেশ ধারণ করিয়া পীড়িত হইলে, কে আমার সেবা করিবে। গুরু বলিলেন,—পীড়িত হইবে না; আবশুক হইলে দেবারও ব্যবস্থা হইবে। কেশ ধারণ করিলে, তোমায় ষ্থাদময়ে চিনিতে পারিব। দান সিং বলিলেন,—ক্রপা থাকিলে যথা সময়ে চিনিতে পারিবেন। এইরূপ কথাবার্তার পর দান সিং কেশ রাথিয়া এবং অমৃত পান করিয়া রীতিমত থালদা হইলেন।

বে ধন আদিয়াছিল, তাহা যথাযথ সকলকে দিয়া অবশিষ্ট ধন মৃত্তিকায় বিশেষরূপে প্রোথিত করা হইল এবং সেই স্থানের নাম "গুগুসর"
রাথা হইল। একজন শিথ এই সময়ে বলেন,—বিরাড় শিথের প্রেম
নাই, উহারা ধনের বিশেষ প্রয়াসী। তাহাতে এ গুরু বিরাড় শিথগণকে
খালসার প্রজা হইবে বলিয়া আশীর্কাদ করিয়াছিলেন।

## ছন্ম পর্ব।

#### নবম পর্ব্বাধ্যায় ।

প্রীপ্তরুর নানাস্থানে ভ্রমণ, দেবক ডল্লা প্রদঙ্গ ও শ্রীপ্তরুর পত্নীষয় সহ মিলন।

"গুরুদরে" অবস্থান কালে, বৈমী নামে এক ফকির (মুসলমান) আসিরা গুরুকে স্বত, মরদা, মিষ্টার প্রভৃতি দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—''আমি নানা সম্প্রদার ও ধর্ম মতবাদ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি কিন্তু শিথধর্ম আমাকে বড় ভাল লাগে; ইহাতে কেশ রাখা হয়—এ নিয়ম বড় ভাল। এইরূপে গুরুগোবিন্দকে বিনয় সহকারে প্রার্থনা জানাইলে, তাহাকে শিথ সম্প্রদার ভুক্ত করা হইল। মান সিং অমৃত প্রস্তুত করিলেন এবং অতংপর তাহার নাম রাখা হইল, আজমীর সিং।

গুরুগোবিন্দ সে রাত্রিতে গুপ্তসরে থাকিয়া, পরদিন সাহেবচান্দ গ্রাম

হইয়া 'ভাই কাকোট' সহরে পৌছিলেন। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে

সারংকালে শ্রীগুরুর ভাং (সিদ্ধি) সেবনের ব্যবস্থা দেখা যার। এস্থলে

রক্ষি দিং ও তাহার ভ্রাতা ঘুমি সিং আসিয়া মিলিত হইল এবং রক্ষি বেণিরা

শৈখ, উপস্থিত সকল শিথের সেবার ভার লইবার প্রার্থনা জানাইল।

তদমুসারে "ওয়া গুরু" মন্ত্র পাঠ ও কড়া প্রসাদ (মোহনভোগ) প্রস্তুত

করাইয়া সকল শিথকে থাওয়ান হইল।

পরদিন প্রভাতে গুরু অখারোহণে যাত্রা করিয়া স্থনিয়ার গ্রাম, রোহেলা গ্রাম ও মব্বিহে গ্রাম অতিক্রম করিয়া বাজক গ্রামে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে গোতৃগ্ধ পাওয়া গেল। কিন্ত একজন শিখ গোচুগ্ধ পানে আপত্তি করায় তাহাকে মহিষ্চুগ্ধ দেওয়া হইল। এখানে কোনাস্থ্র মোহস্ত বাস করিত। "মক্তসর" যুদ্ধের পূর্বে শিথপক্ষ হইতে দিওয়ানা নামক এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে এই মোহস্কের গুরুগোবিন্দের উপর বৈরভাব ছিল। মে পঞ্চাশজন মাত্র লোক সংগ্রহ করিয়া গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার মানস করিল: কিন্ত লোকগুলা গুরুগোবিনের প্রতাপ স্মরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে সূখু ও বুদ্ধ নামক ছইজন আসিয়া এপুরুকে প্রণাম করিলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোমা-দের সারক্ষীবাজনা সহিত একটি গান শুনাও। তদনুসারে তাহার<sup>;</sup> ' গাছিল :---

> "কাচা কোঠা বসদা জানি। সদা না মাপে নিৎ নহি যুয়ানী। চলনা আগে হোয় নোয়ানী <sub>।</sub>"

অর্থাৎ এ ( আআ ) কাঁচা কোঠায় বাস করিতেছেন: দেহ থাকিকে না, মাতা পিতা চিরদিনের নয়, যৌবনও থাকিবে না: আগে যাইতে হুইবে ও হিসাব দিতে হুইবে। গান্টী গুরুর বড়ই ভাল লাগিল। তিনি উহা বারত্রয় গাওয়াইলেন। পরে স্থর্ ও বৃদ্ধ্ গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া নাচিতে লাগিল; সুখু প্রেমে চৈত্ত হারাইল। গুরুর আজ্ঞায় স্থুপ্তে স্নান করানতে ভাহার বাহা চৈত্ত হইল: তথ্ন উহানিগকে একটা অর্থপূর্ণ থলে দিয়া বলিলেন,—ইহা পবিত্র ভাবে বাধিও।

তৎপরে গুরু বাজক গ্রাম হইতে যসীগ্রামে চলিলেন। এসানের সেবকগণ অন্তান্ত ভেটের সহিত গুড়ই অধিক দিয়াছিল। এমন কি

একজন লবানা শিষ ৩০ মন গুড় দিয়াছিল। এ গুফ ইহাতে আনন্দ করিয়া "বসা আয় চলে, গুড়থায় চলে" বলিয়াছিলেন এবং সে দিন "যে বতপার গুড় থাও, আজ অন্ত দ্রব্য থাইয়া কার্য্য নাই" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ স্থানে ক্ষেকদিন থাকিয়া গুরু পাকে গ্রামে গমন করেন। এখানে যন্ত বৃক্ষের ডালে ঘোড়া বাঁধিবার ঝোঁটা করা হইয়াছিল। "স্থাপ্রকাশ" গ্রন্থকার বলেন, সেই ডাল বৃক্ষে পরিণত হইয়া এখনও বত্তমান আছে। পরে গুরু সাবোকাতেলবণ্ডী" •

সাবো সহরের জনিদার—শ্রীগুরুর সেবক ডলা টিবা নামক গ্রামে শ্রীগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। ডলা তিনশত অনুচর সঙ্গে করিয়া আসিয়া এবার শ্রীগুরুকে দর্শন করিয়। তাহার ভবনে যাইতে অনুরোধ করিল। গুরু সেদিন সেহানেই (ময়দানে) তাঁবু গাড়িয়া রাহলেন। এস্থানে অনেক শিখ সমাগত হইয়া রাতিমত সভা হইলে, তথায় আআগোরব প্রকাশার্থ ডলা বলিল,—তাহাকে যুদ্ধের সংবাদ দিলে, সে স্বয়ং লোক লক্ষর লইয়া গিয়া যুদ্ধে সহায় হইত। গুরু বলিলেন, ধাহা হইবার তাহা হহয়া গিয়াছে; গত বিষয়ের ওরাপ আন্দোলনে আবগ্রুক কি 
 করে ডলা তথাপি অহক্ষার প্রকাশ করিতে লাগিল। ঐসময়ে লাহোর হহতে কয়েক জন উত্তম কারিকর শিখ কয়েকটা অন্ত লইয়া আদিল: ইহাতে গুরু বিশেষ আনল প্রকাশ করিয়া একথানি স্থলয় তরবারি লইয়া ব্রুরাইতে ফিরাইতে লাগিলেন, এবং ডলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—শ্রাই৸ ভূমি বা ভোনার কোন্ বীর এই ওরবারীতে মস্তক

পঞ্জবি অঞ্চলে তেলবভা নামে কয়েকটা গ্রাম আছে। তাহার মধ্যে একটা
্বাবা নামকের জন্মস্থান : সেটা হইতে ভিন্ন করিবার জন্ম এটার নাম লোকে সালো কা
তেলবভা বলিত। একণে ইহাকেট "দমদনা" বলে।

দিবে, আইস।" তথন ডল্লা নতশির হইয়া বিসয়া রহিল। সভার বাহিরে ছইজন নীচ (চুড়া) জাতীয় লোক দণ্ডায়মান ছিল। শুরু উহাদিগকে ডাকিলেন। উহারা শ্রীশুরুর তরবারীতে মাথাদিবার ক্ষপ্ত আহ্বান শুনিয়া অথ্যে ষাইতে ব্যগ্র হইল। একজন বলিল,—'আমায় ডাকিলেন' অপর জন বলিল—'না, আমায় ডাকিতেছেন।' এইরূপে উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। তথন শুরু ডলাকে সম্মোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখ, তুমি গর্মা করিতেছিলে; কিন্তু তুমি বা তোমার কোন লোক যে তরবারীতে মস্তক্ত দিতে আসিলে না, তাহাতে এই হই নীচজাতীয় লোক কেমন উৎসাহিত হইয়াছে—ইহারাই প্রকৃত বীর।" শ্রীশুরু এইরূপে ডল্লার দর্শ করিলেন।

পর দিন ডল্লার অমুরোধে সাবো সহরে প্রবেশ করিয়া ঐ গুরু ডল্লার প্রাসাদের পার্যন্ত ময়দানে তাঁবু গাড়িলেন। ডল্লা রসদ যোগাইতে লাগিলেন। এই স্থানে পাঁচদিন থাকা হইল। এই সমর গুরুপত্নীবর মাতা সক্রেরীজী ও মাতা সাহেব দেয়ী) জ্ঞাসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহারা বিভিন্ন শিথের ভবনে তুই দশ দিন করিয়া এতদিন বুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,—গুরুর এই পত্নীবয় জ্ঞানক পুর হইতে ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে গিয়াছিলেন এবং তথার গুরুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু দমদমার অবস্থান কালেও যে গুরুপত্নীবয় সঙ্গে ছিলেন—তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন—শক্র নাই। এক্ষণে তাঁহারা ঐ গুরুপদপ্রাস্তে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; উভরে পুত্রশাকে অধীরা হইয়াছেন দেখিয়া ঐ গুরুর জান বৈরাগ্যপূর্ণ বাক্যে তাঁহাদের কতকটা সান্তনা করিলেন এবং বলিলেন,—বাহারা অধর্শরক্ষার্থে সমুখ সমরে পড়িয়া অর্থে গিয়াছে, তাহাদের ক্রক্স

শোক করিতে নাই; তাহার! জনম মরণ ক্লেশ চিরকালের জন্ম অতি-ক্রম করিয়াছে।

বাহিরে পাঁচ দিনের সংকারের পর ডল্লা গুরুকে এবং গুরুপদ্বীষয়কে.
নিজ ভবনে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন এবং তত্বপলক্ষে শ্রীপ্তরুকে
শত মুদ্রা ও এক ঘোড়া এবং পত্নীষয়কে পঞ্চাশ পঞ্চাশ মুদ্রা ও এক এক
বস্ত্র দক্ষিণা দিয়া সংবর্জনা করিয়া ছিলেন।

## ছদ্ম পর্ক

--:\*:---

#### দশম পর্ববাধ্যায়।

#### শ্রীগুরুর দমদমায় অবস্থানের ব্যবস্থা।

্ইরপে কয়েকদিন সাবো সহরে থাকিয়া শুরুগোবিন্দ পুনরায়
তেলবণ্ডীর নিকট গিয়া তাঁবু গাড়িলেন এবং তথায় গিয়া বেন
বছদিনের পর "দম" লইলেন অর্থাৎ অঙ্গ হইতে অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া,
বিশ্রাম লইবার ভাব প্রকাশ করিলেন। তদবধি এস্থানের নাম 'দমদমা'
হইয়াছে। এ স্থানে বহু ভক্ত আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কথিত
আছে যে, এই স্থানে বসিয়াই শ্রীশুরু "বিচিত্র নাটক" লিথিয়াছিলেন।
এস্থানে অবস্থান কালে নিকটস্থ জঙ্গলে মৃগয়া করিতে যাইতেন; সঙ্গে
কয়েকজন অন্তর যাইত। একদিন অনেকক্ষণ শিকার মিলে নাই;
তাহাতে শুরু অনুচরবর্গকে বলেন—বোধ হয় শিথদিগের অঙ্গে যে পাঁচ
কর্ক (অর্থাৎ কেশ, কুপাণ, কঙ্গা, কাছ এবং কড়া) ধারণের ব্যবস্থা
আছে, তোমাদের মধ্যে কেহ সে বিষয়ে ক্রটি করিয়াছ। দেখা গেল,
একজন কঙ্গা (চিক্রণী) লয় নাই। সে বলিল,—শ্রীশুরুর মৃগয়ায় আসিবার
সময়, সঙ্গে আসার তাড়াতাড়িতে কঙ্গা ধারণ করিতে ভূল হইয়াছে।
তথন তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়ার পর শিকার মিলিয়াছিল।

মৃগন্না হইতে ফিরিয়া আসিলে, নানা ভক্ত আসিয়া মিলিত। একদিন অমৃত সহরের নিকটবর্তী চাব্বা-নিবাসিনী বাচায়ন গোত্তীয়া এক রমণী পুত্রবর-প্রাথিনী হইয়া ঞ্জিফর পদপ্রান্তে আসিয়াছিল। গুরু তাহাকে

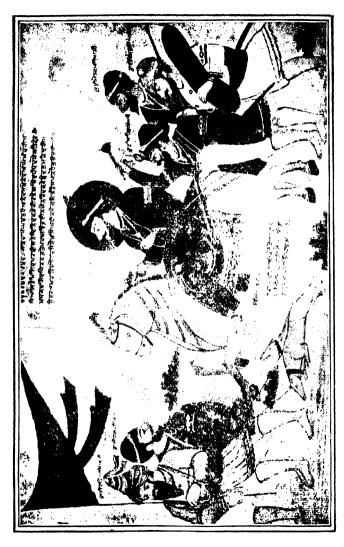

নানা সংকথার উপদেশ দিয়া বলেন,—"তোমার ভাগ্যে পুত্র নাই।"
তথন সে কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরপে কিছু সমর কাটিরা
গেল. পরে গুরু যখন পুনরার মৃগরার যাইবেন বলিরা অখারোহণ করিরাছেল, তখন সে গুরুর শ্রীচরণ ধরিরা রোদন করিতে লাগিল এবং বলিল
"পুত্রবাঞ্ছা করিরা দেড়শত ক্রোশ বছকট্ট স্বীকার করিরা আসিরাছি,
আমার বাঞ্চা পূর্ণ করুন।" তথন গুরু নিকটন্থ এক শিথকে দোরাত,
কলম, কাগজ আনিতে বলিলেন। জনৈক শিথ তাহা আনিয়া দিলে অখপুঠে বিসিয়াই গুরু লিথিরা দিলেন, "এক পুত্র হইবে।" গুরুর লিথিবার
সমর ঘোড়ার নড়নে গুরুমুখী একটা 'সাতে'র মত হইরা গিয়াছিল।
ভাহাতে ঐ শিপ বলিল,—প্রভু! আপনি একটা পুত্রের কথা বলিতেছিলেন, এ যে সাতটা হইল। গুরু বলিলেন—তাহাই হইবে। "স্ব্যপ্রকাশ" বলেন পরে ঐ রমণীর সাতপ্তর হইরাছিল।

পরে একদিন মোড়ো গ্রামবাসী ভীমের পুত্র ডালপাৎ নামে জনৈক শিথ আসিয়া গুরুকে দধি দিয়াছিল। গুরু তাহার সৌজতো তুই হইয়া তাহার মস্তকে এক পাগ দিয়াছিলেন। মৃঢ় ডালপাৎ গুরুদন্ত পাগের মাহাত্মা না বুঝিয়া, পরে ডোম-জাতীয় এক বাতাকরকে ঐ পাগ দিয়াছিল।

অপর একদিন পুপে গ্রামবাসী ভাই উক্তুর পৌত্র দয়াল দাস আসিয়া ব্রীগুরুর সহিত দাক্ষাৎ করে; গুরু তাহাকে "থালসা" হইতে উপদেশ দেন। দয়াল দাস বলে,—আমিত পুরুষায়ুক্রমে শিথ আছি, আবার নৃত্র কি হইব ? গুরু বলেন,—সংস্কার দ্বারা থালসা হইলে, তোমার হৃদয়ে বল বাড়িবে, তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে, তোমার ফ্কিরের স্থায় দয়াল দাস নাম বদলাইয়া দয়াল সিং নাম হইবে, এবং সিংহের স্থায় তোমার প্রতাপ হইবে। দয়াল কিছুতেই রাজী হইল না। তথন গুরু বলিলেন,—

এখন 'খালসা" হইলে না, কিন্তু ক্রেমে বখন সামান্ত চুড়ে নীচ) জাতিরাও ইহাতে প্রবেশ করিবে, তখন ইহাতে প্রবেশের জন্ত লালায়িত হইবে। এন্থলে দ্যাল দাসের সম্পর্কীয় অনেকের কথা স্থ্যপ্রকাশে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ভাই ভক্তুর বংশীয়দিগের গুরুবংশের প্রতি এবং শিথ ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়।

এই সময়ে রাম দিং নামক জনৈক শিথকে গুরু বলেন,—তোমার ৰাড়ী এম্বল হইতে ত বহুদুর নয়—স্থামি একদিন তোমার বাড়ীতে ৰাইব। তাহাতে রামসিং বলিয়াছিল—''এখন বড় গরম, গ্রীম্ম একট্ কমিলে বাইবেন।" রামিশিং গোদরিয়া নামক একজনকে লইয়া গিয়। খাদ কাটান, বাজার আনান, মদলা পেদা প্রভৃতি কর্ম্ম করার। গোদরিরা কতকটা শ্রীমন্তাগবতোক্ত জড়ভরতের ন্যায়; সে যখন যে কার্যাই করুক না কেন. হস্তদারা কর্ম্ম করে এবং মুখে ( অন্তরে ) ভগবানের নাম জপ করে। কোন সময়ে ভক্ত পুত্র জীবন গোদরিয়ার ঘারায় কর্ম করায় এবং ভাহার কার্য্যের ক্রটি ধরিয়া তাহাকে লাথি মারে; ভাহার পরই জীবন পেট ফুলিয়া মরে। অপর একদিন গোদরিয়া সাংসারিক কার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইরা কেত্রে সরিষা তুলিতেছিল। কিন্তু দে সমর সরিষা গাছের সঙ্গে দকল আগাছা আছে তাহা তুলিতে বলায় সে আগাছা না বুঝিয়া সরিষা গাছই তুলিয়া ফেলে। এ সময় এক সাধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"গোদরিয়া কি করিতেছ ? তাহাতে সে উত্তর করে.— ''সংসার ক্ষেত্রের জড় উথড়াইতেছি।" ইহার পর গোদরিয়ার তিন পুত্র মারা যার। যাহা হউক, এীগুরু গোদরিয়ার শুণ জানিতেন বলিয়া ভাহাকে ডাকাইয়া কিছুদিন নিজ সঙ্গে রাখেন এবং বলেন,—পুরুষের মধ্যে গোদরিরার ভার ত্যাগী পুরুষ এবং রমণীর মধ্যে মারীভাগোর স্থার ত্যাগী রমণী এথন সংসারে আর নাই; ইহাদের উভয়েরই পরমহংসের

লক্ষণ সমস্ত আছে। মায়ীভাগোর বস্ত্র পরিধানেরও আবশুকতা ছিল না : কিন্তু "লোকালয়ে থাকিতে হইলে, লোকহিতার্থে কাপড় পরা আবশুক— শ্রীগুরুর এইরূপ উপদেশেই তিনি কাপড় পরিতেন। গোদরিয়া সম্বন্ধেও ঐরূপ উক্ত হইয়াছে।

এইরপ ভক্ত সমাগমে ও মৃগয়া প্রভৃতিতে দিন যাপন হইতেছে,
এমন সময় একদিন সেবক ডল্লা আসিয়া জ্বানাইল যে, সরহিন্দের স্থবা
উজিদাখার নিকট হইতে পরওয়ানা আসিয়াছে যে, বিগত (মৃক্তসর) যুদ্দে
গুরুণোবিন্দ মারা গিয়াছেন, জানা ছিল; এখন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে
যে, গুরু জীবিত আছেন এবং তোমার নিকট রহিয়াছেন; অতএব, তুমি
সম্বরে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসিবে; নতুবা তোমায় সমুচিত দণ্ড দেওয়া
হইবে। ডল্লা এই পরওয়ানার উত্তরে জানাইয়াছিলেন—"শ্রীগুরুতে আমি
আঅসমর্পণ করিয়াছি; এক্ষণে গুরুই আমার প্রাণ; অতএব আমি
তাঁহাকে ধরিয়া তোমার হস্তে দিতে পারি না।" স্থবা উজিদা খা
সামান্ত জমিদার ডল্লার এই পত্র প্রাপ্তে স্বন্ধিত হইয়া রহিলেন।

## ছদ্ম পর্বব।

#### একাদশ পর্ব্বাধ্যায়।

# প্রীপ্তরুর বঠাওায় গমন। কানাদেও বিতাড়ন। দমদমায় প্রত্যাবর্ত্তন।

সেবক ডলা উজিদাখাঁর সংবাদ দিয়া চলিয়া গেলে, শুরুগোবিন্দ ইতিকর্তব্যতা স্থির করিলেন। তুই একদিন পরে পুনরায় ডলা আসিলে, শুরু বলিলেন,—অতঃপর আর এ স্থানে থাকা উচিত নয়; এস্থানে থাকিলে শক্র আসিয়া আক্রমণ করিলে রুথা অনেক গৃহস্থ মারা যাইবে; অতএব একটা যুদ্ধের উপযুক্ত ভান দেখিয়া অগ্রসর হওয়া যাউক; বোধ হয়,—বঠাগুা নামক স্থান উহার উপযুক্ত হইবে। ডলা বলিলেন,—সেহান ভাল নয়; সে হানে জল পাওয়া কঠিন।

ইহার পর গুরু চক্রগ্রামে রাম সিং নামক শিথের ভবনে গমন করিলেন। গুরু আসিতেছেন দেখিরা, রাম সিং তাড়াতাড়ি একটা স্থান পরিক্ষার করাইয়া জল ছিটাইয়া কতকটা বাসযোগ্য করিল। গুরু বলিলেন,—এ স্থানটা বড় গরম; পাঁওটা গ্রামটা বমুনাতটে, আমার বড় পছল হইয়ছিল, সেরপ স্থান আর পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে রাম সিং রন্ধনাদি করাইয়া গুরু ও গুরুপত্নীছয়কে আহার করিতে দিলেন এবং তাঁহাদের ভোজনের পর গুরুর প্রসাদ রাম সিং হের পত্নী অইল। গুরু পত্নী সাহেব দেখীর প্রসাদ কাহাকেও না দিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল।

শিথ সংস্কারের সময় এই মাতা সাহেব দেয়ী শিথদিগের মাতা হয়েন, একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। যাহা হউক, মাতা সাহেব দেয়ীর প্রসাদ ফেলিয়া দেওয়ার কারণ জিজাসায় রামসিং কহিল, এই মাতার "গোদকেনালা" উৎসব (বৌভাত বা পাকস্পর্শ উৎসব) হওয়ার বিষয় আমাদিগকে এখনও জানান হয় নাই। তখন গুরু ও অফ্রাক্স শিথগণ নীরব হইলেন। রামসিং গুরুকে এক ঘোড়া ও একশত মুদ্রা দক্ষিণা দিয়াছিল।

ষ্থন রাম সিংহের বাড়ীতে শ্রীগুরুর শুভাগমন উৎসব চলিতেচে, দেই সময় পূর্ব্বোক্ত দয়াল দাস আসিয়া রাম সিংহের সহিত প্রামর্শ করিয়া বলিয়া যায় যে, তথা হইতে শ্রীগুরুকে সে তাহার বাডীতে সইয়া ষাইবে এবং তদকুদারে আহারাদির দ্রব্য প্রস্তুত করায়: কিন্তু এ ক্ষেত্রে দরাল দাস আসিলে, গুরু তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিলেন না। গুরু রাম সিংহের ভবন হইতে বঠাগুার দিকে অগ্রসর হইলেন: দয়াল দাদের উদ্দেশ্য ছিল যে. ঐ পথে যাইতে তাহার ভবনে লইয়া যাইবে। গুরু রাম সিংহের ভবন হইতে বাহির হইয়া পথি-মধ্যে দেখিতে পাইলেন. এক বুদ্ধা তাঁহার জন্ম অপেক্ষা করিতেছে। একথানি উত্তম বস্ত্র তাহার হাতে লুকাইত ভাবে রাখিয়াছে এবং দে রাম সিংহের বাড়ীতে যাইবে না মনে করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া আছে। রাম সিংহেরও ইচ্ছা নয় যে গুরু ঐ বুদ্ধার সহিত দেখা করেন। কিন্তু গুরু রাম সিংহের ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়া ঐ বদ্ধার দিকে অগ্রসর হইয়া উহার প্রদত্ত (থেশ) বস্ত্র ও প্রণাম গ্রহণ করিলেন এবং দয়াল দাসের সরিক 'ভক্ত তক্তার' ভবনের বহির্দেশে একটা বালককে আদের করিয়া নিজ গন্তব্য পথে চলিলেন। দয়াল দাদ তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও গুরু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ভাওগ্রাম হইয়া বঠাগুায় চলিলেন। দরাল দাস শ্রীগুরুর জন্ম যে ভোগ প্রস্তুত করিয়াছিল, ভাষা লইয়া বঠাণ্ডায় উপস্থিত হইলে, গুরু সে ভোগ ফেরত দিয়াছিলেন।

এমন সময় একটি বালিকা আসিয়া গুরুকে কানাদেও নামক উপ-দেবতার (বা পিশাচের) অত্যাচারের কথা নিবেদন করিল। কানাদেও जनकरमञ्ज. त्माकरक विरामय कष्टे मिराजरह, त्मारकत्र थावात्र जावा मधे করিতেছে এই সকল কথা জানাইল। তথন শ্রীগুরু গুনীয় ব্রাহ্মণগণকে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাদা করিলে, তাহারাও কানাদেওয়ের অত্যাচারের কথা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, আমরাও তাহাকে এস্থান ত্যাগ করিবার জন্ম বিশেষ অন্ধরোধ করিয়াছি: কিন্তু সে হস্তীর বলিদান চায়, অভাবে সবল মহিষ বলিদান! পূর্বে মহীপ নামে এক রাজা এদেশে ছিলেন, তাঁহার সময় হইতে কানাদেও বড প্রতাপশালী হইয়াছে! এই সকল কথা শুনিয়া, গুরু শিখদিগকে বলিলেন, সম্বরে হস্তী সংগ্রহকরা কঠিন, **অ**ত এব তোমরা একটা দবল মহিষ সংগ্রহ কর। তথন শিথেরা মহিষের অমুসন্ধান করিতে লাগিল এবং অদূরে বজ্যের নামক এক জমীদারের নিকট জানাইল। বভেষর একটা সবল ক্ষিপ্ত মহিষ দেখাইয়া দিল এবং শিখেরা দেটাকেই ধরিয়া আনিল। এই মহিষ ধরা উপলক্ষে লোকে গুরুর প্রতাপ স্বীকার করিতে লাগিল। কানাদেও সমক্ষে গুরুর আদেশে ময়লাগড় দিং কর্ত্তক ঐ মহিষ এককোপে বলিদান হইল বটে, কিন্তু মহিষের মুগু ভূমিদাৎ হইলেও মহিষটা দাঁড়াইয়া রছিল। তথন গুরুর আদেশে প্রমহংস-কর গোদ্রিয়া মহিষ্টাকে ঠেनिया फिनिया मिन। कानामि विमान कृष्टे बहेया अक्र क विनन,-"পুর্বেজ আমি গোবিন্দোয়ালে ছিলাম; গুরু অঙ্গদ আমায় রক্ষা করিয়া-ছিলেন; তৎপরে গুরু অমর দাস কর্তৃক আমি এখানে প্রেরিত হই; শতবর্ষের অধিক কাল আমি এখানে বাস করিতেছি: একণে কোথার

ৰাইব ?" তাহাতে গুৰু বলিলেন,—"তুমি সরহিন সহরে যাও; সে স্থান নষ্ট হইবার কথা আছে; স্থতরাং সেথানে গেলে কোন ক্ষতি নাই।"

শুরুগোবিন্দ দেখিলেন, বঠাগু স্থানটি যুদ্ধ কার্য্যের পক্ষে স্থবিধা-জনক নহে। যে জল পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহারোপযোগী নয়।

ষাহাহউক, সেদিন রাত্রিতে বঠাগুর অবস্থান করিলেন, গভীর রন্ধনীতে জনৈক গারকের মধুর গীত শুনিতে পাইলেন। পঞ্জাব অঞ্চলে পূর্ ও শশীর স্বপ্নে প্রেম মিলনের গল্ল প্রসিদ্ধ আছে; তাহাতে পূর্ জনৈক রাজপুত্র এবং শুশী এক রাজকুমারী হইলেও শশী জনৈক রন্ধক কর্তৃক পালিতা; এজন্ত শশী রন্ধক-কুমারী বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকার তাহাদের বিবাহ হয় নাই; ততুপলক্ষে ঐ প্রেম সঙ্গীত। পরদিন শুক্ক সভার বিদায় ঐ গারকের অনুসন্ধান করিয়া ডাকাইলেন। গারককে পূনরায় গান করিতে বলায়, সে মহাপুরুষের সাক্ষাতে গান করিতে সন্ধৃতিত হইল। পরে তাহাকে অন্তর্রালে রাথিয়া গান করিতে বলায় সে গান করিলে কিন্তু পূর্ব্ধ রাত্রের ন্তায় গানে তেমন রস আসিল না। তথাপি গুরু গারককে অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। এতত্পলক্ষে জনৈক শিথ প্রেমের প্রতি তৃচ্ছভাব প্রকাশ করিলে, গুরু প্রেম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। জগতে যত শক্তি আছে তাহার মধ্যে প্রেমের বলই যে সর্ব্বপ্রধান, গুরু ইহাই প্রকাশ করিলেন:—

"বিগর প্রেম ফোকট্ সব যতন। প্রেম সোকর্ম সভমে রতন॥

অর্থাৎ—বিনা প্রেমে যে কর্ম কর সে সব বৃথা; প্রেমে সকল কর্মেই রছলাভ করা যায়।

তথন জনৈক বিরাড় (মৃঢ়) শিখ বিনয়পাল নামক রাজার নুগয়ায়

গিয়া বৃকের (নেকড়ে বাবের) সহিত ছাগ শিশুর যুদ্ধের অদ্ভূত পর বলিয়াছিল।

তৎপরে সভাভঙ্গ করিয়া গুরু অশ্বারোহণে সমীগ্রাম হইয়া পুনরায় দম্দমায় ফিরিয়া আসিলেন। তথন সেবক ডল্লা, রাম সিং এবং দয়াল দাদ আদিলেন। ডল্লা ও রাম সিংহের অনুরোধে গুরু দয়াল দাসের প্রতি দয়া করিয়া, উক্ত ভোগ গ্রহণ করিতে স্বীক্বত হইলেন। "এতদিনে উহাতে পোকা হইয়াছে" বলিয়া দয়াল দাস নৃতন ভোগ প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিল। গুরু বলিলেন,—না, উহা উত্তম আছে: লইয়া আইস দেখি। তথন ঐ ভোগ আনিলে গুরু কিঞিৎ গ্রহণ করিয়া সম্ভোষ প্রকাশ করিলেন। তথন শিখদিগের মধ্যে সেই (চ্ডা) প্রসাদ \* পাইবার জন্ম হুড়া হুড়ি পড়িয়া গেল এবং উপস্থিত সকলে সেই প্রদাদ গ্রহণ করায় সম্বরেই উহা ফুরাইয়া গেল। তৎপরে অপর পাঁচ জন শিখ আসিয়া প্রসাদ প্রার্থনা করিলে, গুরু বলিলেন.-অন্ত প্রসা-দের ভার দরাল দাসের : অতএব এই পাঁচজনকে দরাল দাসকে দেখাইয়া দাও। তথন দমাল দাস তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া একটু দূরে লইমা গিয়া বলিল,—আর প্রদাদ নাই, তোমরা আমার হস্তের এই স্বর্ণের অঙ্গুরীয় লইয়া যাও' এবং ইহা লইয়া বাজার হইতে দ্রব্য ক্রেয় করিয়া ভোজন কর কিন্তু একথা শ্রীগুরুকে জানাইওনা। দয়াল দাস এই ভোজন উপলক্ষে শুকুকে একটা ঘোড়া ও এক যোড়া শাল দক্ষিণা দিয়াছিল।

অপর একদিন গুরুগোবিন্দ সেবক ডক্লাকে সঙ্গে করিয়া মৃগরা করিতে গিয়াছিলেন। গুরু একটা সর্থর (মৃগ বিশেষ) শিকার করেন। জনৈক শিথ জিজ্ঞাসা করিল, গুরু কেন সর্থর মরিলেন ? তাহাতে গুরু

প্রসাদ তুই প্রকার ( ১ ) শুরুকে নিবেদন করিয়। যাহা পাওয়া যায়, তাহাই প্রসাদ
 ( ২ ) শুরু ভোজন করিয়া যায়। অবশিষ্ট রাথেন বা পাওয়া যায় উয়া ঢ়য়া প্রসাদ।

বলেন,—পূর্বজ্বন্মে ইহার মানব দেহ ছিল, তথন প্রধন হরণ করিও, মাহারা প্রধন হরণ করে, তাহারা প্রায় এইরপ মৃগ ছাগাদি বোনি প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, সে দিন এইরপ শিকার করিতে করিতে উহারা দমদমা হইতে এতদ্রে আদিয়াছিলেন যে, সেই বনভূমিতে তাঁহাদেব রাত্রি হইয়া গেল। সকলে বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। অধিক রাত্রিতে সহচর-দিগের মধ্যে অনেকে কুধার কাতর হইল। তথন গুরু বলিলেন,—ঐ কিকর বৃক্ষটা নাড়া দাও। তথন ঐ বৃক্ষটা নাড়া দিতে দিতে করেকটা লাড় প্রভৃতি থাখ পড়িল এবং নিতান্ত কুধার্ত্তরা উহা থাইল। প্রদিন প্রভাতে সকলে দমদমায় ফিরিয়া আসিলে, সেবক ভ্রেলা গুরুকে জিজাসা করিল,—গত রাত্রিতে যে স্থানে বাস করাগিয়াছিল, সে স্থানের লোক অত্যন্ত হংশ কষ্টে আছে বলিয়া বোধ হইল। গুরুক বলিলেন,— বিনা ধন্ম-চর্চার স্থপ বা প্রীতি কোথার পাইবে প

# ছদ্ম পর্বা।

### ভাদশ পৰ্ববাধ্যায়।

### শ্রীগুরুর দমদমায় অবস্থান। মালব দেশের নানা কথা। ডল্লার শিথ সংস্কার।

শুক্র গোবিন্দের দমদমায় অবস্থান কালে তদগুলে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। ডল্লাপ্রমুখ অন্নান্ত শিখগণ শ্রীগুরুকে লোকের কষ্ট জ্ঞাপন করিতে এবং বাহাতে বৃষ্টি হয়, তাহার বাবস্থার জন্ত অনুরোধ করিতে থাকে। লোকের কষ্ট বর্ণনায় শ্রীগুরু গন্তীরজ্ঞাবে থাকিয়া একদিন ডল্লার প্রতি কোপ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, এজন্ত বারবার ইক্রকে জানাইয়া যদি ্রৃষ্টি হইল না, তবে উহার প্রতি অত্যাচার কর। তাহাতে ডল্লা ইক্রকে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, উৎকণ্ঠায় একদিন জুতা উৎক্ষেপ করিল। সমবেত দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশের ফলেই হউক বা শ্রীগুরুর রূপাতেই হউক, কয়েকবার বৃষ্টি হইল। শ্রীগুরুর জয়ধবনি হইতে লাগিল।

এসময়ে এ গুরু যেরপে নিয়মিত ভাবে মৃগয়ায় ষাইতেন, তজ্ঞপ শিথগণকে লইয়া দরবারেও বসিতেন। দরবারে বসিয়া নানা প্রাপদ হইত; লোক-চরিত্রেও সমালোচনা হইত। এ গুরু বিলিয়াছিলেন, মালবদেশের লোকেরা দয়ালু; ইহাদের 'শিথিভাব' (শিথাদগের যে সকল গুণ থাকা উচিত) অনেকটা আছে; কিন্তু তৃঃথের বিষয় ইহারা মিথাবাদী; ইহাদের আকাজ্ঞাও বিলক্ষণ আছে।

ইহার মধ্যে এক সময়ে জয় হইয়া জনেক লোক মারাগিয়াছিল। এই
মহামারী উপলক্ষে গুরুগোবিন্দ সকলকে বলেন,—গুরুমত্ গ্রহণ কর,

কেশ রাথ; মনেকের বিশাস, যে ইহাতেই সে বার মহামারী নিবারিত হয় এবং 'থালসাপন্থ', অপেকাক্বত বিস্তৃত হয়।

সরহিলের স্থবা উজিদার্থা নিশ্চিম্ন ছিলেন না। তিনি ডল্লাকে গুক্তর পক্ষণাতী দেখিয়া, তাহাকে গুক্তর বিক্রদ্ধে উংসাহিত করিবার জ্বন্থ আবার পত্র লিখিলেন,—"তুমি জান গুক্তগোবিন্দ বাদশাহের শক্রু; তথাপি তুমি তাহাকে রক্ষা করিতেছ; ইহার প্রতিফল শীদ্রই পাইবে।" ডল্লাও উত্তর দিতে লাগিলেন—শ্রীগুক্তর ক্রপায়ও সকল ভয়ে খামি ভীঙ নহি। ডল্লা যে স্থবার সহিত পত্র দ্বারা উত্তর প্রাকৃত্তর দিতেছেন, তাহা অপর শিথেরা প্রীগুক্তর কাছে ঞানাইতে লাগিলেন। একদিন ডল্লা স্বরংও ঐ কথা শ্রীগুক্তর নিকট উত্থাপন করিলে তিনি বলিলেন,—বিরাড় (মৃঢ়) শিখগণকে তুই রাধ এবং সকলে যেমন দৈনিক বেতন লইরা থাকে, তুমিও সেইরপ লও।

ডলা বলিগ আমার অভাব নাই; কিন্তু একণে আবার বৃষ্টির অভাবে লোকে বড় কট্ট পাইতেছে। তাহারা বার বার এইরূপ বৃষ্টির প্রার্থনায় ক্রমে অতিবৃষ্টি হইতে লাগিল ? পরে এ গুরুর রুপার অতিবৃষ্টিও নিবারিত হইরাছিল।

এখন গুরুগোবিন্দের ধন জনের অভাব নাই। প্রত্যাহ চারিদিক
ছইতে নানা প্রকার ভেট ও অর্থ আসিতেছে এবং লোকও এত হইয়ছে
বে, প্রতি প্রহরে দশজন করিয়া শিখ শ্রীগুরুর পাহারায় থাকে।
এক রাজিতে গুরুগোবিন্দের বাসস্থানের অদ্রে নাচ তামাসা হয়,
পাহারার সকলেই মনে করিয়াছিল —দশ জনের মধ্যে ছই একজন
পাহারায় অমুপস্থিত হইলে কোন ক্ষতি হইবে না। প্রত্যেকেই
এইয়প মনে করিয়া সকলেই অমুপস্থিত হইয়া পড়ে এবং তত্পলক্ষেতাহারা দিখিত হইয়াছিল।

একদিন ঝুলানসিং নামক জনৈক বাঞ্চকর বাস্থ্য শুনাইতে আইসে।
তথন শুরু মুগরায় গিয়াছিলেন। দে মাতা সুন্দরীকে বাত্য শুনাইবার
উপক্রম করিতেছে, এমন সময় শুরু ফিরিয়া আসিলেন। বাত্যকরের
ধরণ ধারণ দেখিয়া শুরু বিরক্ত হয়েন; তাহাতে তাহার মনে ঘোর
অভিমান হয় এবং তাহার এরূপ ঘুরিয়া বেড়ান একেবারে বন্ধ করার
উদ্দেশ্যে আপনার একটা পা কাটিয়া ফেলে! কিছুদিন পরে পুনরার
শুশুরুর সহিত দেখা হইলে, শুশুরুর বলেন. ইন্দ্রিয় বধ করার কোন
কল নাই; মনকে বশ কর। এই উপলক্ষে তাহাকে জপ তপ অভ্যাস
করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

একদিন জনৈক শিথ আসিয়া সংবাদ দিল বে, লাহোর অঞ্জ হইতে শিথদল (সঙ্গত) আসিতেছিল, কিন্তু লাহোরের স্থবার হকুমে একদল তুর্ক আসিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ভাগাইয়াছে। অপর একজন শিথ আসিয়া বলিল,—সরহিন্দ হইতে যে শিখদল আসিতেছিল সরহিন্দের স্থবার ছকুমে তাহাদিগকেও মারিয়া ভাগাইয়াছে। শুরুগোবিন্দ বলিলেন,—"তুর্কদল আসিতেছিল, শিথের নিকট মারু খাইয়া পলাইয়াছে, ইহাই থবং সম্ভব; মার খাইয়া পলাইবে, এশিক্ষা শিথের নয়—তাহারা হয় মারিবে, নয় মরিবে। শুরু নানক হইতে নবম শুরু পর্যান্ত জপমালা ঘুরাণ, শিথের ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমান দশম শুরু চণ্ডীপুজা করিয়া শিথদিগকে সিংহ করিয়াছেন। ৺ভগবতীর আজ্ঞায় ভরবারী ঘুরাইয়া আত্মরক্ষা ও শক্রনিধনই উহাদের কার্যা।"

সেবক ভল্লা এই স্থযোগে আপন গৌরব প্রকাশের অবসর পাইল;
অমুচরবর্গকে লাঠি ও অস্ত্রাদি লইতে হুকুম দিল। বিরাড় শিথগণ সহজে
বলিল,—উহারা আমার হুকুমের বাহিরে—উহারা আপ্তিকর সাক্ষাৎ
আক্তাপালক। এইকসে উপস্থিত শিথগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হুইতে বলিল

এবং পরস্পর যুদ্ধের অভিনয় করিয়া উৎসাহিত থাকিতে ব্যবস্থা করিল।

ত্রীগুরু দমদমা হইতে মাড়ো রাস্তার ধারে টালি নামক এক প্রকার ঘাসের
উপর উচ্চ স্থানে বিদিয়া এই সকল যুদ্ধাভিনয় দেখিতে লাগিলেন। বে
স্থানে প্রীগুরু বসিয়া এই অভিনয় কার্য্য দেখিয়াছিলেন, তাহাকে "টালা সাহেব" বলে। ইহাও শিথদিগের একটী তীর্থ—গুরুদোয়ারা অর্থাৎ
যদির কথিত আছে যে, এইরূপে দশম গুরু গোবিন্দ সিং কর্তৃক
১৬০টী গুরু-দোয়ারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শুরুক এই যুদ্ধের অভিনয় দেখিবার সময় অনেক কড়। প্রসাদ (নোহন ভোগ) প্রস্তুত করাইয়া, শিখদিগকে লুঠন করিতে হকুম দিলেন। কিন্তু শিথেরা উচা লুঠন করিল না। তাহারা বলিল,— "উহা প্রসাদ, উহা শুরুক রূপা করিয়া দিলে, তবে লইব। হৃদয়ে সস্তোষ রাথিতে হইবে ইহাই শ্রীশুরুর আদেশ।" ইহাতে শুরুক অতান্ত সন্তুই হইলেন। এতহপলক্ষে শুরু বহুপরিমাণে "অমৃত" প্রস্তুত করাইয়া, তথাকার জলাশয়ে ফেলাইতে বলিলেন। এই সঙ্গে কতক গুলি নৃতনকলম (লেখনা) প্রস্তুত করাইয়া, তাহাও জলাশয়ে নিক্ষেপ করাইলেন; এবং বলিলেন ৮ কাশীধামে যেমন সূলবৃদ্ধি লোক গিয়া পঞ্জিত হয়, তক্ত্রপ এস্থানে আদ্রিয়া সামান্ত শিথও সিংহের ন্তায় প্রতাপশালী হইবে।

এই সময় গুরু কোন দিন "গুরুসীর" কোন দিন "য়গু সাহেব" প্রভৃতি স্থানে গিয়া শিথদিগের যুদ্ধাভিনয় দেথিয়াছিলেন। এতত্বপলকে শ্রীগুরু শিথদিগকে বহু পুরস্কার দিয়াছিলেন।

এ সময় ওক্রগোবিন্দের অর্থ রাথিবার জন্ম শ্বতন্ত্র সিন্দুক, বাল্প, বা লোহার সিন্দুক ছিল না। যে কেহ অর্থ-দিয়া প্রণাম করিলে, তাহা জীপ্তক্রের বিছানার বা বালিশের নিম্নে থাকিত এবং তিনি তথা ক্টতে গাঁইলা যাহাকে যাহা দিবার, তাহা দিতেন — সঞ্চয় থাকিত না। এই

জন্ত কতকগুলি বিরাড় (মৃঢ়) শিথ মনে করিত যে, ঐ গুরুর বিছানার নিম্নে অনেক অর্থ প্রোথিত করা আছে। এইরূপ মনে করিয়া ক্ষেকজন বিরাড় শিথ, ঐ গুরুর তাঁহার বিছানা (বা আসন) ত্যাগ করিলে, একদিন থনন করিয়া দেখিয়াছিল। পরে, কিছুনা পাইয়া লক্ষিত হইয়াছিল।

এই সময়ে এক রাত্রিতে গুরু বিশ্রাম করিলে, সেবক ডল্লা তাঁহার পাহারায় রহিল। কিছুক্ষণ পরে গুরু উঠিয়া দেখিলেন,— ভল্লা তাঁহার পাহারায় রহিয়াছে। গুরু ডল্লাকে বলিলেন—'পাহারা দিবার অন্স লোক আছে তমি গিয়া শয়ন কর। ভল্লা বলিল,-- 'আপনি বিশ্রাম করুন।' এইরপে রাত্রি শেষ হইলে, গুরু দেখিলেন, ডল্লা তথনও পাহারার ছহিয়াছেন এবং ওক্ষমন্ত্র জপ করিতেছেন। তপন শুকু সম্ভুষ্ট হহয়া বলিলেন,-ত্রি কি প্রার্থনা কর বল। ডল্লা বলিল,- আমি এত্তিকর পদ-প্রান্তে স্থান পাই, আর কিছু চাই না। গুরু বাললেন,—তুমি "অমৃত" পান কর। ডল্লা বলিলেন - এ গুরু প্রসাদই "অমৃত"। তথন গুরু সন্তই **টেয়া পুনরা**ধ বলিলেন,—তথাপি তুমি নিয়মিত থালসা হও। তথন তাহার নিয়মিত সংস্থারের বাবস্থা হইল এবং ডল্লার সহিত আরও একশত জন অফুচর খাল্যা হইল। এতত্রপলকে অনেক কড়া প্রসাদ ও অমৃত প্রস্তুত **ভরান হই**য়াছিল। যে পাথরের খোলায় ভাং (সিদ্ধি) পেষিত হয়, তাহাকে ও অঞ্চলে স্থনেরী বলে। সেই স্থনেরী করিয়া অমৃত প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অবধি সেবক ডল্লা, ডল্লাসিং নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এতত্বপলকে আঁওফ ডল্লাসিংকে একথানি উৎকৃষ্ট ঢাল, একথানি উৎকৃষ্ট তরবারী ও নিজ হত্তের প্রায় তুই সহল্র মুদ্রার একগাছি স্থবর্ণ কম্বণ দিয়াছিলেন।

তৎপবে ডব্রা সিং শ্রী ভক্লকে কহিল,—আমাকে যুদ্ধকৌশলাদি শিক্ষা গ্রাহান কঞ্চন। আমি না হয় একদল ভূর্ককে আক্রমণ করি এবং <sup>\*</sup>ভাহা- দের সহিত যুদ্ধে আমার কোন ক্রটি হয় ত আপনার সাক্ষাতে তাহা ঠিক করিয়া লইব; তুর্কেরা যুদ্ধে আমার কিছু করিতে পারিবে না; কিন্তু ক্রিয়া লইব; তুর্কেরা যুদ্ধে আমার কিছু করিতে পারিবে না; কিন্তু ক্রিয়া লইবে নামার অনেক শিক্ষণীয় আছে, তাহার শিক্ষা হইবে। এইরপে শ্রীগুরুর নিকটে আপনার দীনত প্রকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে সৈম্বাগণকে উৎসাহিত করা এবং আপনাকে উদ্যোগী রাখা দেখিয়া গুরুগোবিন্দ ভ্রা সিংকে প্রশংসা করিলেন।

### ছদ্ম পর্বা।

### ত্রয়োদশ পর্ববাধ্যায়।

নাভা, পাতিরালা প্রভৃতি শিখরাজ্যের উৎপত্তি।
কপুরের শেষ দশা।

গুরু একদিন সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় রামা ও তিলোকা নামে ছইজন শিথ আটা, দাইল, স্বত প্রভৃতি দ্রব্য শকটে করিয়া লইয়া আসিয় 🕮 গুরুকে উপঢ়োকন দিয়া প্রণাম করিলেন। গুরু জিজ্ঞাসা করি-লেন, —এত দ্রবা তোমরা কিরূপে আনিলে গতাঁহারা বলিলেন. - কিছু আমাদের ঘরে ছিল, কিছু আমাদের আত্মীয় স্বন্ধনগণ (শ্রীগুরুর নিকট আসিতেছি শুনিয়া ) দিয়াছে। তথন সভাস্থ একজন শি**থ** বলিল, - এই এই মহাআ নিতান্ত সামান্ত নহেন; গুরুপুত্রম ( অজিৎ দিং ও জোরারর দিং ) যথন সন্মুখ সমরে (চমকোর যুদ্ধে ) পড়িয়া-ছিলেন, তথন ইঁহারাই আলুলায়িত কেশে পাগলের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের দেহ সমরাঙ্গন হইতে উঠাইয়া আনিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সংকারাদি করিয়াছিলেন। ওক বলিলেন,—'তোমরা আমার জন্ম এত করিয়াছ, আমি তোমাদের কি দিয়া সম্ভুষ্ট করিব ?— ' কি বর দিব, বল ?' তাহাতে রামা ও তিলোকা বলিলেন,—তুর্কের বিষম অত্যাচার; আমাদের একটু দাঁড়াইবার স্থান নাই। বেধানেই বাদ করিয়া ক্ষেত্রে কিছু উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করি, দেই থানেই তুর্ক আসিয়া বাধা দেয় এবং উৎপন্ন দ্রব্য সুষ্ঠন করে।

ইহাতে এ শুক্র গন্তীর স্বরে বলিলেন, অতঃপর তুর্ক আর তোমাদের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারিবে না। তোমাদের বাসস্থানের মূল দৃঢ় হইল—উহা পাতালস্পর্শী হইয়াছে। অতঃপর পুরুষামূক্রমে দিল্লী লাহোর মধ্যে বিস্তৃত রাজ্য চিরদিন স্থথে ভোগ করিতে থাক। ইহারাই বর্ত্তমান নাভা ও পাতিয়ালা-রাজের আদি পুরুষ। এ শুকুর সেই আশীর্কাদেই এত বিষম পরিবর্ত্তনের মধ্যে অত্যাপি ইহাদের রাজ্য অটুট রহিয়াছে! এই-রূপ আশীর্কাদের সহিত এ শুকুর তুইজনকে হুই শিরোপা (পাগড়ী) দিলেন।

অল্ল দিনেই শিথ-সমাজে এই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তথন, কালাদেওকে বঠাণ্ডা হইতে বিতাডিত করিবার জন্ম যে জমিদার মহিব দিয়াছিল, সেই বজেষর, কতকগুলি স্বর্ণ রোপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যের সহিত গুরুকে উপঢৌকন দিয়া প্রণাম করিল এবং রামা ও তিলোকাকে শ্রীগুরু যেরপ দয়া করিয়াছেন, সেইরপ দয়া প্রার্থনা করিল। গুরু তথন আফিং ও সিদ্ধি সেবন করিয়া এক উচ্চাসনে বসিয়া ছিলেন। অদুরে ক্ষেত্রে কোথাও গরুর পাল চরিতেছে, কোথাও ইকু, বাজারি, প্রভৃতি শস্ত শোভা পাইতেছে। এ সময় গুৰু যেভাবে বসিয়াছিলেন, তাহাতে কেহ কেহ মনে করিয়াছিল, এপ্রকর আফিং সিদ্ধির প্রভাবে যেন একট নেশার আমেতে আছেন। কিন্তু বজ্বেরের সহিত যেরূপ কথা হইতে লাগিল, ভাহাতে উহার শ্রীগুরুর প্রতি কিরূপ বিশ্বাদ, তাহাই পরীক্ষা করা যেন উদ্দেশ্ত ছিল। শুরু বজ্যেরকে বলিলেন,—তোমার বাহা আছে তাহাই ষথেষ্ট। ইহাতে বজ্বের পূর্বের অপরাধ স্মরণ করিয়া বলিল,—অবশ্র আমি এক সময়ে শ্রীগুরুর প্রভাব বুঝিতে পারি নাই; সে জন্ম বিজ্ঞপ ছলে ক্ষিপ্ত মহিষটা দিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ মহিষ গ্ৰত হওয়া অবধি আমি শ্রী শুরুর প্রভাব বেশ বঝিয়াছি। শুরু বলিলেন,—তোমারও রাজা ভুর্ক লইবে না; ভুর্ক আর উৎপাত করিবে না।

ফ্যোগ বৃঝিয়া ভলা সিংও আপন অংশ প্রীগুরুর ঘারা ঠিক করিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। গুরু অদ্রে (উলু) ঘাদ দেখাইয়া বলিলেন,—বেশ ইক্ষু হইয়াছে। ভলা বলিল,—উহা ইক্ষু নয় ঘাদ। শিথদের বিশাদ এই য়ে, যদি ভলা ইক্ষু বলিয়াই দেখিতে পাইত, নিজের চক্ষের অপেকা প্রীগুরুর কথাতে বিশাদ অধিক হইত, তাহা হইলে উহার বিশেষ মঙ্গল মাধিত হইত। যাহা হউক, গুরু বলিলেন,—অতঃপর আর তোমার তুর্কের ভয় নাই; কিন্তু ভোমায় রাজকর দিতে হইবে। এক্ষণে তুর্ক নাশ হইয়াছে; অতঃপর খালদা রাজ্য করিবে। তোমার এখানে গম বাক্সরি প্রভৃতি শদ্য হইবে, কিন্তু কিছুদিন পরে হইবে। "ভল্লা দিন পাকে হোগা।"

অপর একদিন সভায় কপুরের প্রসঙ্গ উথিত হইল। "মুক্তেসর" বৃদ্ধের পূর্বের গুরুজর পূর্বের গুরুজর পূর্বের গুরুজর প্রতি গোঁড়ামি শুনিয়া—তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। একণে একজন শিপ বলিল, —কপুর মারা গিয়াছে। ডল্লা সিং বলিল, সে কিরুপে মারা গেল, তাহার রুত্তান্ত বল। শিপ বলিল, কপুর কোট ও ঢেলু গ্রামের নিকট ডেলুই মেলা হয়। সেই মেলায় কপুর ও সোডা বংশীয় সাহেব কোল এক মণ্ডিতে (থাটিয়ায়) বিস্মামপ্রপান করিতে ছিল। উহাদের পূর্বের বৈরীভাব ছিল, কিন্তু পরে মিলন হয়। একণে মাতাল অবস্থায় পুনরায় সেই শক্রভাব জাগিয়া উঠিলে পরস্পর গালাগালি ক্রমে মারামারিতে পরিণত হয়। তথন রব উঠিল—শাহেব কোল মেলা বিগড়া।" ইহা শুনিয়া সোডা বংশীয় অভয়রাম. জীরাম প্রভৃতি মারামারি থামাইতে আইসেন। এই উপলক্ষে প্রীয়াম ও উহার এক ভাই (গৌরা) মারা পড়ে। ইহাতে অভয়রাম বলেন,—কপুরের উপর দশম প্রকর যে অভিসম্পাত আছে, তাহাই হইবে; অধিকছ

কপুর ভৃষ্ণার জলটুকু পর্যান্ত পাইবে না। এতত্বপলকে স্থানীয় নবাব (শাসনকর্ত্তা) ইদগা থাঁ আদিয়া উপস্থিত হইলে, কপুর বড় বড় বাদের অন্তরালে লুকায়িত হয়। তথন তাহাকে বাহির করিয়া "কপুরা না কতুয়া" প্রভৃতি গালি দিতে দিতে বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হয়। প্রিমধ্যে এক পাঠান ইদগা খাঁকে কপুরের দৌরাত্ম্যের কথা জানাইয়া वरल,- উহাকে ছাড়িও না,- काँति नाও। এইরপে কপুরের ফাঁনি হই-রাছে: ফাঁসির পুর্বের সে স্নান এবং জলপান করিতে চাহিয়াছিল: কিন্তু ভাগকে কিঞ্চিনাত্র ভৃষ্ণার জ্বলও দেওয়া হয় নাই।

শ্রীগুরুর অভিসম্পাতে সকলেরই দুঢ় বিশ্বাস ! অভয় রাম একবারে ছুইটী শোক পাইয়াছে, এই সকল কথা হুইতে লাগিল : এমন সময় আকাশে মেঘ গৰ্জন হটল। গুরুগোবিন্দ যেন ও সকল কথার নিবৃত্তি ইচ্ছা করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—বল দেখি এই ধরিত্রী কাহার উপর আছেন ? তাহাতে কেই বলিল,—শেষ নাগের উপর: কেই বলিল,— গরুর সিংমের উপর: কেহ বলিল-কুর্মের উপর ইত্যাদি। তথন শুরু বলিলেন,—তবে ঐ সকল কাহার উপর আছে? এবার আর কেহ উত্তর দিতে পারিল না। গুরু কহিলেন,—সচু (সভ্যা)। সকলই ন্চ ( সতা ) আশ্রয় করিয়া আছে। সকলেই সেই সচের ( সত্যের ) আশ্ৰয় লও।

### ছদ্ম পর্বব।

### চতুর্দ্দশ পর্ববাধ্যায়।

দক্ষিণ হইতে দয়া সিং ও ধরম সিংহের সংবাদ।

একদিন গুরুণোবিন্দের অরণ হইল যে বছদিন হইল, দয়া সিং ও ধরম সিংকে দক্ষিণে পাঠান ইইয়াছে, অত্যাপি তাহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এমন সময় দক্ষিণ হইতে দয়াসিংহের পত্র আসিল। তাহাতে তিনি শ্রীগুরুকে প্নঃপুনঃ নমস্কার জানাইয়া লিথিয়াছেন,—এতদিন ধরিয়া বছচেয়া করিয়াও বাদশাহ আরক্ষজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। আমরা বেরুপেই চেয়া করি বাদশাহের কর্ম্মনারিগণ বাধা দিয়া তাঁহার সাক্ষাতে যাইতে দেয় না। এক্ষণে আপনি যদি দয়া করিয়া আপনার কর্ম্ম আপনি করেন,—দেখা করিবার বাবস্থা করিয়া দেন, তবেই হইতে পারে। ধরম সিংও অপর পথ দিয়া এগানে পৌছিয়াছেন, কিন্তু তিনিও বাদশাহের সহিত দেখা করিবার উপার করিতে পারেন নাই।

শ্রী গুরু উত্তর লৈখিলেন,—তোমার পত্র পাঠ করিয়াছি। উহার এই উত্তর পাঠ কর। এই উত্তর পাঠ করিতে করিতেই বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় হইবে। তিনি তোমাদের ডাকাইয়া সাক্ষাৎ করিবেন।"

শ্রীপ্তক্লর এই পত্র দয়াসিংহের নিকট রাত্রিকালে পৌছিল। এস্থলে শিখদিগের বিশ্বাসমত যে বিবরণ "স্থা প্রকাশে" লিখিত হইরাছে, তাহা সংক্ষেপতঃ এই :— স্ত্রাট আরক্ষেব প্রত্যন্থ ভারত হইতে মকার গিরা নোরাজ (নমাজ) করিরা আসিতেন। বিনা সাধনার স্ত্রাট হওয়া যার না; শিথেরা মনে করেন, স্ত্রাট আরক্ষজেব মহাদেবের অংশস্ভূত ছিলেন। যে দিন দরাসিংহের নিকট গুরুপোবিন্দের পত্র পৌছার, সেই রাত্রিতে প্রাপ্তরূপ যোগবলে অর্থপৃষ্ঠে মকার গিরাছিলেন। প্রীপ্তরু তথার গিরা দেখিলেন যে, স্ত্রাট নোরাজ শেষ করিয়া মধ্য মসজিদ হইতে বাহির হইয়া, তথাকার মহাত্মা সভার যাইতে উন্তত। স্ত্রাট সম্পুধে অর্থপৃষ্ঠে গুরুকে দেথিয়াও কথা কহিলেন না। গুরুক তীব্র কটাক্ষ করিলে, আরক্ষেব ভাত হইলেন এবং তাঁহার মহাত্মা সভার পৌছিবার পূর্কেই আকাশবাণী হইল:—

"রে বন্ধে মৎ মন্দাজান।
মৎ কর স্থাবংকে শুমান॥
হাম যো শুরু সো শুরু হাম হার।
তু বান্দা কিম্ হোরং দম হার॥
মৎ বরাবরি কর মৎ মন্দে।
এতো বের রঞ্জ তু বন্দে॥

অর্থাৎ রে মনদমতি, আপন মনন্দানিও, শরীরের অহংকার করিস্না । আমি যে গুরু, সে গুরু আমি । তুই দাস, কিরুপে সমান হ'স্। সমান সমান মনে করিস্না। রহদাস, তোকে এই কিঞ্ছিৎ বলিলাম।

বাহাহউক ইহাতে ইহাদের উভরের পরিচর হইল। এ গুরু বলিলেন,
— "আমার লোক তোমার সহিত দেখা করিবার জন্ম অপেক্ষা করি তেছে; তাহাদের সহিত দেখা করিবে। তোমার তেজ আর অধিক দিন থাকিবে না।" এই কথার পর উভরেই স্ব স্থ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে সম্রাট আরক্ষজেব স্নানাদি সমাপন করিয়া প্রধান আমাতাকে ডাকাইয়া শিথ গুরুগোবিন্দ সিংহের লোক কে আসিয়াছে তাহার সন্ধান লইয়া ডাকাইলেন। ধরম সিংকে অগ্রে করিয়া দয়া সিং সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, যথাবিহিত সন্মান প্রদর্শনপূর্বক সম্রাট যে পত্র লিথিয়াছিলেন এবং শ্রীগুরু তত্ত্ত্তরে যে ছকুম নামা বা জাকর নামা লিথিয়াছিলেন সেই উভয় পত্রই সম্রাটকে দিলেন শ্রীগুরু সম্রাটকে যে পত্র দিয়াছিলেন, উহার প্রথমেই "ওয়া গুরুজ্বীকা ফডে" (অর্থাৎ শ্রীগুরুর জয়) শব্দ পাঠ করিতে হইল। এই পত্র পারদী ভাষায় লিথিত। সম্রাট স্বয়ং উহা পাঠ করিয়া ছই এক জন অমাত্যকেও উহা

সমাটের প্রশ্নের উত্তরে দয়া সিং বলিলেন,— আমরা মদ্র দেশ হইতে আসিয়াছি। তৎপরে সমাট জিজ্ঞাসা করিলেন,— শুকুর একণে কোপায় আছেন। দয়া সিং বলিলেন,— শুকুর সর্বব্যাপী স্থারণ মাত্রে তাঁচাকে সর্বত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তথন সমাট বলিলেন,—তোমার শুকু অনেক আজমৎ (অভূত বিছা) জানেন, তোমরা কিছু জান ত দেখাও এই সময় সমাট নিজের একটা কুকুরকে ডাকিলেন। কুকুরটা বেশ বড়, উহার মুখটা ছুঁচাল, উহাকে দেখিয়া শিকারী বলিয়া বোধ হইল। তথন দয়া সিং বলিলেন,— শুকুন, কুকুরটা বলিতেছে, "তুমি পূর্বজন্মে আমার মত ছিলে, এবার স্থলর শরীর লইয়া এত অহঙ্কার করিতেছ কেন ? এরপ করিলে পুনরায় কুকুর হুইবে।"

তৎপরে সম্রাট বলিলেন,—তোমাদের গুরু বড় তাড়াতাড়ি থালসা পছ প্রকাশ করিয়াছেন। তহন্তরে দয়া সিং বলিলেন,—আপনি ত বড় তাড়া-তাড়ি হিন্দুকে নষ্ট করিতেছেন। সম্রাট পুনরায় বলেন,—সন্থরে হিন্দু নষ্ট হইয়া সব এক হয়, ইহাই আমার কার্যা। তহন্তরে দয়া সিং পুনরায় বলেন,—জ্ঞীগুরু সকলকে রক্ষা করিয়া তিন ( অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান ও থালসা) করিয়াছেন ৷ বলিতে কি, ভগবান গীতায় বে বলিয়াছেন :—

ষদা যদা হি ধর্মস্ত প্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্মস্ত তদাআ্মানাং স্কোমাহম্॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃষ্কৃতাম্।
ধন্ম সংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে॥ ৮

অর্থাৎ হে ভারত, যথন যথনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের আধিকা হয়, তথনই আমি আবিভূতি হই; সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্ত এবং ছফ্কতের বিনাশের জন্ত আমি যুগে যুগে অবতীণ (প্রকাশিত) হই। ইহাতে তিনিই সকলকে রক্ষা করিতেছেন।

তৎপরে সমাট জিজাসা করেন,—তোমাদের গুরু এখন কি করিতে-ছেন? দ্যা সিং বলেন,— শ্রীগুরু একণে শস্ত্র সকল একত করিতেছেন, সেই জন্ম আপনার নিকট যে অন্ধ আছে, উহা লইবার জন্ম আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তখন সমাট আরক্ষজেব "কপিরা" নামক শস্ত্র (তরবারী) থানি তৎসহ অপরাপর দ্রব্য দ্যা সিং দ্বারা শ্রীগুরুকে পাঠাইয়া দিলেন এবং সাম্রাজ্যের স্থবা ও নবাবগণের প্রতি পর ভ্রানা জারি করেন যে, অতঃপর শিব গুরুকগোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে কেই অস্ত্র ধারণ করিবে না। শস্ত্র দানের পর হইতে সম্রাটের শরীরে যে রোগ প্রবেশ করে, ভাহাতেই সম্রাটের মৃত্যু হয়।

অতঃপর দরা সিং ও ধরম সিং শুরু দর্শনার্থে দমদমা বাত্র। করেন। আসিবার সময় বেমন গুইজনে গুই পথে আসিয়াছিলেন, যাইবার সময়ও পুইজনে গুইপথে চলিলেন।

# দক্ষিণ-যাত্রা পর্বা।

### প্রথম পর্কাধ্যায়।

#### 🕮 গুরুর দক্ষিণ যাত্রা।

দক্ষিণ হইতে ধরম সিং আসিরা পৌছিলে, এবং এ গুরুককে যথাবিহিত নমস্কারাদি করিলে, গুরু বলিলেন,—আমি দক্ষিণে ঘাইবার জন্ম প্রস্তুত রহিয়াছি। ধরম সিং সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তার বিবরণ প্রশুক্তকে জানাইলেন।

এতদিন উপস্থিত শিখগণ, শীশুরুর সহিত আনন্দে দিন কাটাইতে ছিলেন। একণে দক্ষিণযাত্রার কথায় মহা হুলস্থুল পড়িরা গেল। শুরু বলিলেন,—ডল্লা তুমি দিল্লীতে রাজত্ব কর। ডল্লা বলিল,—আমি আপনার পদপ্রান্তে বড় স্থথে আছি; রাজত্বের আর প্রয়োজন কি ? আপনি এখানে থাকুন, ইহাই আমরা চাই। শুরুর রাম সিংয়ের উপর সম্ভুষ্ট ছিলেন, ইহাই সকলে জানিত। শুরুর দক্ষিণ যাইবার উদ্যোগে রাম সিং তঃখিত হুইল। রাম সিংয়ের ভ্রাতা ফতে সিং শুরুর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বিরাড় শিখগণের দক্ষিণ যাইতে অনিচ্ছা হইলেও শুরুর সম্ভুষ্ট হুইবেন বলিয়া, প্রায় সকলেই যাইতে মৌখিক ইচ্ছা প্রকাশ করিল। শীশুরুর বলিলেন,—যাহার ইচ্ছা হয় সে চল, অনিচ্ছায় যাইবার প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেহ বা বলিল,—সম্রাট নিজের বাপ ও ভাইকে মারিয়াছে, তাহার নিকট গিয়া কি হুইবে ? কেহ বলিল,—দক্ষিণে গেলে

পুনরার যুদ্ধ অনিবার্য; কেহ বলিল,—আমি সংসারে একাকী; আমি না থাকিলে কৃষিকার্য একবারে বন্ধ যাইবে; কেহ বা বলিল,—সমাট একণে গুরুকে শ্রন্ধা দেখাইতেছেন; নিকটে গেলে হর ত অবজ্ঞা করিবেন। শ্রীগুরু বলিলেন,—ও সকল চিন্তা আমার নাই। আমি এক মাত্র অকাল পুরুষে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি; তোমরা কেহ না যাও, দক্ষিণে গিয়া আবার আমি তোমাদের স্থায় শিখ দল প্রস্তুত করিব এবং তাহাতেই আনন্দ ভিনিবে; তুর্ক আমার কিছুই করিতে পারিবে না; অভঃপর থালসা রাজ্য হইবে; বাবর, আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বড় বড় সম্রাটগণ গিয়াছেন—আরক্ষেক্ত্রও যাইবেন,—ইহা স্থির। আমি দক্ষিণে যাইব; তোমরা ভর পাও, যাইও না। তথন রাম সিং বলিল,—ফতে সিংকে রাথিয়া আমি যাইব; ডল্লা সিংও যাইতে চাহিল।

ইহার পর এ গুরু বলিলেন, - আরঙ্গজেবের পত্নীবিরোগের পর ডল্লার যে কন্সা হইরাছে, এটা দেই আরঙ্গজেব পত্নী—সম্রাক্তী জানিবে; সম্রাক্তীর হৃদয়ে গুরুভক্তি ছিল; ঐ কন্সাটীও গুরুভক্তি দেখার—গুরুর চূড়া-প্রসাদ গ্রহণের জন্ম বিশেষ ব্যস্ত হয়—সঙ্গেও যাইতে চার। এই কথা আলোচনা হইতে হইতে অভয়রাম যে পুত্রশোক পাইরাছে, গুরু তাহার উল্লেখ করিয়া তাহাকে ডাকাইলেন; এবং নানা সৎকথার তাহাকে সাগ্দনা দিলেন। অভয়রামের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে গুরু হররার বিলয়াছিলেন,—"গুরু নানক জাহাজ ফাট গেয়ো" (অর্থাৎ গুরু নানক বৈ শিথ সম্প্রদার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, উহাকে জাহাজ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া, উহা ভাঙ্গিতে বিদয়াছে), সেই কথার উল্লেখ করিয়া গুরুগোবিন্দ বিল্লেন:—

"ফটে হে জাহাজ একেএ করেঙ্গে। মিল মিল সরধা করায় তরজে.॥" অর্থাৎ ভগ্ন জাহাজ আবার একতা করিব এবং সকলে মিলিয়া আবার শ্রনার তরঙ্গ উঠাইব।

এই সময়ে পুঞ্জ দিওয়ানে নামক জনৈক শিশ আ গুরুর দক্ষিণ যাতার সংবাদ পাইয়া, আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার কথার জানা গেল, বিরাড় শিখগণ যদিও গুরুর সহিত এক্ষণে যায়, কিন্তু পথ হইতে পলাইয়া আসিবে।

া ছুপরে ডল্লা সিং বলিল,— "আমি যাইব বটে, কিন্তু শ্রীশুক যেরূপ ৰলিলেন, তাহাতে এথানে আমি না থাকিলে কে গ্রামাদি বসাইবে ?' শ্রীশুক্ত ডল্লার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন,— ভোমার ও দেহ চিরস্থায়া নয়: — ভানিত : রাম সিংও ডল্লার স্থায় ভাব প্রকাশ করিলে, উহাকেও ওক্ত শ্রুরপ উত্তর দিলেন :

ক্ষেক্দিন এইরপ দক্ষিণ-যাত্রার আনশোচনার পর একদিন প্রভাতে আছি জ্বানাদ করিয়া অখপুতে আবোহণপুক্ষক দাক্ষণ-যাত্রা কারলেন। সঙ্গে ডল্লা সিং ও রাম সিং এবং তাঁহাদের অন্তর্বর্গ এবং কয়েক জ্বন বিরাড় শিব চলিল। প্রথম দিনেই তাঁহারা মার ওয়ার প্রদেশেন্থ ঝোড়ড়ি গ্রাম ও চণ্ডে গ্রাম পার হইয়া সর্বা গ্রামে পৌছিলেন। তথায় গুরুভক্ত ধরম সিং ও পরম সিং আসিয়া আজ্বর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাম সিংরের ল্রাভা ফতে সিংকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলা হইলে, সে তথা হুইতে ফিরিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে শ্রীগুরুর নিজাভঙ্গের পূর্ব্বেই ডল্লা সিং শ্রীগুরুর >
পদত্তলে একথানি পণ্ডা (ছোট তরবারী) ও নিজ হাতকড়া রাখিয়া
গুরুকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কয়েকজন বিরাড় শিথ ও একজন সোডা বংশীয়
শিথকে সমভিব্যাহারে লইয়া সরিয়া পড়িল। নিজাভঙ্গের পর এই সংবাদ
জানিতে পারিয়া গুরু বলিলেন শ্রু

### **"কহে গুরু মঝায়ল নহি নাড়ে।** দেশ মালওয়ে কে হোগ লাজে॥"

ষ্মর্থাৎ কেবল মাঝাগ্রামবাসারাই পলাতক হয় না, উহারা মালবদেশবাদীদের জামাই হইবার যোগ্য। মাঝাবানিগণ আনন্দপুর হইতে
পলায়নপর হইয়াছিল। এক্ষণে মালব দেশের লোকেরা দেইরূপ করার
মাঝাবাদীদের জামাই হইবার উপযুক্ত বলিলেন। শিথেরা বলেন,—
স্কাপি দেখা যায়, প্রীওক্র এই বাণী অমুসারে মালবদেশবাদীদেরই
প্রায় মাঝাগ্রামে বিবাহ হইয়া গাকে।

তৎপরে গুরুগোবিন্দ অধারোগণে নহর নগরের নিকটে আদিয়া ঐ
নগরবাদী কিষণলাল নামক জনৈক জ্যোতিষীকে ডাকাইয়া, তাঁহাকে
এই আহ্বানের উদ্দেশ্য দহন্দে প্রশ্ন করিলে, জ্যোতিষী বলিয়াছলেন,—
আপনি সমাটের উদ্দেশে যাইতেছেন, কিন্তু আপনি পৌছিবার পূর্বেই
তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবেন এবং সমাটের পুত্র আপনার প্রিয়
হইবেন। জ্যোতিষীর এই কথায় গুরু তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া বলিলেন —
ক্রমেই তোমার বাক্যফুর্ত্তি হইবে এবং তুমি ঘরে বাদয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন
করিবে। 'স্থ্যপ্রকাশ' গ্রন্থকার বলেন, যে কিষণলাল জ্যোতিষী
প্রথমে শ্রীগুরুর বাকো নির্ভর করেন নাই বলিয়া দিন কতক প্রবাসে
গিয়া কট পাইয়াছিলেন; পরে তাঁহার চৈতভোলয় হইলে, তিনি বরে
বিদয়া সচ্ছন্দে দিন যাপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীতর তাহাকে
দক্ষিণাদানে সন্তই করিয়া বিলায় দিয়াছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন — গুরুগোবিল দমদমা হইতে আনলপুর গিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে সমাটের আমন্ত্রণে সর্হিল হইরা
দক্ষিণে গিয়াছিলেন। এই সময়ে গুরু সর্হিলের নাম "গুরুমার"
রাধিয়াছিলেন। সেকথা কিন্তু 'স্থ্যপ্রকাশে' প্রকাশ পার নাই।

# দক্ষিণযাত্রা পর্বা।

#### দ্বিকীয় পর্ববাধ্যায়।

🕮 গুরুর দক্ষিণ যাইবার পথে নানা কথা। পু্করতীর্থ দর্শন।

#### দাত্মিলন।

শুরুগোবিন্দ নহর নগরের যে অংশে ছিলেন, তাহাকে ছিন্তালাই বলে। তথা হইতে এক দিন নগর দর্শনে গিয়াছিলেন; সঙ্গে শিখগণ ছিল। নগরের চকে, অপেক্ষাক্কত উচ্চস্থানে গুরু দাঁড়াইয়া নগরটী দেখিতেছেন, এমন সময় একটা কবৃতর (পায়রা) উড়িয়া আসিয়া হঠাৎ শিখদিগের পায়ে পড়ে। সোরাহিদাস নামক জনৈক শিথের পা লাগিয়া কবৃতরটী পঞ্চত্ব পায়। তাহাতে নগরবাসিগণ গোল করিতে থাকে। প্রীপ্তরু বলিলেন,—এমন কত মরে, উহার জন্ত এত গোল কেন? তাহাতে নাগরিকেরা আরপ্ত বিরক্তিভাব ধারণ করাতে শুরু বলিলেন,—ওরুপ রাস করিতেছ কেন? বে জন্মিয়াছে সেই মরিবে—ঐ পায়রাশুলিও মরিবে। তিনি এই কথা বলিবামাত্র নিকটয়্ব পায়রার বাঁকটা শিখদিগের দলে পড়িল এবং দেখা গেল সকল শুলিই মরিল। তথান নাগরিকেরা শ্রীশুরুর পদতলে পড়িল এবং উহাদিগকে বাঁচাইয়া দিবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। বার বার এই প্রার্থনা করিলে কবৃতর শুলি বাঁচিয়া উঠিল এবং আপন ইচ্ছাক্রমে ব্রিতে ক্রিতে উড়িতে লাগিল। শ্রীশুরুর এ সময় বলিলেন,—এমন নগর, এখানে স্থনেক আঢ়ে ব্যক্তিও রহিয়াছেন,

এখানে খালসা-পন্থ চলিলে ভাল হয়; কিন্তু লোকের সে ভাব দেখিতেছি না; এ স্থল লুঠিত হইবে। "স্থাপ্রকাশ" গ্রন্থকার বলেন,— তদমুসারে সম্বং ১৮১১ (১৭৫৪ থৃঃ অব্দে) এই নগর লুঠিত হইরাছিল। এস্থানের জল খারা (বিস্থাদ, তীত্র); স্থানটী অস্বাস্থ্যকর।

তৎপরে তিনদিনের পর শুরুগোবিন্দ নহর-নগর ত্যাগ করিয়া আখাবোহণে আটকোশ দ্রে পাঁৎরানগরে গিয়া রাত্রিযাপন করেন। এই সময়ে অমুচর ধরমসিং ও পরমসিং হুইভাই ঐ গুরুর শ্যার জক্ত নিত্য নৃতন মণ্ডি (খাটয়া) প্রস্তুত করিয়া দিত। তৎপর দিন শুরু সাতকোশ দূরে সোহেবা নগরে গিয়া রাত্রিযাপন করেন। এখন অয় বহিবার ভার পরমসিংহের উপর অর্পিত হইল। পরমসিং উহা মস্তকে করিয়া শদরজে যাইত; ইহাতে শুরু বলেন,—পরমসিং ভূমি অক্তগুলি অঙ্গে লইয়া করিতে না পারি! এই উত্তরে শুরু বিশেষ সম্ভত্ত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে দেখা গেল যে, কতকগুলি জপ্ত বৃক্ষের বন রহিয়াছে; কেবল একটীমাজ পিপুল অর্থা) বৃক্ষ একটী জপ্ত বৃক্ষকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। শুরু বৃক্ষরে প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন,— যথন ঐ (অর্থা) বৃক্ষ বৃদ্ধিবে, এতদেশ খালসায় পূর্ণ হইয়াছে।

প্রীপ্তরু অর্থপৃষ্ঠে সর্বাথ্যে ছিলেন, তৎপশ্চাতে রামসিং। কিন্তু তিনি ক্রমে পিছাইয়া সরিয়া পড়িলেন। রামসিং ক্রমশঃ অনৃশু হইতেছে দেখিয়া, প্রক্রু তাহাকে নিকটে ডাকিতে বলিলেন; সে আসিল না; বলিল,— আমি আর প্রীপ্তরুর সাক্ষাতে বাইব না—আমি ঘরে ফিরিয়া না গেলে সংসারের বড় ক্ষতি হইবে। শুরু পুনরায় ডাকাইলেন এবং বলিলেন— উহার খোড়ার সম্মুখে ক্রমাল ফেলিয়া দিয়া বাধা দিয়া ডাকিয়া আন।

তথাপি রামিসিং ফিরিল না. সংসারের মারা তাহাকে সবলে সংশারে ফিরাইরা লইরা গেল। 'তথন শ্রীপ্তক্ন কহিলেন, কেন ইহারা এমন করিল! ইহারা আমার ছাড়িরা গেল; কিন্তু ধর্মারাজ যম ত ছাড়িবে না। উহারা যে 'সংসার' সংসার' করিয়া বাাকুল হইরা গেল, তথন ঐ সংসার করিপে দেখিবে, তাহা একবারও ভাবিল না! "স্ব্যাপ্রকাশ"বলেন যে,— বামিসিং ঘরে গিরা পাগল হইল এবং একমাস মধ্যে দেহত্যাগ করিল। ফতেসিং ঘরে গিরা ৬ চাৎ গৃহের দ্বারে মাথার আঘাত পাইরা পড়িরা মারা গেল; ভ্রাসিংও ঘরে গিরা পীড়িত হইল এবং অর দিনেরই মধ্যেই এক পুত্র, তুই পৌত্রও নিজে পঞ্জর প্রাপ্ত হইল।

শুরু দেদিন মধুদিলানে নামক স্থানের একটি গ্রামে দশ জোশ দ্রে অবস্থান করিলেন। দেই গ্রাম নগর হইতে বহুদ্র: 'পরমদিং শ্রী ক্ষর জন্ম দে রাজির মণ্ডি ( খাট্যা ) কিরপে প্রস্তুত করিবে দেখা কাউক—' শিথদিগের মধ্যে এইরপ কথা হইতেছে, এমন সময় পরমদিং একটা মঞ্চ ( মাচা ) প্রস্তুত করিয়া দিলে, ইহাতে শ্রীপরু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, পরম্দিং ভোমার কার্য্য পূর্ণ হইয়াছে, তুমি ঘরে যাও। অনস্তুর আশীর্কাদ করিলেন 'তুমি বিনা অস্ত্রে জয়লাভ করিবে।'

"স্থাপ্রকাশের" মতে তৎপরে শ্রীপ্তরু পুদ্ধরতীর্থে পৌছিলেন।
কোন কোন ঐতিহাদিক বলেন,—সমাট আরক্ষজেবের মৃত্যুর পর এবং
বাহাত্ত্ব শার সহিত দণ্ডা হইলে, যথন গুরু গোদাবরী দশনে
যান, দেই সময়ে পুদ্ধর-তীর্থে আদিয়াছিলেন। তৈতননামা জনৈক
ব্রাহ্মণ আদিয়া পুদ্ধরে পাণ্ডার কার্যা করিয়াছিল। গুরুগোবিন্দ
শুনিলেন, বে গুরু নানক এথানে আদিয়া স্থান-দানাদি করিয়াছিলেন
এবং গোরখনাথ গোপীচাঁদ প্রভৃতি দিদ্ধগণ আদিয়া গুরুনানকের
সহিত দাকাৎ করিয়াছিলেন। এতদব্যতীত হিন্দু শাল্লাম্পারে

পু্দ্ধরতার্থ কিরণে প্রতিষ্ঠিত হইল—ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ইত্যাদি কথাও গুরুগোবিন্দ শুনিলেন একদা চৈতন ব্রাহ্মণ শিথদিগকে দেখাইয় জিজ্ঞাদা করিল, এই কেশধারী লোকগুলি হিন্দু না মুদলমান ? শুরুগোবিন্দ বলিলেন,—ইহারা ''গাল্দা''। এই উপ্লক্ষে তিনি ভাহাকে খাল্দা পদ্ধের বিবরণ শুনাইয়া ছিলেন।

ক্রমে সহচরগণের সহিত গুরু পুষ্করতীর্থ হইতে পুরনারায়ণ গমন করিলেন। এয়ানে দাত পহাদিগের প্রধান আড্ডা। গুরু গ্রামের এক প্রাস্তভাগে
স্থান লইলেন। শিথেরা শ্রী গুরুর শুভাগমনবার্তা দাছকে জানাইল এবং
কহিল ইনি শিথদিগের দশম গুরুগোবিন্দ সিং; ইহাঁর রাজধানী
আনন্দপুর। প্রসঙ্গ ক্রমে তাহারা আনন্দপুর, চমকোর প্রভৃতি স্থানের
যুক্ত এবং গুরুত্বমারদিগের দেগতাগোদি বর্ণন করিল। শিথেরা
দেখিলেন দাত্রস্থানে অনেক শান্ত সেবক রহিয়াছে।

পরে দাও মোহন্ত দক্ষে শ্রীগুরুকে দেখিতে আদিলেন। গুরু দাছকে বিশেষ যত্ন থাতির করিলেন। দাছ গুরুকুমারদিগের জন্ম ছঃখপ্রকাশ করিয়া গুরুর প্রতি সহাস্তৃতি দেখাইলেন। তাহাতে গুরু বলিলেন,— সংসারী হইলে "দাওয়া" অর্থাৎ আমার বলিয়া দাবা করিতে হয় এবং সময় অনুসারে তদসুরূপ কার্যান্ত করিতে হয়। তৎপরে দাহ কথা-প্রসক্ষে বলিলেন,—কেহ ইট মারিলেও মাথা পাতিয়া লইক্ষেত্রর। তথন—

দাহ সম। বিচারকে কল্কা কিজে ভায়। বে কোই মারে ইটে চিম পাথর হানে রদায়॥

অর্থাৎ দাওর সহিত বিচারকালে গুরু বলিলেন, - যদি কেই ইটের টুকরা মারে, তাহাকে পাথর মার অর্থাৎ গুরু সংক্ষেপে বলি-লেন,— এক্ষণে কলিকাল, সহজেই হুষ্টের রুদ্ধি হইয়া থাকে; এক্ষণে ইট মরিলে পাধর মারিতে হয়; নতুবা হুটের দমন ও সাধুরকা হওয়া কঠিন। এইরপ কথাবার্ত্তার পর, দাহ শুরুকে সদলে আমন্ত্রণ করিয়া ভাগুারা (ভোজ) দিতে চাহিলেন। বোধ হয়, দাহ পদ্থীরা মাংস থায় কিনা জানিবার জয় শুরু বলিলেন,—আমার সঙ্গে বাজ কুরুর প্রভৃতি মাংসাশী জীব আছে। দাহ বলিলেন,—আজ না হয় তাহারা সাধুসঙ্গে জোয়ার বাজরা প্রভৃতি শস্তেই উদর-পূরণ করিবে। তৎপরে সহচরগণসহ শুরু দাহর স্থানে গমন করিয়া, তাঁহার মন্দিরে প্রণামাদি করিয়া, তদীয় আতিথ্য স্বীকার করে। অনুচরসহ শুরুর ভোজন হইয়া গেলে, জায়েৎ নামক জনৈক সাধু গুরুর বাজপক্ষীকে অল আনিয়া দিয়া বিনয় সহকারে বলিল,—আজ তোমার থাবার জয় মাংস নাই; আজ সাধুসঙ্গে অয় থাও। বাজ সে দিন সাধুদত্ত অয় থাইয়া ছিল।

তৎপরে সদল গুরু নিজ আড়ায় ফিরিয়া আসিলে জনৈক শিথ সহাস্ত বদনে বলিল,—গুরু যথন দাছর মন্দিরে গিয়া প্রণামাদি করিয়াছেন. তথন উনি শিথপন্থ অনুসারে "তঙ্খাইয়া" (অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয়) ইইয়াছেন। গুরুও সহাস্তবদনে বলিলেন,—দণ্ডের পরিমাণ নির্ণয় হউক। তথন, একজন বলিলেন,—পাঁচ হাজার মুদ্রা; অপর একজন বলিলেন উহা অত্যস্ত অধিক হয়,—পাঁচশত মুদ্রা ঠিক; কেহ বা বলিলেন, গুরুর অভাব কি—পাঁচ লক্ষ মুদ্রা হইতে পারে। অবশেষে ১২৫ শণুয়া শত মুদ্রা স্থির ইইল। শিথেরা এই টাকা লইয়া বলিল,—এক্ষণে আমাদের গুরুর একটী তাঁবুর অভাব হইয়াছে। তথন এই টাকায় শ্রীগুরুর জন্ম একটী, তাঁবু প্রস্তুত করান হইল।

# দক্ষিণযাত্রা পর্বা।

-(:\*:)-

### ভূতীয় পর্ববাধ্যায়।

বংঘার হাজামা বা যুদ্ধ। সম্রাট আরেজজেবের মৃত্যু সংবাদ।
বাহাতর সার সহিত মিলন।

তৎপর দিন সদলে শুরু লালিনগরে ও তাহার পরদিন মঘরনা পুরীতে আসিরা রাত্রি বাপন করিয়াছিলেন। এই তুইটী স্থান বহুদ্রে দূরে অব্বিত্ত। সেজতা অমুচর শিথগণ প্রীশুরুলকে অমুরোধ করিয়া জানার যে, এরূপ দ্র দ্র স্থানে বাইয়া রাত্রি কাটাইলে, অনেকে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তদমুসারে শুরু তৎপরদিন কুলায়ৎনামক অদ্রবর্ত্তী নগরে গিয়া বারদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এ প্রদেশের এই অঞ্চলটীর প্রাকৃতিক দৃশ্র দেখিয়া শুরুর বড় আনন্দ হইয়াছিল। এখনাকার কৃপ-ভড়াগাদি স্কলর; মধ্যে মধ্যে পাহাড়ও আছে; রুক্ষ লতাদি বেশ হরিদ্বর্ণ ও ফ্লভরা।

এতদিন কোন স্থানে গিয়া শুরুগোবিন্দ সিং আসিয়াছেন শুনিলে, গোকে প্রায় ভেটাদি লইয়া আসিয়া গুরুকে প্রণাম ও থাতির যত্ন করিতেছিল। এঅঞ্চলে শিথ সংখ্যা অল্ল; স্থতরাং অনেক স্থলে আর শাতির যত্ন হয় না। কোথাও কোথাও শিথদিগকে প্রায় লুঠন করিয়া শাহার সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

পথিমধ্যে দক্ষিণ হইতে দয়াসিং আদাসিয়া মিলিত হইলেন। বছদিনের পর দয়াসিং শ্রীপঞ্জকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিতে পাইলেন: তাঁহার

নয়ন হইতে আনন্দবারি বিগলিত হইতে লাগিল। শুক্ল দ্যা সিংয়ের নিকট বাদশাহ সন্মিলনের সংবাদ শুনিতে লাগিলেন। সম্রাট যে সকল ত্রব্য দিয়াছিলেন, তাহা দ্য়াসিংয়ের সহিত বাহকের মস্তকে ছিল; এক্ষণে সে সকল শ্রীগুরুকে দেওরা হইল। দ্য়াসিং বলিলেন,— সম্রাট যে গুর্জ্জ (মূদগর বিশেষ) দিয়াছেন—উহ ভ্রমক্রমে, দিল্লীতে শুর্জাদারের নিকট রহিয়াগিয়াছে শ্রীগুরু কপির। নামক অস্ত্র পাইরা সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু বলিলেন, আরক্সজেব আর অধিক দিন বাঁচিবেক না।

তৎপরে সদলে গুরু বঘোর নামক সানে আসিয়া পৌছিলেন কথিও আছে, এখানে ভীমকর্ত্ত্বক কীচক বধ হইয়াছিল। এখানে পৌছিটা স্থানীয় লোকের কোনজপ সাহাযা না পাওয়ায় শিথেরা দৌরাআ্মা করিতে আরম্ভ করে। ত'হাতে গুরু প্রথমে স্থানীয় স্থবার নিকট ধরম সিংকে পাঠাইয়া দিয়া মিষ্ট কথায় শাস্তি স্থাপন করেন। কিন্তু এই শান্তির ভাব স্থায়ী হয় নাই।

যাহাহউক, এগানে জনৈক শিখের নিকট সংবাদ পাওয়া গেল বে,
সমাট্ আরক্ষেত্র ইহলোক ভাগে করিয়াছেন; এবং তাঁহার পুত্র তারা
আজম সমাট ১ইবেন (খৃ: অক: ১৭০৮)। এই সংবাদে গুক
গোবিন্দ বলিলেন,—এই নূতন সমাটিও যে ভাল হইবেন, এরপ আশা
দেখিতেছি না। ঐতিহাসিকেরা তারা আজমের নাম গাজিজ বলিয়াছেন।

পরে গুরু ভীমকর্তৃক কীচকবধের স্থান দর্শন করিয়া আসিয়া শুনি-লেন, তাঁহার উটলল চরিতে গিয়া জনৈক আঢ়া ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই উপলক্ষে উটপালকগণের সহিত বাগানের মালিগণের গালাগালি ও মারামারি হইয়াছে। ক্রমে এই কথা বঘোর নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এবং নাগরিকেরা শিথ দেখিলেই মারিতে আরম্ভ করে।ক্রমে নগরবাসীর সহিত শিথদিগের বঘোর নগরের বাছিরে ও বাজারে ছই দিন
ধরিয়া রীতিমত যুদ্ধ হইতে থাকে। গুরু নগরের দারে আসিয়া পরম সিংকে
তকুম দিলেন, নগরের রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে শিথ রা'থয়া শক্র পক্ষকে
আক্রমণ কর। এইরূপ করিতে করিতে যতন সিং নামক জনৈক
শিথ আসিয়া সংবাদ দিল, পুঞ্জ সিং নামক জনৈক শিথ নিহত হইয়াছে।
ইতিমধ্যে শিথেরা নগরের প্রাস্তভাগের পাহাড় অধিকার করিতেছিল।
তথন গুরু হুকুম দিলেন,—পাহাড়ের উপর হইতে নগরের উপর তোপ
চালাও। ছুইটা ভোপ চালাইতি নগরের স্কুনেরা যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্ত খেত কাপড় উড়াইলা ইন্ধিত করিলেন। তাহাতে গোলা চালান বন্ধ
হুইল। কিন্তু বঘোর নগরের যে অংশকে গড় নগর বলে, সে অংশে
তথনও যুদ্ধ বন্ধ হয় নাই। গুরু ও ধরম সিং সেই অংশে গিয়া দেখিলেন,
স্থানীয় রাজা বঘোর রায় স্বয়ং সেই স্থানে যুদ্ধ করিতেছেন স্কুতরাং ধরম
সিংও তীর চালাইলেন; সেই তীরে বঘোর রায়ের পার্শ্বন্ত অশ্বারোহী
নিহত হুইল। তাহাতে শক্রপক্ষ নিরস্ত হুইল; শিথেরাও সরিয়া পড়িল:

এইরপে বঘোর যুদ্ধের অবসানে সদল গুরু সে স্থান তাগে করিলেন।
কিছু দ্রে গিয়া গুরুর তাঁবু গাড়া হইল। গুরু বলিলেন,—দিল্লীর
বদেসাহ ত শক্ত আছেনই,— আবার এই এক ন্তন শক্ত হইল। এইরপে
কণা বার্ত্তীয় বিশ্রাম হইতেছে, এমন সময় সম্রাট পুত্র (মুয়াজেম) বাহাতঃ
সার পেরিত লোক আসিল।

দ্রাট আরপ্তভবের পুত্র বাহাতুরদা বাল্ক বোধারায় ছিলেন।
তিনি পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া দিল্লী যাইতে ছিলেন। পণিমধ্যে শুনিলেন, পিতার মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে ইতিকর্ত্তবাতা স্থির
করিতে না পারিয়া, তিনি আত্মীয় বন্ধুগণকে বলেন,—এখন আমি বাহিরে
থাকায় পিতার মৃত্যুতে যদি ভাই (তারা আক্রম বা আজিজ) দিল্লীর

দিংহাসন অধিকার করিয়া থাকেন, ত কি করিব? তাহার হাতে এখন বাইশলক সেনা; আমার সঙ্গে যে মুষ্টিমের সেনা আছে, ইহা লইয়া তাহার সম্মুখীন কিরূপে হইব? এমন সময় কোন ত্যাগী মহাআর সহারতা পাইলে সকল দিক রক্ষা হয়। বাহাছর সার আআীর বন্ধর মধ্যে নন্দলাল নামক জনৈক অমাত্য বলিল,—শুনিতেছি, শিথ গুরুগোবিন্দ সিং এক্ষণে রাজপুতানার ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন; তাঁহার সহারতা পাইলে, প্রভুর কার্যা সিদ্ধ হইতে পারে; তিনি ত্যাগী পুরুষ, প্রাকৃত বীর এবং বাঙ্নিষ্ঠ। এইরূপ প্রশংসাবাদের সহিত গুরুগোবিন্দের কথা শুনিয়া বাহাছরুসা নন্দলালকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে চাহিলেন। নন্দলাল বলিলেন,—শুরু যেরূপ লোক, তাহাতে তাঁহার কথা মানিয়া চলিলে অবশ্রুই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ইহার পর বাহাত্রসা-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এবং হাকম্রায়কে সঙ্গে করিয়া নকলাল বঘোরের নিকটে গিয়া গুরুগোবিন্দ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আমুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, — লাতার হস্ত হইতে বাহাত্র সাকে রক্ষা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে সাহায়্য করিলে, তিনি পরম উপকৃত হইন্বেন।" শ্রীগুরু বলিলেন,—বাহাত্রসার প্রস্তাবে বিশেষ সম্ভূই হইলাম। শ্রামার যাহা আবশ্রক, তাহা পরে জানাইব; কিন্তু উহাঁর পিতা আরক্ষজেব ষেরপ মিথ্যাবাদী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পুত্র বাহাত্র সা যে সেরপ হইবেন না, এ কথা কে বলিতে পারে ? যাহাহউক, এ বিষয়ে বাহাত্র সাকে একথানি পত্র লিখিতে বলিবে, তিনি এক্ষণে যেরপ ভাব দেখাইতেছেন,পরে এইভাব বন্ধায় রাখিবেন এই কথামাত্র লিখিয়া দিবেন। তাহা হইলে আমি উহাঁর বৈরনির্ব্যাতন করিব। তবে তাঁহাকে এজনা যুদ্ধ করিতে হইবে। যাহাহউক, আমি সাহায়্য করিয়া তাঁহার

ভাইকে মারিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইব ; পরে অন্তায় করিলে. ্এবং এখনকার ভাব তখন না থাকিলে, উহাকেও নিশ্চয় মরিডে হইবে জানিবে।"

নন্দলাল পুনরায় বলিলেন, — বাহাত্র সা বলিয়াছেন, যে, তাঁহার সঙ্গে শৈন্ত প্রায় নাই বলিলেও চলে। তাহাতে গুরু বলিলেন, — সেজত কোন চিস্তা নাই। "প্রদা ধরো ভ্রম কো ত্যাগো"। গুরু ধরম সিংকে বলিলেন, — তৃমি পাঁচজন শিখ এবং বাহাত্র সার লোক সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হও। আমি প্রস্তুত আছি জানিবে, স্মরণ মাত্রে উপস্থিত হইব।

# দক্ষিণ্যাত্রা পর্ব

--::--

### **ठजूर्थ** शर्मनाधराय

বাহাত্র সার সহিত তদীয় ভ্রাতা আজমের যুদ্ধ।

#### ত্রীগুরুর দিল্লী প্রবেশ।

তথ্ন গুরুর উপদেশ মত বাহাত্রর সা স্পৈন্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাহাত্ব সার ভাতা তারা-আজমও এসকল সংবাদ পাইয়া সহৈত্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে গুরুগোবিন্দও দিল্লীর দিকে অগ্রদর হইলেন। উভয় ভাতার দৈয় পরস্পর দমুখীন হইবা মাত্র যদ্ধ বাধিল। বাহাত্বর সা ধরম সিংকে সঙ্গে করিয়া হস্তীর উপর বসিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দেখিলেন ভ্রাতার অগণ্য সৈত্য তথন শ্রীগুরুর বাকো নির্ভর ভিন্ন আর কিছুই নাই; অগতাা তাহার 'গুরু ধ্যান' 'গুরুজান' ভাব হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম দিনের যুদ্ধে কিছুই স্থির ছুইল না। সূর্যা অস্তাচলে গ্মন করিলেন,—যুদ্ধও বন্ধ হুইল। বাহাতুর সার মনে স্টল বোধ হয় শ্রীগুরু কি চাহেন, তাহা স্থির না হওয়ায় তাঁহার ( গু ান সন্দেহ জিন্ময়াছে; এজন্ম তিনি উপযুক্ত শক্তি দিতেছেন না : তথন নন্দলালকে গুরুর নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন 🍃 পিতার দেশ্য অব্যায় দোষী মনে করিবেন না। উপযুক্ত সাহায্য দান कक्रन, कि पर प्रशास कित्रा वनून, बाहा हाहित्वन छाहा ना पिट एथन আমায় বিপ্রান করেন। বাহাছর সা কাতরভাবে এইরূপ জানাইলে, শুকু বলিলেন, তানি আমার প্রতি যেরূপ দ্বৈধভাব পোষণ করিতে-

ছেন, সেরপ না করেন; উঁহার মাতৃলকে আমার নিকট পাঠাইরা দিন।
ৰাহাত্ব সার মনে যে সন্দেহ হইরাছিল, গুরু তাহা জানিতে পারিরাছেন।
বুঝিয়া তিনি বিশ্বিত হইলেন এবং গুরু যেরপ লিখন চাহিয়াছিলেন,
সেরপ িখন সহিত হাকম বায়কে গুরুর নিকট পাঠাইয় দিলেন।

পর্দিন প্রাতঃকালে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তারা আজ্ম তাঁহার দৈখাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন.—শত্রুপক্ষের এই জনকয়েক দৈলকে এখনও মারিয়া জয়লাভ করিতে পার নাই কেন ? উহাদের এক এক জনের প্রতি তোমরাযে দশ দশজন পড়িতে পার। ও পক্ষে শিধ গুরুগোবিন্দ সিং আসিয়াছেন মনে করিয়া ভোরাও মন্ধ হইয়াছিস না কি ?'' এদিকে শত্রুপক্ষের অসংখ্য দৈন্য দুর্শনে বাহাতুর সা ব্যাকৃল হইয়৷ ভাবিতেছেন, এখন গুরু সহায় ভিন্ন উপায় নাই; পিতার লোষে আছামি লোষী, সে জন্ম গুরু ব্রিফারা করিলেন না। ধরমসিং বাহাত্র সার পার্শ্বেই এক হস্তীতে রহিয়াছেন। বাহাত্রসা ধর্ম-সিংকে বলিলেন,—''তুমিও আমার হইয়া গুরুকে ডাক। গুরু স্বয়ং আসিয়া রক্ষা করুন।" এমন সময় ভাগা আজমের সৈতা দল সজোরে আসিয়া বাহাত্র সার দৈত্যের উপর পডিল। তথন ''গেল গেল'' শব্দে বাহাত্ব সা কাত্র হইয়া উঠিলেন। ইহার পরই সকলের বোধ হইল যে, অদুরে সশস্ত্র গুরুগোবিন্দ সিং অশ্বপৃত্তে আসিতেছেন এবং তাঁহার সঙ্গে কত কত স্বরবীর সহিদ \* আসিতেছেন। তথন বাহাতুর সার প্রাণ কিরূপ হইল, তাহা বর্ণন করা যায় না। ধরম সিং বলিলেন, ঐ দেখুন গুরু আসিয়াছেন। বাহাত্ত সা বলিলেন,—আর ভয় নাই। ইহার, কিয়ৎক্ষণ পরেই শুনা গেল, তারা আজম তীরের আঘাতে

<sup>\*</sup> যাঁহারা যুদ্ধেক্ষতে একাকী হাজার সৈন্থ নিহত করিতে পারেন, শিংখর উাহা-দিশকে সহিদ বলেন।

হস্তী হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। সেই সমর আরও চৌদজন হস্তারোহী বোদার পতন হইল।

তথন যুদ্ধ বন্ধ হইল। অপরাপর রাজগণ, বাহারা তারা আজমকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল, তাহারা বাহাছর সার নিকট নিজ নিজ দৃত পাঠাইয়া তারা আজমের পতন বার্তা জানাইল। বাহাছর সা ধরম-সিংরের সহিত সত্মর তারা আজমের নিকট গিয়া তাহার কপাল হইতে ছইটা তীর উঠাইলেন। তথন, "এ তীর কাহার" বলিয়া তর্ক উঠিলে, পুরস্কারের লোভে অনেকেই "আমার তীর" বলিয়া দাবী করিল। বে দাবী করিল, তাহার তৃণস্থ তীরের সহিত মিলাইলে কাহারও সহিত মিলিল না। বাহাছর সা ভ্রাতার জন্ম তথন ছংথ প্রকাশ করিলেন—ভাই বীরধর্মে কার্য্য করিয়াছে তথাপি ভ্রাত্শোক হন্দরে আসিয়াছিল।

তৎপরে, দিন ছই পরে, বাহাছর সা পূর্ব্বোক্ত পাঁচ জন শিখকে এক একটা শ্রিরোপা (পাগড়া) দিয়া সংবর্জনা করিলেন এবং ধরমসিংকে বলিলেন,—আমি সৈভগণের ব্যবস্থা করিবার জন্ত আগ্রা বাইতেছি; তুমি গুরুকে সঙ্গে করিয়া আমার ভবনে আইস। ইহার পর বাহাছর সা আগ্রায় গেলেন এবং ধরম সিং শ্রীগুরুর নিকট গমন করিলেন।

ধরম সিং শুরুর নিকট উপস্থিত হইলে, শুরু যুদ্ধের বার্ত্ত। জিজাসা করিলেন। ধরমসিং বলিলেন,—জীশুরুত সকলই জ্ঞাত আছেন, তবে আমার মুখে শুনিবার ইচ্ছা, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন। এইকণা বলিয়া বোহাছর সার ব্যাকুলতা শুভ্তি সমস্ত বর্ণন করিলেন।

এই যুদ্ধ কোন্ স্থানে হইয়াছিল, 'স্থ্য প্রকাশে' তাহার কোন উল্লেখ নাই। অন্তান্ত ইতিহাদবেতারা বলেন,—ইহা আগ্রার নিকট হইয়াছিল। তবে 'স্থ্যপ্রকাশে' বর্ণনার ভাবে বোধ হর, ইহা দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্তী কোন স্থানে হইয়াছিল। এন্থলে 'স্থ্যপ্রকাশের' আরও চুই একটি ক্রাটির কথা বলিতে হইল। সমাট আরজক্রেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়াজেম (বা সাআলম) যে বাহাছর সা নাম গ্রহণ করিয়া সমাট হইয়া ছিলেন এবং তারা আজমের অপর নাম আজিজ (বা আজিম) ছিল, একথা, 'স্থ্যপ্রকাশে' পাওয়া গেল না। শিখদিগের পুস্তকে আনেক স্থলে আরজক্রেবেক নারজা বলিয়াছে; নামের একট প্রভেদ ধর্তব্য নয়।

এক্ষণে বাহাত্রসার প্রস্তাব অনুসারে শ্রীপ্তরু সদলে দিল্লী অভিমুখে বাতা করিলেন। শিখগণ পরস্পর বলাবলি করিলেন যে, এই যুদ্ধে বে দকল মুসলমান নিহত হইল, তাহাদের অনেকের আত্মীয়বর্গ দিল্লীতে আছে; স্তরাং দেই শত্রুপূর্ণ স্থানে গুরুকে সাবধানে লইয়া যাইতে হইবে। এইরূপ পরামর্শ অনুসারে শ্রীপ্তরুকে যমুনায় নৌকায় করিয়া দিল্লী সহরে প্রবেশ করান হইল এবং শিথেরা নৌকা ইইতে তাঁহাকে ত্রবীন বারা দিল্লী সহর দেখাইলেন। শ্রীপ্তরুর নৌকা তীরে লাগিলে, শুরুসদলে মতিবাগে গিয়া উপস্থিত ইইলেন। শিথদিগের এই ভীরুভাব দেখিয়া শ্রীপ্তরু বলিলেন,—"ভাল! শিথ দিল্লীতে থাকিবে না—ইহারা শুরুকে ভাল করিয়া দিল্লা সহর দেখাইতে পারিল না।"

দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া শিথ-পরিবেষ্টিত গুরুগোবিন্দ প্রথমেই প্রস্তাব করিলেন, — যেথানে গুরু তেগবাহাছরের সংকার হইয়ছিল, সেই শিসগঞ্জে সম্বরে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এখন আর সমাট আরক্ষজেব নাই, এখন গুরুহারা উপকৃত বাহাছরসা সমাট হইয়ছেন; স্থাতরাং এখন সচ্ছন্দে এ কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে।

তৎপরে কথা হইল,—গুরু সত্তরেই দক্ষিণে যাইবেন এবং শুরুপদ্ধী দ্বমকে দিল্লীতেই রাথা হইবে। এই কথা শুনিয়া মাতা স্থলরীক্ষী রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন; শুরু যে সম্ভান দিয়াছিলেন, তাহা হরণ করিয়া লইয়াছেন—চারিটীর একটীও নাই; একণে অনেক কষ্টের

পর স্বামিদর্শন করিয়া যে জীবনধারণ করিব, তাহাতেও বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন: তবে পুনরায় পুত্রদান দিয়া যথা ইচ্চা গমন করুন। ইহাতে ু গুরু স্থলরী ছীকে নানা উপদেশে, বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন,—"মুর্ক্ত কিছই থাকিবে না, নখরজগতে কিছুই থাকে না; একমাত্র ধর্মই সঙ্গের সাথী জানিবে: ভোমার পুত্র ক্ষাত্তধর্ম পালন করিয়া উৎকুষ্ট গতি লাভ ক্রিয়াছে, ভাহার জন্ম শোক ক্রিভে নাই : গত যোল বৎসরে ক্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তাহাত স্বচক্ষে দেখিলে: কত যুগযুগ তপস্থা করিয়া জীব যে পদ পায় না, তোমার পুত্র সম্মুথ-সমরে পড়িয়া, সেই পরম পতিলাভ করিয়াছে, সে জন্ম আর ছঃথিত হইওনা; তুমি এথানে আমার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তপস্তা কর, পরে আমার লোক প্রাপ্ত হুইবে; তাম আমার ধশ্মপত্নী-সামান। স্ত্রীলোকের ন্যায় রুপা শোক করিও না – উহা তোমাতে ভাল দেখায় না ; এখন শিখের কল্যাণ চাহ ; চারিটা গিয়াছে, এখনও কত রহিয়াছে; তুমি শিথদিগের কল্যাণ কার্য্যে নিযুক্ত থাক: তুমি এখানে থাকিলে সব বজায় থাকিবে।" গুরু স্থন্দরী-জীকে এইরূপ নানা কথায় উপদেশ দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। মাতার চক্ষে কেবল বাষ্প্রবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কম্বদিন এইভাবে গেলে একদিন শুরু শিখগণের সঙ্গে বেড়াইতেছেন, এমন সময় একটা অনাথ— পিতামাতা কর্ত্তক পরিত্যক্ত – শিশু গুরুর সম্মথে আনীত হইলে, গুরু তাহার পালনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে একদিন ঐ শিশুকে মাতা স্থল বীঙীর সমক্ষে আনয়ন করা হইল। মাতা উহাকে দেখিয়া। শুরুকে বলিলেন —ছেলেটা বেশ, ঠিক যেন আমার অজিতের মত: हेहारक प्यामाय ना ः अक व नितन, — हेहारक नहें अ ना, प्याप्त मात्राज কাঁস গলায় পরিও না: পরে এটীও তোমার ছংখের কারণ হইবে। তুমি প্রতাহ "গুরুগ্রন্থ" শুন: "ওয়াগুরু" মন্ত্র জপ কর; তাহা হইলে হৃদ্ঞে

শাস্তি পাইবে। মাতা স্থলরীজী মন্ত্রাদি জপ করিবেন, পূজাপাঠ করিবেন স্বীকার করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীগুরুতে অমুরোধ করিরা ঐ অনাধ ধুশিগুটীকেও লইলেন। এমন সময় সম্রাট বাহাত্রসার লোক আসিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া গুরু অন্তঃপুর হইতে বাহিরে গেলেন।

# দক্ষিণ্যাত্রা পর্ব।

---;•;----

### পঞ্চম পর্ববাধ্যায়।

#### 🖺 গুরুর দিল্লী হইতে আগ্রা যাত্রা।

সম্রাটের লোক যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া জানাইল,—স্মাট গুরুর সহিত সাক্ষাৎ চাহিতেছেন। গুরু বলিলেন, সম্বরে দক্ষিণ বাত্রা স্থির হইয়া গিয়াছে; সমাটকে অগ্রসর হইতে বল, আমি সম্বরে পশ্চাতে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইব। এই কথা বলিয়া গুরু স্মাটের লোককে বিদায় দিলেন।

তংপরে মাতা সাহেবদেয়া আ গুরুর সঙ্গে দক্ষিণ যাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। আ গুরু বাললেন, — তুমি স্থলরার সহিত এখানেই থাক। উভয়ে একত্র থাকিলে, উভয়েরই কষ্টের লাঘব হইবে। কিন্তু মাতা সাহেবদেয়া বলিলেন,— আমি শিথমাতা; গুরু যেখানে যাইবেন, সেখানে নৃতন খালসা প্রস্তুত হইবে; নবপ্রস্তুত শিশুকে যেরপ মায়ের পালন আবশ্রক, নৃতন খালসার প্রতি আমার তেমনই কর্ত্ব্য। এই কথা গুনিয়া মাতা সাহেবদেয়ার দক্ষিণ যাতায় গুরু সম্মত হইলেন।

ইতিমধ্যে শুরু তেগবাহাত্রের সংকার স্থলে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল। >
মাতা স্থন্দরীজী মন্দিরের কর্ত্রীরূপে অনাথ শিশুটীকে লইয়া দিল্লীতে
রহিলেন এবং থালসামাতা সাহেবদেয়ী স্থামিসকে দক্ষিণ চলিলেন।

গুরু সহচরগণের সহিত দিল্লী হইতে দক্ষিণ বাত্রা করিয়া প্রথমদিন মধুরা পৌছিতে পাঁচ ক্রোশ থাকিতে আড্ডা গাড়াইলেন এবং পরদিন্ প্রাতঃকালে মথুরার পৌঁছিরা ক্লফলীলা স্থল দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে কংসালয়, কংসকারাগার, বিশ্রামঘাট প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে শুরু অবশেষে বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। তথার গিয়া নন্দালর তৃণাবর্ত্তবধের স্থান, গোচারণের স্থান, গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি দেখিরা বেড়াইলেন। "স্থ্য-প্রকাশ" গ্রন্থকার ভাই সম্ভোষ সিং বলিয়াছেন:—

কৃষ্ণরূপ ধর থেলে কানেরে। গুরুরূপ ধরে সে ফেরে হেরে॥

অর্থাৎ কানাই রুফ্তরূপ ধরিয়া থেলা করিয়াছিলেন, এক্ষণে গুরুরূপ ধরিয়া উহা দেখিয়া বেড়াইতেছেন।

মথুরা বৃন্দাবনে বানরের দৌরাখ্য চিরদিনই আছে শিথদিগের পাগড়ী ধরিয়া বানরেরা টানাটানি করে; প্রীগুরুর স্কুমে কেহ বানরের উপর অত্যাচার করিতে পায় নাই। গুরু বানরদিগকে মিষ্টার প্রভৃতি খাতদ্রবা দিয়া শিথদিগের পাগড়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তৎপরে গুরু আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল চাহিলে শিথেরা এক ব্রাহ্মণ বিধবার নিকট হইতে জল আনিয়া দিল এবং সকলেই একবাক্যে এই ব্রাহ্মণ বিধবার পাবত্রতা প্রকাশ করিল। কিন্তু গুরু যথন শুনিলেন, গৃহস্থের বাড়ীতে শিশু সন্তান নাই, তথন সেই জল অপবিত্র বিলয়া ফেলিয়া দিলেন এবং শিথদিগকে বলিয়াছিলেন, যে বাড়ীতে শিশু নাই, দে বাড়ী পবিত্র নয়; কারণ দেবতারা শিশুর সহিত্বাস করেন। যে গৃহস্থলোক একাকী বাস করে, সে যতই পবিত্র থাকুক না কেন, তাহার গৃহ পবিত্র নহে। এই রূপে শুরু সন্ম্যাসী ভক্ত অপেকা গৃহস্থ ভক্তের অধিক প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ষাহা হউক গুরু সহচরগণের সহিত আগ্রা পৌছিতে চারিক্রোশ

থাকিতে এক আত্রবাগানে আড্ডা গাড়িয়াছিলেন এবং গুরুর তথার গৌছান সংবাদ আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিল।

শ্রীপ্তরু আগ্রার নিকটে আসিরাছেন শুনিরা সম্রাট আকবরের স্বসম্পর্কীর আগ্রানিবাসী থাঁনথানা অগ্রসর হইরা শ্রীপ্তরুকে নিজভবনে আনিবার জন্ম নিমন্ত্রণ করিরা পাঠাইলেন। শ্রীপ্তরুক তদমুসারে
সহচর (মুসলমান) থাঁনথানার ভবনে গমন করিলেন। থাঁনথানার
শ্রীপ্তরুকে বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে আদর যত্ন করিলেন। থাঁনথানার
দেহে একটা বেদনা ছিল; উহা শ্রীপ্তরুর শুভাগমনে আরোগা হইরাছিল; ইহাতে থাঁনথানার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়।

এদিকে প্রীপ্তরুর আগ্রায় শুভাগমন হইয়াছে শুনিয়া, সম্রাট বাহাছরসা
নিজ অমাত্য ওমরাওকে প্রীপ্তরুর নিকট পাঠাইরা আহ্বান করিলেন।
তদমুসারে প্রীপ্তরু সাহেবসিং ও আর পাঁচ জন শিথকে সঙ্গে করিয়া
সম্রাট দর্শনে গমন করিলেন। সম্রাট বাহাছরসা প্রীপ্তরুর আগমনবার্ত্তা
শুনিয়া নিজ প্রকোঠে আনিবার জন্ম ব্যবস্থা করিলেন; প্রীপ্তরুর সাহেবসিংকে সঙ্গে করিয়া বাদশাহের প্রকোঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথার
আরও কয়েকটী বিশেষ অমাত্য রহিয়াছেন। সম্রাট নিজ আসন হইতে
উঠিয়া গুরুকে প্রণাম করিলেন এবং চন্দনকাঠের আসনে বসিতে দিলেন।
প্রথমেই বাদশাহ যুদ্দের কথা উত্থাপন করিয়া কাহার তীরে তারা আজম
নিহত হইয়াছেন সেই কথা পাড়িলেন। বাদশাহ প্রাতার হননকারী
সেই তীর রাথিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রীপ্তরুর তীরের সহিত মিলাইবার
জন্ম তাহার একটা তীর চাহিয়া লইলে উভয় তীরের মিল হইল।

ত্রীপ্রভূ কহে পুরী অব<sub>-</sub> বাঁচে। গুরু ঘরসো সাওৎ রহো আছে॥

অর্গাৎ শ্রীপ্রভু ( শ্রীগুরু ) কহিলেন,—পুরী এখন বাঁচিল, অভঃপর

শুরু ঘরের (শিথ-সমাজের) প্রতি (বাদসাহের) বিশেষ অনুগ্রহ থাকে ইহাই প্রার্থনা করেন। গুরুগোবিন্দ সম্রাটের নিকট কেবল শিথ-সমাজের কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন: নিজের জন্ম তাঁহার কোন প্রার্থনা—হইতেই পারে না। শিথ-সমাজের কল্যাণেই গুরুগোবিন্দের কল্যাণ →ইহাই প্রকৃত স্বজাতি প্রেম।

এইরূপ কণাবার্ত্তার পর, "এখন স্থ্যে রাজ্য কর, তোমার সম কেহ হইবে না",—প্রী গুরু এই গুভ আশীর্কাদ করিয়া গাত্রোখান করিবেন, এমন সময় সম্রাট গুরুগোবিন্দের ললাটে রাজচিক্ত দেখিয়া সম্ভোষ প্রকাশ করিলেন। গুরুগোবিন্দের জন্ত সম্রাট "কলিস্টা" (উষ্ঠাষ) প্রস্তুত করাইয়া রাথিয়াছিলেন; তাহা (উষ্ঠায) গুরুগোবিন্দের মন্তকে পরাইয়া দিলেন এবং বহুমূল্যের ভেট গুরুকে অর্পণ করিলেন। তৎপরে সম্রাট বাহাত্রসার মন্তকে প্রীগুরু শিরোপা (পাগড়ী) দিয়াছিলেন। এইরূপে পরস্পরে বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল।

অতঃপর দক্ষিণযাত্রার দিন নিণয়-করণ বিষয়ে কথা হয়। এক্ষণে বর্ষা আদিয়া পড়িল; এগ্রুক আগ্রায় থাকিয়া চাতুর্মাশু সমাপন করেন সম্রাট এই ইচ্ছা জানাইলেন এবং গুরু তাহাতে সম্রত হইলেন। তৎপরে সম্রাট পল্টন দেখিতে গেলেন ও প্রিগুকু সাহেবদিংকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তবে আগ্রায় অবস্থানকালে মধ্যে মধ্যে বাদশাহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

গুরুগোবিন্দ এক্ষণে নিজের আডার নিয়মিত সভা করিছে লাগিলেন—শিং সমাগম হইতে লাগিল। একদিন এক স্থানিয়ার (স্বর্ণকার) আসিয়াছিল। প্রীপ্তরুর সহিত কথার সে শান্তি পার। অপর একদিন নওনিধি নামে জনৈক ক্ষত্রির গুরু দর্শনে আসিয়া প্রীপ্তরুকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—শিখদিগের কেশধারণের উদ্দেশ্য

কি—ইহা ত অক্ত কোন সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায় না।" এ গ্রহ পৌরাণিকভাবে কেশচ্ছেদন বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানের ছইটী নৃতন কথা বলিলেন:—

- (১) মুসলমানের কথা।—ভগবান্ যথন কেশ দিয়াছেন, তথন প্রথমে উহা রক্ষা করা হইত। পরে ইব্রাহিম নামে এক বাদশাহ হয়েন। তিনি কোন রমনীতে আসক্ত হয়েন। দেই রমনী বলে, যদি তুমি তোমার বিবাহিতা পত্নীকে তালাক [বিবাহভঙ্গ] দাও তাহা হইলে তোমায় নিকা [পেশাচিক বিবাহ] করিতে পারি। রমনী আরও বলে,—কিন্তু তাহার পর যদি তুমি কোন রমনীর নিকট যাও, তবে তোমার যে যে আল তাহার অঙ্গ শেশ করিবে তাহা কাটিয়। দিব। কামবশ হইয়া ইব্রাহিম বাদসাহ তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিছুদিন পরে তাহার প্রবিবাহিতা পত্মী একদিন বেশভ্বা করিয়া এরপভাবে রহিলেন যে,বাদশাহ ইব্রাহিম ভুলক্রমে তাহার নিকটে প্রমন করিলেন। কিছুদিন পরে বাদশাহ তাহার নিকটি বরা পড়িলেন। তথন পূর্ব্ব সর্ভ্র অনুসারে ইব্রাহিম বাদশাহের প্রায় সর্ব্বাঞ্জ কাটার জকুম হইল; কিন্তু তাহাতে বাদশাহের প্রাপ্তের কাল করিলেন। কাল বাবিয়া হকুম দেওয়া হইল। তাহাতেই সমতের স্কৃতি হইল এবং সর্ব্বাঞ্জের কেশচেছদেন বাবহা হইল। তথন বাদশাহ নিজের গৌরব রক্ষার্থে হকুম দিলেন, রাজ্য মধ্যে সকল পুক্রবকেই স্ক্রমেও কেশ মুঙ্লন করিতে হইবে। তপবধি মুসলমানদিপের স্ক্রমেও ও কেশচেছদেনের বাবস্থা হইলাছে:
- (২) হিন্দুর কথা ।— ভগবান্ পরশুরাম যথন পৃথিবী নিংক্ষত্রিয় করিয়া ছিলেন, তথন ক্ষত্রিয়-শিশু বা বালককে নারেন নাই। তাহাদের কেশচেছদন করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে পুনরায় ক্ষত্রিয় বল সংস্থাপিত হইলে, তাহারা ব্রাহ্মণদিগেরও কেশ মুগুনের বাবস্থা করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগের বারা শ্লোক রচনা করাইয়া শাস্ত্র মধ্যে বদাইয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ কেশচেছদনের পক্ষে যে সকল শ্লোক আছে, সে গুলি প্রশাস্তিয়া হিয়াছিলেন অর্থাৎ কেশচেছদনের পক্ষে যে সকল শ্লোক আছে, সে গুলি প্রশাস্তি ব্রিতে হইবে।

এইরূপে শিথ-সমাগমে কথন সম্রাটদর্শনে, কথন আগ্রা অঞ্চলে বর্ধা-কালে প্রকৃতির শোভা দর্শনে শ্রীগুরুর আননেদ দিন যাপন হইয়াছিল।

# দক্ষিণ্যাত্রা পর্ব।

### ষষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়।

#### 🕮 গুরুর আগ্রায় অবস্থান 🔻 প্রথম অংশ।

শীগুরুর আগ্রার অবস্থানের স্থান থাঁনথানার বাটীর নিকটেই ছিল। স্থতরাং থাঁনথানা শীগুরুর সাধুসঙ্গলাভে বিশেষ আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার মনে যে কোন চিস্তার উদয় হইত, তাহা শীগুরুর শীপাদপল্লে নিবেদন করিয়া, বিশেষ তৃপ্তি পাইতে লাগিলেন। একদিন শীগুরুর বিলেনে,—খাঁনথানা এই মাগ্রপদ প্রথমে স্মাট আকবরের মাতুল-পুত্রকে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু দেখিতেছি, তোমাকে এই পদ দিয়া উপযুক্ত পাত্রেই মাগ্র গ্রস্ত ইইয়াছে। এই রূপে শীগুরুও অকপট মুসলমান শিশুকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিতেন।

খানথানা শ্রীগুরুর পশ্চাতে থাকায় শ্রীগুরুর সভায় অনেক
মুসলমান আসিতে লাগিল। একদিন সভায় কাজামোলা প্রভৃতি আগ্রার
স্থানীয় পদস্থ সৈয়দ পাঠান মুসলমানগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার
মধ্যে কেহ শ্রীগুরুর প্রতি প্রেমবশত, কেহ বা বিদ্বেষবশত, কেহবা
নিজ নিজ সঙ্গিগণের উপরোধে আসিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর দৃষ্টি থেমন
সকলের প্রতি বহিয়াছে, সকলের দৃষ্টিও তক্রপ শ্রীগুরুর প্রতি রহিয়াছে; কিন্তু গুরুদ্বেষিগণ যেন তাহাদের দৃষ্টি শ্রীগুরুর প্রতি রাথিতে
পারিতেছে না—যেন গুরুর তেজে তাহাদের চক্ষু ঠিকরিয়া যাইতে
লাগিল। এমন সময় সরহিল্ নিবাসী জনৈক সৈয়দ শ্রীগুরুকে

ক ভকটা বিজ্ঞপভাবে বলিল,— আপনার অনেক কেরামৎ ( যাহবিছা ) শুনা যার, তাহার কিছু আমাদের দেখান। এীগুরু সৈয়দের কাপট্য ব্যবিষা প্রথমে বলিলেন.—আমি "কেরামৎ" কি আনি, সকলই সমাট বাহাত্রসা জ্ঞাত আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞানা করিবেন। তিনি একক পাঁচ হাজার লোকের মোয়াড়া ধরিতে পারেন। তথন সৈয়দ বলিল,— সমাটের কথা ছাডিয়া দিন -- তিনি সমাট। আপনার নিজের "কেরামৎ" দেখান। তখন প্রীশুরু পকেট হইতে একটী মোহর বাহির করিয়া বলিলেন. - এই আমার "কেরামৎ"। সৈয়দ বলিল. - ওত দৌলত - ধন। **গু**রু প্রথমে বলিলেন,—মনে করুন, ইহারই বলে, আমার যাহ: কিছু **ভ**নিয়াছেন, সকলই হইয়াছে। কথাগুলি এরপভাবে হইতেছিল. ষে সকলেরই মনোযোগ সেই দিকে। বছজনপূর্ণ সভা যেন এক-বারে নিস্তর; কেবল এতিফ এবং ঐ সৈয়দের বাক্যে নিস্তরতাভঙ্গ করিতেছে মাত্র। দৈয়দ বলিল,—দৌলতের বলে আপনি এত অভ্তত কম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, একথা আমরা স্বীকার করিনা বা বিশাস করিনা। তথন শুরু হঠাৎ শান শব্দে নিজ্বতরবারী নিজোষিত করিয়া দেখাইয়া বলিলেন,—''ইহাই আমার সর্বায়-ইহাই আমার কেরামং।" তথন সকলেই স্তন্থিত হইয়া গেল এবং ছষ্ট লোকের ভন্ন হইতে লাগিল। বিশেষ গুরু আরক্ত-লোচনে তরবারি ঘুরাইয়া বলিতে লাগিলেন,—ইহাতে এত কেরামৎ আছে যে, এখনই লোকের শির হইতে দেহ বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। তথন সৈয়দ লচ্ছিত ভাবে নীরব হইলেন। এইরপে সে দিনের সভা শেষ হইল।

পাঠান (মুদলমান) দিগের অপ্রতিহত প্রভাব গুরুগোবিন কর্তৃক নিবারিত হইতেছিল বলিয়া, তাহারা তাঁহার উপর বিরক্ত ছিল। তাঁহার আগ্রায় কয়েকদিন অবস্থানে তাহাদের যেন মহাকট্ট ছইতে

লাগিল। সামান্য পাঠান হইতে কাজীমোলা পর্যান্ত যাহারা তাঁহার উপর বিরক্ত, ভাহারা পরস্পর গুরুগোবিন্দের নানাপ্রকার রুখা দৌরাত্ম্যের কথা উত্থাপন ও আলোচনা করিতে লাগিল: ক্রমে কয়েকজন মুদলমান প্রজার আবৈদন উপলক্ষ করিখা স্থানীয় কাজী শ্রীগুরুর প্রতি পরওয়ানাজারী করিল যে, কুমাপনি অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করুন; কারণ, স্থানীয় লোক আপনার দৌরাজ্যো বড় পীড়িত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে শ্রীশুকৃকর্তৃক দৌরাজ্যের নামগন্ধও ছিলনা। কিন্তু ঐক্লপ কথা উদ্ভাবন করিয়া ক্রমে সম্রাটের মন বিগড়াইবার উদ্দেশ্যে এই পরওয়ানা লিখিত হয়। গুরু উহা**দের** মনোগতভাব ব্ঝিয়া পর এয়ানা থানি স্বহস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তথন কাজী ক্রোধান্ধ হইয়া এ বিষয় সম্রাট বাহাগুরুসাকে জানাইলেন। সম্রাট বলিলেন.—গুরুগোবিন্দ কাহারও বাধ্য নহেন জানিবে উনি স্থ-ইচ্চায় ভায় সহত লোকহিতকর কার্যা করেন বলিয়া জ্ঞানতে পারা গিয়াছে। সমাটের এই উক্তিতে প্রকলে নীরব হইল।

## দক্ষিণ্যাত্রা পর্ব।

#### সপ্রম পর্কাধ্যায়।

#### প্রীগুরুর আগ্রায় অবস্থান। দ্বিতীয় অংশ।

শ্রষ্য প্রকাশ বলেন,—এ সময় ছোট বড় প্রায় বাহারজন নিকটস্থ রাজা জনে জনে শ্রীগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীগুরু সকলেরই মঙ্গলপ্রার্থী। রাজাদিগের আথিক ও সামরিক অবস্থার সংবাদ লইভেন। রাজগণ যাহাতে লোকপ্রিয় এবং প্রজা-হিতৈষী হয়েন, সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং হিন্দু রাজার রাজ্যমধ্যে যাহাতে গোহতাা নিবারিত হয়, সে জন্ম বিশেষ করিয়া বলিতেন।

এইরপ একদিন রাজা জয়িদং ও রাজা অজিৎদিং গুরুদর্শনে আদিয়া ছিলেন। গুরু তাঁহাদের কুশল মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া গোহত্যা নিবারণের কথা বলিলেন এবং হিল্দুর কন্তা পাঠানকে (মুসলমানকে) দেওয়া না হয়, সে জন্ত পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা আগুরুর সাক্ষাতে গোহত্যা নিবারণ প্রতিজ্ঞাও হিল্দুর কন্তা মুসলমানকে দেওয়া নিবারণ চেষ্টা করিবেন বলিয়া সপথ করিয়াছিলেন। এই তুইজন রাজপুত রাজা তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যহইতে ক্যাইগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন এবং পাঠানকে (মুসলমানকে) কন্তাদান সম্বন্ধে আগুরুর সাক্ষাতে বিশেষ লক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ঐ বিষয় প্রায় নিবারণ করিয়াছিলেন। আগুরুর ইহাদিগের প্রতি তুই হইয়া রাজা জয়সিংকে 'দিপর' নামক বজ্ঞা ও রাজা অজিৎদিংকে ধহুর্বাণ দিয়া উৎসাহিত ও সংবর্জনা

করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়ারের রাজাও জীগুরুর নিকটে আসিরা সক্তোষণাভ করিয়াছিলেন।

গুরু যে বাগানটীতে বাস করিতেছিলেন, ইহার পার্শ্ববর্ত্তী আরও করেকটা বাগানের ভিতর দিয়া সমাটের প্রাসাদে পৌছান যায়।

একদিন শ্রীগুরু আপন কাননাবাদে সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় জোহার সিং স্থানিয়ারের (স্বর্ণকারের) কতা এত্তিকর জন্য কতক গুলি দ্রবা লইয়া আদিয়া জ্রীগুরুকে ভেট দিয়া প্রণাম করিল। কন্যাটী বেশ স্থলরী: তাহার উপর শ্রীগুরুর নিকটে আসিতেছে বলিয়া সে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হইয়া কতকটা বেশভূষা করিয়া আসিয়াছিল। ক্সাটী শ্রী গুরুকে প্রণাম করিয়া শিথদিগের পার্শ্বে ধীরভাবে উপবেশন করিল। **এী গুরু তাহার পরিচয়াদি লইতেছেন, এমন সম**য় সমাট বাহাত্রসা ইতন্ততঃ উন্থানে পাদচারণ করিতে করিতে শ্রীগুরুর সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের আগমনে সকলেই ব্যস্ত হইলেন। শ্রীপ্তরুর আজ্ঞার সমাটের জন্ম যথাসাধ্য আসন দেওয়া হইল ৷ সমাটের নয়ন ঐ জোহার সিং স্থনিয়ারের ক্যার প্রতি নিপতিত হইল। সম্রাট কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। কিন্তু শ্রীগুরুর সাক্ষাতে সামলাইয়া লইয়া এ ভরুকে যেমন নমস্বার করেন, সেইরূপ করিলেন। সমাটের চিত যে চঞ্চল হইয়াছে, ইহা অপর কেহ লক্ষ্য করুক বা না করুক, ঐত্তরুর সর্বাদশিনী দৃষ্টিকে উহা অতিক্রম করে নাই। সম্রাট তুই একটা কথার পর যেন মুদলমানধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশের জক্তই বলিলেন. "কলমা" পাঠের এতই ক্ষমতা যে, যদি কোন রমণী "কলমা" পাঠ করিয়া বাদসাহের নিকট গমন করে, তথাপি সে স্বর্গলাভ করে। সম্রাট কথাগুলি এরপ স্থারে বলিলেন, যেন প্রায় সকলে এবং বিশেষ করিয়া ঐ রমণী শুনিতে পায়। এ এক বলিলেন.—কর্ম্মের ফল অবশ্রম্ভাবী: পাপের

ফল ভোগ করিতেই হইবে: "কলমা" পড়িলেও ধর্মনাশরপ পাপ হইতে অব্যাহতি হইবে না; এ বিষয়ে একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি। অনস্তর শুরু একটা মুদ্রা বাহির করিয়া বলিলেন, দেখুন এই মুদ্রাটী বাদ-সাহের চিক্তে চিক্তিত : কিন্তু এটাতে দোষ আছে, ইহাকে লইয়া "কলমা" পডিয়া ভাঙ্গাইতে দিতেছি। এই কথা বলিয়া তদ্ৰূপ ক'রয়া মুদ্রাটা कामभ नारम करेनक वालित शास्त्र विद्या विलालन हेश वाजात शहरा ভাঙ্গাইশ্বান-স্বয়ং বাদশাহ অপেক্ষা করিতেছেন, সম্বরে আসিবে। লোকটা টাকা ভাঙ্গাইতে চলিয়া গেলে. সমাট তথনও "কলমা' পাঠের মাহাত্মা কার্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীগুরুও কর্মমাহাত্মা বুঝাইতে ক্রতী করিলেন না। কিছু পরে কোদপ, দেই মুদ্রা লইগা ফিরিয়া आमिया विलल, मकल (माकानमायर देश (मकी वा तमाय क विलय কেরত দিল, অধিকন্ত আমায় গালি দিল। তথন এ গুরু বাদশাহকে বলিলেন, আপনারই মুদ্রা, আপনারই রাজ্যে "কলমা" পাঠেও চলিল না: তখন স্বৰ্গরাজো নীচকর্মা কিরুপে স্থান পাইবে ? এইরুপে স্থাটকে ধারভাবে ব্রাইবার চেষ্টা করিয়াও যথন স্মাটের মনের চাঞ্চল্য নিবারিত হইল না, তথন গুরু পুনরায় বলিলেন,—"ভাল, সমাট ৰলন দেখি, ঐ রমণীদর্শনে আপনার মনের চাঞ্চলা হইয়াছে কি না এবং দেই জন্য আপনি একথা উত্থাপন করিয়াছেন কিনা ?" খ্রী গুরুর এই সরল প্রশ্নে সমাট বিশ্বিত হইয়া কাত্রভাবে নিজ মনোভাব স্বীকার করিলেন। তথন শ্রীগুরু কহিলেন,—"আপনার অন্ত-মতি হয় ত ঐ রমণীকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিই।" তথন রমণী কাতরম্বরে বলিল.—"ইহাতে আমার ধর্ম রক্ষা কিরুপে হইবে ?" গুরু বলিলেন.—সে ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া আমার কথামত কাঁব্য কর। এবং সমাটকে বলিলেন, আপনি অগ্রসর হউন এবং

আপনার একটা লোককে বলিয়া দিন, উহাকে কোথায় লইয়া ৰাইবে।

এইরপ কথাবার্ত্তার পর সমাট নিজ ঈপিত কক্ষে গমন করিলেন।

শীপ্তরুপ সমাটের লোকের সহিত ঐ রমণী ও একজন সশস্ত্র শিধকে
পাঠাইরা দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্যা! সমাট নিজ কক্ষ হইতে ঐ তিন
জনকে আসিতে দেখিয়া কেমন বিহরল হইয়া পড়িলেন। উহারা বতই
ঐ কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই বাদশাহের ভর বৃদ্ধি হইতে
থাকিল! তথন তিনি দ্র হইতেই উহাদিগকে এই বলিয়া অগ্রসর
হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন,—"তোমরা আসিও না," "তোমারা
আর অপ্রসর হইও না", "তোমরা ফিরিয়া যাও" ইত্যাদি বলিতে
লাগিলেন। তথন উহারা শীপ্তরুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সমাটের অনুজ্ঞা
জানাইলে সকলে "ধন্ত গুরুল" শব্দে সভাস্থল ও কাননভূমি মুথরিত করিয়া
ভূলিল।

# मिक्क न्यां वा शर्व।

### অফ্টম পর্ব্বাধ্যায়।

#### শ্রীগুরুর আগ্রায় অবস্থান। তৃতীয় অংশ।

এইরপে দিন যাইতেছে, ক্রমে পুদ্ধর তীর্থের বার্ষিক স্নানে যাইবার দিন আদিল। কত কত হিন্দু ও শিথ এই পুদ্ধর তীর্থসানে গমন করিল। সেই সময় খাঁনখানা সম্রাট দশনে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সম্রাট শুনিলেন, গুরুগোবিন্দ পুদ্ধর্ম্নানে যান নাই। এই কথা শুনিয়া সম্রাট গুরুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি ভ ছিন্দুর পীর, আপনি এমন দিনে পুদ্ধর্ম্নানে গমন করেন নাই কেন ? তাহাতে শ্রীগুরু বলিলেন—

শুন সাহেব শ্রীমুখ ফরমারে। হিন্দু তুর্ক চলতে জস ভরে॥ খারে ধাওরার হাস দোনোকের। দের উপদেশ যথাহিতহের॥

ষ্মর্থাৎ সম্রাট বাহাছরের কথা শুনিরা শ্রীগুরু শ্রীমুখে বলিলেন,—হিন্দু স্বাদান উভরে থার থাওরার যে যেরূপ হর চলে, কিন্তু উভরের বাহাতে হিত হর, আমি তাহাই উপদেশ দিরা থাকি।

তাহাতে বাহাত্রসা বলিলেন,—মুসলমানে এক ঈশ্বর মানে, হিন্দু "ইমান" বলে, আপনি কি বলেন ? তাহাতে শুক্ল বলিলেন,—''লাত পাত সব বিগড় গিয়া" অর্থাৎ জাতি ধর্ম সব নই হইরা গিয়াছে; হিন্দু ও মুসলমানে কেবল বিবাদ করিতেছে; উহাদের বিবাদ মিটাইবার জন্ম আমার ধর্ম থালসাপন্থ মধ্যন্থ অরূপ জানিবেন। সমাট্ বাহাত্রসা গুরুর মতবাদ কভক বুঝিরা চুপ করিয়া রহিলেন। সেদিনের মিলনে এই পর্যান্ত হইল। সমাট্ মধ্যে মধ্যে প্রীঞ্জর জন্ম বেদানা, কিসমিস, পেস্তা প্রভৃতি ভেট দিয়া ভাঁহার সংবর্জনা করিতেন।

একদিন সমাটের এক ওমরাও আগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিয়া বলিলেন,—দেদিন সমাটের সাক্ষাতে আপনার যেরপ ধর্মনতবাদ শুনিলান, তাহাতে বড়ই তুই হইরাছি; আবার অন্ত বিজ্ঞায়ও আপনাকে বিলক্ষণ দক্ষ বলিয়া জানি। আনন্দপুর, চমকোর প্রভৃতির যুদ্ধে আপনার নিরতিশয় রণপাণ্ডিতা প্রকাশ পাইয়াছে; এক্ষণে আমার ইছা, আপনার তীর-বর্ষণ কির্প, তাহা স্বচক্ষে দেখি। গুরু তখন তারপূর্ণ তুণ ও ধমুক লইয়া জিজ্ঞানা করিলেন,—"কাহার উপর তার নিক্ষেপ করিব, বল।" ওমরাও কিছু দূরে একটা বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন,—"ঐ গাছে তীর মাক্ষন।" তদমুদারে ওক্ষ তার মারিলেন। ওমরাওয়ের বোধ হইল, গুরু একটিমাত্র তীর ছুড়িলেন; কিন্তু দেখেন, সেই বৃক্ষেপাঁচটি তীর লাগিয়াছে। ইহাতে ওমরাও বিশ্বয়াভিত্ত হইয়া বলিলেন,—"শুরুবিত্বা" শিল্পাশ্যাণ

ওমরাও প্রীপ্তরুর শস্ত্রবিতা দেখিয়া গিয়া একদিন স্ফ্রাট্কে বলেন,—
"আপনারা উভয়ে একদিন শিকারে গমন করুন।" স্ফ্রাট্ ওমরা গরেব
কথায় শ্রীপ্তরুর সহিত শিকারে বাইবার বাবস্থা করেন। সেই শিকারে
প্রীপ্তরু অথবা স্ফ্রাট্ বিশেষ কোন কৌশল দেখনে নাই সোদন শ্রীপ্তরুর বাজপক্ষীর ও ব্যাজসদৃশ "চিত্রার" (কুকুেবে) শিকার-নৈপুণা দেখা
গিয়াছিল বিশন্ধী নামক জনৈক মুস্তুমন একটা বাধ শিকার

করায়, এ গুরু তাহাকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। ইহাতে বাজিদাখা হিংসা প্রকাশ করে এবং বলে যে, ও বাঘটাকে সকলেই তাড়া করিয়াছিল এবং বিশন্দর্খা যেথানে অবস্থিত ছিল, সেধানে থাকিলে যে কেই উহাকে মারিতে পার; তবে রোসন সিং যে বাঘ মারিয়াছে, উহা প্রশংসার বোগ্য। রোসনসিংকে পুরস্কার দিতে গেলে, সে গুরুকে বলিয়াছিল,— "আমি অর্থ পুরস্কার চাহিনা; এ গুরুর কুপাপ্রার্থী; উহাতেই সর্কাসিছি লাভ হয়।"

এইরপে আগ্রায় শ্রীপ্তরুর আনন্দে দিন যাপন হইতেছিল। এমন সময় তিনি একদা নন্দলালকে ডাকাইয়া বলেন,—'বাহাছ্রসা নিক্টক সিংহাসন পাইয়াছেন; প্রক্ষণে হাকমরায় ও বাদশাহের মাতৃলকে ডাকাইয়া বাহাছ্রসার লিখন অফুসারে আমার যে ছইটা প্রার্থনা আছে, তাহা জানাইয়া, পূর্ণ করাইয়া লইতে হইবে।'' তদমুসারে নন্দলাল সমাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, হাকম্রায় ও সমাটের মাতৃলে সাক্ষাতে পর দিন শ্রীপ্তরুর প্রার্থনা শুনিবার দিন ধার্যা হইল। উহাদের সাক্ষাতে শ্রীপ্তরুকে ডাকান হইলে, শ্রীপ্তরুক পূর্ব্বোক্ত লিখন অফুসারে দাবী জানাইয়া বলিলেন:— সরহিন্দ বন্ধীর স্ক্রবা ও তাহার সহায়তাকারী ও উৎসাহদাতা যে যে আনন্দপুরে উৎপাত করিয়াছিল এবং শিশু 'শুক্রু মারদ্বারকে অন্তায়পূর্বক বিষম অবিচারে নিহত করিয়াছিল, তাহাদিরকে বাঁধিয়া আমার (শ্রীপ্তরুর) হতে অর্পণ করা হউক; তাহাদের প্রতি আমি যথেছে ব্যবহার করিব; ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা; এই প্রার্থনা পূর্ণ হইলে অপর প্রার্থনা জানাইব।''

শ্রীপত্তকর প্রার্থনা শুনিয়া সমাট একবারে শুস্তিত হইয়া পড়িলেন। বক্তকণ চিন্তার পর বলিলেন, এ বিষয়ে মন্ত্রীদিগের সাহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিব। এই পর্যান্ত কথার পর শ্রীক্তক চলিয়া গেলেন। তৎপরে সম্রাট মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রিগণ বলিলেন,—"আপনি যে শ্রীগুরুর সাহায্যে সাম্রাজ্যের একাধিপত্য পাইরাছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আপনি এখন নৃতন বাদশাহ; এখন একজন স্থবা ও তৎসাহায্যকারীদিগের প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই অক্সান্ত স্থবাগণ মিলিত হইয়া বিল্যোই উপস্থিত করিবে।" অবশেষে, বহু আলোচনার পর, স্থির হইল যে, এ বিষয়ে শ্রীগুরুর নিকটে বিনয়পুর্বাক এক বৎসরের সময় লওয়া হউক।

বাহশাহ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শের পর, ঐগুরুকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রার্থনা-পূরণ বিষয়ে বৎসরেককাল সময় চাহিলেন এবং মন্ত্রিগণ যেরূপ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, বিনয়পূর্বক সে সকলও ঐগুরুকে জানাইলেন। বাদশাহ এক্ষণে আপনার প্রতিজ্ঞাপূরণে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেভি ঐগুরুক বলিলেন,—"আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি, তুমি যে লাকের পূত্র, তাহাতে তুমি পরে কথা রক্ষা করিবে না; প্রথম প্রার্থনারই যথন এই দশা তথন আর দিতীয় প্রার্থনা জানাইয়া কি করিব! কিন্তু সম্রাট্ জানিবেন, যদি আমার প্রার্থনা পূল না হয়, তবে আমার তেজ দিয়া এমন এক শিথ প্রস্তুত করিব যে, সেই তেজা শিথ আমার শক্রকে একবারে বিমদ্দিত করিবে; সরহিন্দবেতী একবারে ছারখার করিবে।" এইরূপ বলিতে বলিতে ঐগুরুক ক্রোধভরে সম্রাটের সভা হইতে উঠিয়া গেলেন।

কেহ কেহ বলেন,—গুরুগোবিন্দ সমাট বাহাহরসার অধানতার এই সমর সামরিক বিভাগে "চাকরী" শ্বীকার করিয়াছিলেন। "স্থাপ্রকানে" তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। শিশেরাও ইহা শ্বীকার করেন না।

## দক্ষিণযাত্রা পর্বব

-----

### নবম পর্ববাধ্যায়।

শ্রীশুরুর আগ্রা পরিত্যাগ ও তাপ্তী নদীতীরে অবস্থিতি।

তৎপরে এক দিন বাদশাহ শুরুকে বলিলেন,—"অ্তঃপর আপনার চাতৃমাশ্য প্রায় শেষ হইয়া আদিল; এইবার রাজপুত রাজপণের উপর পরওয়ানাজারি করি; তাহারা আদিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া যাউক; তৎপরে দক্ষিণে যাত্রা করা যাইবে।" শ্রীগুরু বলিলেন,—"এক্ষণে ৮দেবী পক্ষ পড়িল; আমি ৮দেবী পুজা করিয়া দক্ষিণ যাত্রা করিব।"

৺ংগেৎিসবের কয়দিন নিয়মিত ৺আয়ুধপূজা ৺চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি এবং
আবালরদ্ধবনিতা ও ধনী নিধন নির্বিশেষে বহুজনকে পূরী পঞ্চামৃত
প্রভৃতি থাওয়ান হইয়ছিল। তৎপরে পূজাদি সমাপনাস্তে ত্রয়েদশীর দিনে
ভাগুরু দক্ষিণযাত্রা করিলেন। সম্রাট তৎপূর্বেই যাত্রা করিয়াছিলেন।
ভাগুরু প্রথম দিন আগ্রার দক্ষিণে এক দীর্ঘিকা-তীর পর্যান্ত গিয়।
রাত্রি কাটাইলেন। পরে তথা হইতে তিন মাইল দূরে গিয়া সম্রাট
আরঙ্গলেবের এক পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নাম "স্ব্যপ্রকাশে"
প্রকাশ পায় নাই। ভাগুরু বোধপুরে গেলে রাজা অজিত সিংহের
সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

তথা হইতে সহচরগণসহ প্রীপ্তরু চিতোর নগরে উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে ঘোড়ার ঘাসকাটা :উপলক্ষে এক দল পাঠানের সহিত শিপদিগের একটা ছোট রকম বুদ্ধ হয়। ইহাতে এ গুরু শিপদিগকে বলেন,—বিনা হকুমে তোমরা যাহার তাহার সঙ্গে লড়াই করিও না; উহা ভাল কার্য্য নহে। এ এক গুনিলেন,—বে রাস্তা দিয়া তিনি যাইতেছেন সে রাস্তার অগ্রসর হুইলে, পথ খারাপ পাইবেন; সকলে অপর রান্তা দিয়া যাইতে পরামর্শ দিতে লাগিল। কিন্তু গুরু ধারাপ রান্তারই অফুসরণ করিয়া ক্রমশঃ নর্মদাতীরে পৌছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—সম্রাট বাহাত্তর সা পূর্ব্বেই তথার পৌছিয়াছেন। এথানেও ঘোড়ার ঘাস উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে শিথ ও পাঠানে গণ্ডগোল হয়। শিখ পাঠানে গণ্ডগোল থামাইবার জন্ম শ্রীগুরু প্রিরশিষ্য মানসিংকে পাঠাইয়া দিলেন। তথন উভয় দলে রীতি-মত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং দেখা গেল যে, পাঠান দলটা অপর কেহ নয়, উহা বাদশাহের সৈতা! তখন অনেকে বলিতে লাগিল যে. ষথন শ্রীগুরুর সহিত বাদশাহের স্থ্য হইয়াছে, তথন শ্থিও পাঠানে এ যুদ্ধ অকারণ: কিন্তু উভয় দলে এরপ সকল লোক রহিয়াছে, যাহারা আনন্দ-পুরে যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিল এবং সেই শত্রুতা উপলক্ষ করিয়া বিবাদ করিতেছে। যাহা হউক. মানসিং মধ্যস্থতা করিতে গিয়া নিহত হইলেন: প্রথমে একটা গুলি আসিয়া তাঁহার উদ্ধীষ কেলিয়া দিল; পরে অপর ছই গুলি তাঁহার বক্ষান্তলে লাগায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এতিক মানসিংহের মৃত্যু সংবাদ পাইরা অত্যন্ত ছ: ধিত হইলেন। মানসিং একজন প্রকৃত বীর এবং চমকোর যুদ্ধ হইতে তিনি ছায়ার ন্তার প্রীগুরুর সঙ্গে ছিলেন। সম্রাট বাহাত্ব সা এই সংবাদ পাইয়া हकूम मिलन रा. बाहाजा निधमिरागत विकृत्व खर् छेरखानन कतिबारह, তাহাদের সকলকে বাঁধিয়া এঞ্জের হত্তে অর্পণ করা হউক এবং এঞ্জু তাহাদের যেরপ বিচার করেন. তাহারা সেই দশাই প্রাপ্ত হউক।

শ্রী ওরু বাদশাহের এই ছকুমে বলিলেন,—"বাহা হইবার, তাহা হইয়াছে; উহাদের মারিয়া আমি আমার মানসিংকে আর ফিরিয়া পাইব না। বিশেষ আর একজন বাঁধিয়া দিবে, আর আমি মারিব, এরপ প্রবৃত্তি আমার কথনই নাই। বাদশাহের ছকুমে উহারা সাবধান হইয়া চলুক।"

এদিকে অতঃপর গুরুগোবিন্দ যেখানে যাইতেছেন, সেইথানে শিথেরা নানা দ্রব্যের ভেট লইয়া প্রীগুরুকে অর্পণ করিতেছে; নৃতন ধালসা বিস্তর হইতেছে; ভেট দ্রব্যের সঙ্গে মুদ্রাও বহুপরিমাণে আসিতেছে।

সম্রাট বাহাত্বর সা অধিকদিন নশ্বদাতীরে থাকিলেন না। আরও
দক্ষিণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীগুরুও সহচরগণসহ তৎপশ্চাৎ
চলিলেন এবং ক্রমে তাপ্তী নদীতীরে বুরহানপুর-নামক স্থানে
আসিয়া শ্রীগুরু আড্ডা গাড়িলেন।

## नार्पत १र्व ।

#### প্রথম পর্ববাধ্যায়।

### সাধু-সন্মিলন। শ্রীশুরুর নাদের সহরে প্রবেশ ও তথায় অবস্থিতির ব্যবস্থা।

তাপ্তী নদীতটে ব্রহানপুরের ছাউনির স্থান গুরুণোবিন্দের কতকটা
প্রীতিপ্রদ বোধ হইলে, তিনি করেক দিন তথার থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ
করিলেন, সম্রাট বাহাত্বর সা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইলেন। ব্রহানপুরে
এক সাধু বাস করিতেন; তিনি গুরুণোবিন্দের গুভাগমনবার্ত্তা গুনিরা
সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নদীতীরে শিথ-বেষ্টিত সভার শীগুরুকে
দ্র হইতে দেখিরাই সাধু বড়ই আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।
গুরুণোবিন্দেও সাধুর অপূর্কামৃত্তি দর্শনে সভা হইতে উঠিয়া সাধুর
সহিত মিলিতে অগ্রসর হইলেন। উপস্থিত শিথগণ এই মিলন দর্শন
করিয়া বড় প্রীতি পাইলেন। উভয়ের উভয়েকে নমস্কার ও বক্ষে কক্ষ
দিয়া আলিঙ্গন করিলেন। উভয়েরই নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত হুইতে
লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে সামলাইয়া উপবেশন করিলেন। পরস্পর
বেরূপ কুশলানি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বোধ হইল বেন,
তাঁহাদের বহুকালের পরিচয় ছিল। সাধু বৃদ্ধ হইয়াছেন; তিনি তপঃসিদ্ধ;
এজন্ত বয়স অপরে অন্থমান করিতে পারে না। সাধু বলিলেন,—তুমি
ক্রিয়াছ এই সংবাদ ব্রহার পুত্র নন্দের নিকটে পাইয়া পাট্না সহরে

তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তথন তোমার পিতা তেগবাহাত্রের সঙ্গে
শামার পরিচয় হয়। আমার বয়স এখন প্রায় চারিশত বৎসর হইয়াছে।
আমার যখন অল্ল বয়স, তথন গুরু অঙ্গদের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল; কথিত আছে, কলিয়্গে অত্যস্ত অত্যাচারে ধরা প্রপীড়িত হইলে,
শামং বিষ্ণুর আবির্ভাব হইবে। তুমিই সেই অত্যাচার নিবারণ
করে আবির্ভূত হইয়াছ। তোমার পিতা তেগবাহাত্রের সঙ্গে
আমার এ সকল কথা হইয়াছিল; তুমি ঘোর অত্যাচার হাস
করিয়া এদিকে আসিতেছ গুনিয়া, আমি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা

শুরুগোবিন্দ এই সকল কথা শুনিয়া বিনিল্ন,—''আপনার যেরূপ প্রেম, তাহাতে আপনার সর্ব্বিই ভগবদ্দনি হয়; সেই জন্ম ওরূপ বালতেছেন; আপনি প্রেমে প্রমাত্মাকে বদ করিয়াছেন; আপনার মার জন্ম হইবে না; আপনাকে স্পর্শ করিয়া আজ আমি ধন্ম হইলাম। সাধু বলিলেন,—এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই বে, অভ সদলে আমার আশুমে সেরা গ্রহণ করেন।

এইরপে সে দিন সাধুর আশ্রমে সকলের নিমন্ত্রণ হইল।
সাধু নানাপ্রকার থাত জব্যের আয়োজন করিয়াছিলেন; সকলেই ষড়রসের আস্থান পাইয়াছিল। বহু পরিমাণে কড়া প্রসাদ (মোহনভোগ)
হইয়াছিল। পরিতোষপূর্বক আহার করিয়া গুরু সহচরগণের সহিত
প্রায়শীনজের আড্ডায় ফিরিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সমাট্ বাহাত্রসার পত্র লইয়া ত্ই দূত আসিরা উপস্থিত হইল। সমাট্ ঞীগুরুকে লিথিয়াছেন,—আপনাকে ছাড়িয়া আমি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি; কিন্তু আপনার অদর্শনে আমার মন বিভূচঞ্চল, হইয়াছে। আপনি, আমার পীর; আপনি সকল বিষয়েই সমর্থ,

আপনা হইতেই আমার সর্বাম্ব: আপনার অদর্শনে আমি থাকিতে পারি না; অতএব আপনি সত্তর আসিয়া দর্শন দিবেন। এীগুরু সমাটের এই প্রেমপূর্ণ পত্র পাইয়া দৃত্ত্বয়কে বলিলেন,—তোমরা চল, আমি যাইতেছি। তথন 🗟 গুরু আরও দক্ষিণে যাইবার জ্বন্ত প্রস্তুত হইয়া অখারোহণে চলিলেন।

কিছু দুর গিয়াই শ্রীগুরু দেখিলেন যে, সমাট অশ্বপ্রে আসিতেছেন। পথিমধ্যে পরম্পরের দর্শন পাইয়া উভয়েরই আনন্দ হইল। ক্রমে উহারা পুর্ঞামন নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। এখানে নাগপুর ও পুনা অঞ্চলর শিবগণ আসিয়া মিলিত হটল। পঞ্জাব অঞ্চল হউতে এ অঞ্চলের লোকের বেশভূষা, আচার ব্যবহার ও ক্থা বার্ত্তা অনেক স্বতম্ভ দেখিয়া আঞ্চলর অনুচর শিখ্যণ বিশ্বিত হইল। আগন্তক শিখ্যণও ওজপভাব দেখাইল। কিন্ত উভয় অঞ্চলের লোকের সন্মিলনে এক অপূর্ব আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল

এইরপে সানন্দে বহুনগর, গ্রাম, নদা, পাহাড় প্রভৃতি পার হইয়া. এতিক সমাটসহ পুণ্যতোয়া গোদাবরী তারে বছ পুরাতন নাদের সহরে আসিয়া পৌছিলেন। শিথেরা নাদের সহরকে আফজলপুর বা "হজুর সাহেব" বলে। সমাট সহরে অবস্থান করিলেন। এীগুরু সহরের বাহিরে একটী স্থান পছল করিয়া বলিলেন,—বছকাল হইতে এটা আমার স্থান। এ। এফ যে স্থানটা পছল করিলেন, উহা াতথন এক মোগলের অধিকারে ছিল। শুরুগোবিন উহাকে নিজের প্রাতন স্থান বলিলে ঐ মোগলের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। সম্রাটকেই বিবাদের মধ্যন্ত স্বীকার করা হইলে, সম্রাট দেখিলেন. বে মোগল ভ বছদিন এথানে বাস করিতেছে, এবং এগুরু ভ আমার সঙ্গেই আসিলেন-অথচ উহার পুরাতন স্থান বলিয়া উনি দাবী

করিতেছেন; প্রীপ্তরুর মুথে কথন মিথ্যা কথা বাহির হইতে পারে না; এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন গৃঢ় রহস্ত আছে। মোগল ভাবিলেন,—বাদসাহ যদি ভাষ্য বিচার করেন, তাহা হইলে আমার পুরুষামূক্রমের বাসস্থান অবশু আমিই পাইব; কিন্তু বাদসাহ শ্রীপ্তরুর প্রতি ষেরূপ বিশেষ ভক্তিমান দেখিতেছি, বদি ইনি পক্ষপাতী হয়েন, তাহা হইলে আমার পৈতৃক স্থান হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। আবার বাদসাহ ভাবিতেছেন—আমি সম্রাট্; এ বিষয়ে ভাষ্য বিচার না করিয়া যদি আমি প্রীপ্তরুকে এস্থান দেওয়াই, তাহা হইলে লোকতঃ ধর্মতঃ আমাকে নিন্দনীয় হইতে হইবে এবং সে কলম্ব প্রীপ্তরুকেও স্পর্ণ করিবে।

বাদসাহ ও মোগল উভয়ের মন ব্ঝিয়া প্রীপ্তক্ষ বলিলেন—
"ইহা বে আমার বহু পুরাতন স্থান, তাহার চিহ্ন অভাপি আছে;
এই স্থানে বসিয়া হুটের দমনের জন্ম বহু সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমি
তপত্যা করিয়াছিলাম; এখনও স্থানটী খনন করিলে, বহু নিমে
আমার আসন ও কতকগুলা ছাই দেখিতে পাওয়া যাইবে
এবং আরও নিমে আমার জপের মালা ও কমগুলু পাওয়া যাইবে।
তখন বাদসাহের হুকুমে প্রীপ্তক্ষর নির্দিষ্ট স্থানটী খনন করিয়া
সতাসতাই উক্ত দ্রবাপ্তলি প্রাপ্ত হওয়া গেল। তখন সমাটের মধ্যস্থতায়
এক বোজন স্থানটী প্রীপ্তক্ষকে বাস করিতে দেওয়া হইল। অভান্য প্রতিহাসিকেরাও বলেন— সমাটের মধ্যস্থতায় হই বর্গ ক্রোশ স্থান প্রীপ্তক্ষকে
দেওয়া হইয়াছিল।

স্থানটা পূর্ব্বে এঞ্চলন্ত ছিল এবং সম্রাটের মধ্যস্থতার স্থানটা প্রাঞ্জনকে দেওয়া হইল; তথাপি মোগল বছদিন উহা ভোগ করি-বাছে, এই, জন্ম উহার সম্ভোষার্থে উহার উপযুক্ত মূল্যের স্বর্ণমূলা প্রীঞ্জন উহাকে দিলেন এবং यनि चात्र काहात्र अ अभित्र छेशत्र नावी थात्क, তাহা উপস্থিত করিতে পারে, একথা শ্রীশুরু সকলকে জানাইলেন। ইহাতে মোগল সম্ভষ্টচিত্তে সে স্থান ত্যাগ করিল। অন্ত কেহও দাবী করিল না।

# নাদের পর্বা।

# দ্বিভীয় পর্বাধ্যায়।

#### মাধবদাস বা বৈরাগী বান্দা সন্মিলন।

গুরুগোবিন্দ 'উক্তরূপে নাদের সহরের পার্ষে স্থানটী পাকা করিয়া লইয়া, তথায় অবস্থান পূর্ণক মধ্যে মধ্যে মৃগয়ায় গমন করিতে লাগিলেন। মুগয়াই এক্ষণে তাঁহার প্রধান কার্য্য। একদা শিকারে গিয়া তিনি কানন মধ্যে এক সাধুর আশ্রম দেখিতে পাইলেন তখন সাধু আশ্রমে ছিলেন ন: ভিক্ত ঐ আশ্রমের পার্ষে এক দীঘিকার তীরে ছাগ বলি দিয়া, উহা রন্ধন করাইয়া, ভোজন করিলেন এবং পরে সাধুর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পালফে বসিলেন। সাধুর এক চেলা এই ব্যাপার দেখিয়া খ্রীগুরুকে নিবারণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাহা করিতে না পারিয়া সত্বরে গিয়া নিজ্গুরু মাধবদাসকে সংবাদ দিলেন যে. অস্ত্রধারী এক বীরপুরুষ আসিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; পাঁঠা কাটিয়া ভোজন করিয়া আশ্রম অপবিত্ত করিয়াছেন এবং আপনার পালঙ্কে উপবেশন করিয়াছেন; আমি এ সকল নিবারণ করিতে পারি নাই। এই সাধু পিশাচসিদ্ধ। তিনি তাহার এক বীরকে (পিশাচকে) আজ্ঞা করিলেন যে, ঐ অস্ত্রধারীকে আশ্রম হইতে*)*-বহিষ্কৃত করিয়া দাও। প্রথম বীর অক্ষম হইল; এইরূপে দিতীয় ভূতীয় চতুর্থ বীরও অক্ষম হইলে, সাধু স্বয়ং আদিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু শ্রীগুরুর মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ; কিন্তু তাঁহাকে পালঙ্ক হইতে উঠাইতে পারা যায় কিনা দেখিবার জন্ম ঐ বীর চতুষ্টয়ের সমবেত চেষ্টায় একবার

এ গুৰুকে পালত্ক হইতে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন,—পাত্মিলেন না। তথন শ্ৰীগুৰু পালকে এক্লপ ভার দিলেন বে, উহা উৎক্ষিপ্ত হওৱা দুরে থাকুক মৃত্তিকায় বসিয়া যাইতে লাগিল! তথন সাধু যোড়হন্তে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—আপনি কে আমার পরিচর দিন,— আমি আপনার "বান্দা"। ঐতিহ্ন বলিলেন,—তোমার গুরু কে? তাঁহাকে আমায় দেখাও৷ সাধু বলিলেন,--আমার গুরু দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে এখন আর কিরূপে দেখাইব ? শুরু বলিলেন,— তোমার গুরু এক্ষণে কটিয়োনি প্রাপ্ত হইয়া এই আশ্রমেই ঐ বুক্কের ফলের ভিতর আছেন ; এই কথা বলিয়া গুরু অঙ্গুলিনির্দেশ পূর্বক দেখাইলে, সাধু সেই ফলটী আনিয়া দেখিলেন, প্রকৃতই উহাতে একটা কাট রহিয়াছে: অনস্তর সাধু উহাকে সংখ্যধন করিলে, কীট বিক্বত শব্দ করিল। সাধু তথন বলিলেন,—আমার গুরুর এ অবস্থা কেন্ত্রণ আমি জানি, উনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শ্রীগুরু বলিলেন, উনি একটী গুহু কারণে এভাবে রহিয়াছেন; এইবার উনি ম্ফি লাভ করিবেন, উহাঁকে ছাড়িয়া দাও। সাধু এই বাাপার দেখিয়া একবারে বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইলেন এবং পুন: পুন: বলিতে লাগিলেন আমি "শ্রীগুরুর বানা"।

বান্দা সন্মিলন সম্বন্ধে সকল ঐতিহাসিকই প্রায় কিছু কিছু অভ্ত কথা লিখিয়াছেন। তবে "হুর্যা-প্রকাশে" যেরূপ বর্ণিত আছে, এখানে বিতাহাই সংক্ষেপে দেওয়া গেল। 'বান্দার' আসল নাম মাধব দাস। কেহ কেহ বলেন —ইনি রামান্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত বৈরাগী ছিলেন; কিন্তু সে কথা "সূর্যাপ্রকাশে" নাই। ইনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং শ্রীগুরুর বান্দা বলিয়। আপনাকে পরিচিত করিয়াছিলেন; এইজন্ম শিথ-সমাকে এবং ইতিহাসে ইহার স্থাসিদ্ধ নাম "বৈরাগী-বান্দা"। শ্রীশুকও বালার বিনীত ভাব এবং অন্ত্ত তপঃ প্রভাব দেখিয়া বেন মুগ্ধ ইইরা পড়িলেন এবংপ্রথম দর্শনেই উহার প্রতি পুরাতন সেবক-দিগের অপেক্ষও অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বালা বলিলেন, —এক্ষণে আপনি আমার গুরু; আমি আপনার দাস; আমাকে আপনার সেবার নিয়োগ করুন। শুরু বলিলেন,—আমি আমার ধর্ম-বিস্তারের জন্তু, "হুষ্টের দমন শিষ্টের পালন" মহামন্ত্র সাধনের জন্তু, অত্যাচারী মুসলমানের ধ্বংস ইচ্ছা করি। তুমি আমাকে এবিষয়ে কোনরূপ সাহায্য করিতে পার কি না পু বালা বলিলেন,—আমি আপনার দাস; আমার যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তত। শুরু বলিলেন,—তুমি আমার কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া তোমাকে পঞ্জাবে পাঠাইতে চাই; তথায় আমার শক্তগণকে প্রথমে ধ্বংস করা আবশ্যক। বালা পুনরায় বলিল,—আমি আপনার দাস; আপনার নিকটে থাকিয়া সকল কর্ম্ম করিতে পারি; অতদূর একাকী গিয়া কিরপে কার্যা করিব ? শুরু তথন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, পঞ্জাবই এখন প্রস্তুত কর্ম্ম ক্ষেত্র; তথায় শিখগণ সাধু দশনে বল পাইবে।

এইরপ কথা বলিয়া, গুরুগোবিন্দ বান্দাকে নিজ অসি প্রদানে উন্নত হইলে উপস্থিত থালসাগণের মুখস্বরূপ হইয়া ধরম সিং বলিলেন,—প্রভু একি ! এই থালসা মণ্ডলা এতদিন শ্রীপ্তরুর সেবা কারয়া একজনও যে কার্যাের উপযুক্ত হইল না, একজন এক দণ্ডের জন্ম শ্রীপ্তরুর সাক্ষাৎ পাইয়া মিনতি ও বিনয় প্রকাশ করিয়া সেই অসি প্রাপ্তির প্রিয়া হইল ! যদি ইচ্ছা হয়, আপনার তার-ধন্নক উহাকে দিন । এই কথায় প্রীপ্তরু থাপ্তা (তরবারা) দান হইতে নিরস্ত হইয়া, নিজের গাঁচটা তার ও ধন্নক বান্দাকে দিয়া বলিলেন,—রিপু দমনে বান্দা তোমাদের প্রধান সহায় হইবে, উপস্থিত বিগ্রহে থালসার শ্রেষ্ঠছ বজায় থাকিৰে

না : বান্দারই শ্রেষ্ঠত জানিবে। ধরম সিং-প্রমুথ শিধগণ যথন গুরুকে অসিদানে নিবারণ করেন, তথন তাঁহাদের মনের ত্রংথে চক্ষে জল পড়িতেছিল। ইহা দেখিয়া গুরু তাহাদের শাক্ষাতেই বান্দাকে ৰুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে, খালসাকে চিরদিন যত্ন থাতির করিবে: 'রাজ্য' থালসারই হইবে, বান্দার হইবে না। অনস্তর বান্দাকে বলি-লেন.—ব্রহ্মচর্যা হইতেই ভোমার তেজ: ব্রহ্মচর্যা চির্লিন পালন করিবে; বিবাহ করিবে না; তোমার প্রধান কার্য্য শত্রুকে ধ্বংস করা এবং স্থানবিশেষে লুগ্ঠন করা। প্রথমে নিল্লীর নিকটে যমুনা তীরবর্ত্তী সিধৌরায় যুদ্ধ করিবে; তৎপরে সিধৌরা লুঠন করিবে; কিন্তু দেখানে বুদ্ধ বুদ্ধদা আছে (এই কথা বলিয়া ধরম দিং প্রভৃতির দিকে চাহিয়া বলিলেন) যাহাকে আমি পাওটায় দোখয়াছিলাম. তাহার স্থান লুগ্ঠন করিবে না। তৎপরে সরহিন্দে যাইবে; সেথানে গুরুকুমার হত্যাকারী উজিদা থাঁকে একবারে ধ্বংদ করিবে; দরহিন্দ সহর একেবারে উৎসন্ন দিবে। কেবল, তথায় যে মুলা সাধু (বা দয়ালপুরী) আছে, ভাহার স্থানটা বাদ দিবে। এইরূপে যেখানে যেখানে গুরুজাহী দেখিবে. সেই থানেই মারিবে।

শ্রী গুরু বালাকে এইরপে তাহার কার্য্য নির্দেশ করিতেছেন, এমন সময়ে বালা বলিলেন,—প্রভু ইহাতে লক্ষাধিক সৈন্তের প্রয়োজন; তাহা কোথায় পাইব ? শুরু বলিলেন,—আমার পন্থী শ্রীনেক, আমি সকলের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিতেছি। ইহাতে শুধু বালা কেন শিশেরা পর্যান্ত বিশ্বিত হইলেন। তথন শুরু বলিলেন—তোমরা মনে করিতেছ, শিথ অতি অল্লসংখ্যক তাহা নহে; বালা, তুমি চক্ষু মুদিত করিয়া ধীরভাবে ধ্যান ধারণা করিয়া দেখ। তথন বালা অগণ্য শিথ যোদ্ধা, পদাতিক অশ্বংগেহী প্রভৃতি দেখিতে পাইল। শুরু বলিলেন—

### "লরে আবে লাথো কি নরে। বাঁচে সে জীব ভাজে যো পরে॥"

অর্থাৎ (বান্দা) দেখিবে, তুমি লক্ষ লক্ষ মারিবে; বে জীব পলাইবে সেই বাঁচিবে। তে মার সন্মুখ সমরে কেহ পারিবে না; কিন্তু জানিবে, এ সকল কিছুই তোমার নামে হইবে না, তুমি অহকারবশতঃ নিজের নামে যাহা করিবে, তাহাই নষ্ট হইবে। এইরূপ কথা বলিয়া, শুরুবংশীর একজন তেহেন ক্ষত্রীর ও একজন বালা ক্ষত্রির এবং বাবা বিনোদ সিং ও তৎপুত্র কাহান সিং আর অপর একজন বাবা বাজ সিং এই পাঁচ জনকে বান্দার সাক্ষাৎ সাহায্যার্থে গুরু নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ধরম সিং প্রভৃতির তৃপ্তার্থে গুরু পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—যুদ্ধ কার্য্যে বান্দার প্রাধান্ত জানিবে। বান্দার অবর্তমানে খালসা বান্দার স্থানীর হইবে। বান্দা যতদিন ব্রন্ধচর্যা রক্ষা করিবে, কামিনা কাঞ্চনে মন দিবে না, ততদিন উহার তেজ অপ্রতিহত কানিবে। যে দণ্ডে উহাতে অহঙ্কার আসিবে, নিজের ভোগ বিলাস, মান, যশ প্রভৃতিতে মন দিবে — তথনই উহার তেজের হ্লাস হইতে থাকিবে।

এই রূপে বান্দায় তেজঃ সঞ্চার করিয়া গুরু সহচরগণ সমভিবাাহারে
নিজ আড্ডায় ফিরিয়া আদিলেন। বান্দাও যুন্না অঞ্চলে যাইবার জন্ত বাত্তা করিলেন।

কেহ কেহ বলেন গুরুগোবিন্দ নিজ অসি বান্দাকে দিয়াছিলেন; কিন্তু "সুষ্ঠা প্রকাশ" তাহা বলেন না।

## नार्पत्र १र्व ।

- ---

### তৃতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

বৈরাগী বান্দাপ্রসঙ্গ। সিধৌরা প্রভৃতি ধ্বংস।

রাজশক্তির সহায়তার মুসলমানগণ তথন পঞ্জাব অঞ্চলে যে কিরপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, লেখনী তাহার বর্ণনার কাতর হয়। প্রীপ্তরু "পাপী নগর" বলিয়া যে ছইটী স্থানের উল্লেখ করিয়া বান্দাকে ধ্বংস করিবার অনুমতি করিলেন, তথায় যে সকল বীভৎস কাও হইয়াছিল, তাহাতে ধ্বংস ভিন্ন উপায় ছিল না।

বালা শুরুদত্ত পাঁচজন ও অপর কয়েকজন অনুচর লইয়া য়মুনার দিকে অগ্রসর হইলেন। পাঁচজোল পথ আসিয়া বালার হঠাৎ মনে হইল, দেখি আমি লুকাইলে উহারা কি করে ? তিনি মুচনকুপাল গ্রামে আসিয়া প্রছুম হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এ গুরুর আজ্ঞাবহ শিথগণ তাঁহাকে অধিকক্ষণ লুকাইয়া থাজিতে দিল না। তেহেগ্রামে এক উচ্চত্মতে উঠিয়া তাহারা বালাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। তখন বালাসম্ভ ইইয়া উহাদের সহিত কথাবার্তায় আয়ও কিছুদ্র গমন করিলে, শিথেয়া জির্জাসা করিল, —আমাদের আহারের কি হইবে ? বালা বিলা, — শীগুরু আদেশ করিয়াছেন, লোকের নিকট ইইতে বলপুর্কক খাদ্য লইবে। ইহার পর কিছুদ্র মাইতে ঘাইতে তাহারা দেখিল, এক্রমণী তাহার স্বামী ও তাহার সহকারীদিগের জন্ম কটী লইয়া যাইতেছে। উহারা ভাহার নিকট ইইতে কাড়িয়া লইয়া রুমণী চাৎকার

করিয়া তাহার স্বামীকে জানাইল। সে গ্রামে দশ পনের ঘর বদতি। তাহারা লাঠি সোঁটা নইয়া আদিল। কিন্তু যুদ্ধকৌশলে স্থনিপুর শিথের সহিত তাহার। পারিল না। তথন মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে থামাইয়া শিথ দল চলিতে লাগিল। এইরূপে গ্রাম নগর প্রান্তর পার इहेश नित्थता क्रांस यमूनात निक्रेवर्सी अतिरम जानिशा পिएन। এ শুরুর ব্যবস্থায় ক্রমণঃ শিখদল পুষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহারা মুস্তাবাদ নগরের নিকট পৌছিলেন। তথাকার মালিক একজন তুর্ক। একদল শিথ লুট ক্রিতে করিতে আদিতেছে এই সংবাদ পাইয়া, তিনি ছইটা তোপ ও ছইহাজার লোক লইয়া শিথদিগের গতিরোধ করিতে বাহির হইলেন। বালাও শিথসৈতের অগ্রবর্তী হইলেন; অদূরে শত্রপক্ষকে দেখিয়া তিনি গুরুদন্ত একটা তার দিয়া নিজ দৈগ্রের সন্মুথে একটা রেথা কাটিলেন এবং নিজপক্ষে যে যৎসামান্ত তীর ও বন্দুক हिल, लक्षा खित्र कतिया छाटा हुँ फ़िर्टेंड छुकूम निया विनालन — "এই রেখার এদিকে শত্রুপক্ষের গোলা গুলি আসিবে না "-তুর্কপক্ষ গোলা ্পুলি ছুঁড়িতে লাগিল; কিন্তু একটাও শিথ হত বা আহত হইল না। বান্দার এই স্কৃত কার্য্য দেখিয়া এবং সঙ্কটস্থলে বান্দাকে স্বগ্রণী দেখিয়া উপস্থিত শিখদল একেবারে বান্দার নেতৃত্বে মুগ্ধ হইয়। পড়িল। তথন বান্দার ছকুমে শিধপক্ষ উক্ত রেখা পার হইয়া গিয়া, তরবারীর আঘাতে অনেক তুর্ক সংহার করিয়া তাহাদের তোপ বন্দুক কাড়িয়া লইল। এইরূপে শিথসমাগমে রান্দার দৈক্ত সংখ্যাও যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনি যুদ্ধ অন্তেও অন্ত্ৰ শস্ত্ৰও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ক্রমে দূর হইতে শীশুরুর নির্দিষ্ট সিধোরা নগর দেখা গেল। নগরটা পাকা প্রাচীর বেটিত। সিধোরার সাহেক্রাতা পীরের কবর; দূর হইতে মসন্ধিদের উচ্চ কাঞ্চন-মণ্ডিত শিখরদেশ দেখা যাইতে লাগিল।

"হুৰ্য্যপ্ৰকাশ" বলেন,—বান্দার দৃষ্টি নিক্ষেপে উহা যেন কাঁপিতে লাগিল। একান্ত উত্তেজনায় কম্পিত শিথেরা বৃদ্ধিতে লাগিল,—"এখন কাঁপিতেছ কেন ? এত্কাল হিন্দুর উপর যে অত্যাচার দেখিয়াছ, আৰু তাহার প্রতিফগ দেখিবে—দেই ভয়ে কি কঁপিতেছ ?" ক্রমে উভয় পক্ষে অন্ত্র চলিতে লাগিল। প্রাচীর-বেষ্টিত নাগরিকেরা মুর্চ্চা **(লুকাইত** স্থান ) হইতে গুলি চালাইতে লাগিল। শিখেরা বাহির হইতে গোলা গুলি চালাইয়া কিছুই করিতে না পারায়, বান্দা দমদমা (উচ্চভূমি) প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন। কি ভয়ন্বর উত্তম। অবিলয়ে মাটি কাটিয়া উচ্চ ভূমি প্রস্তুত হইল। বান্দা স্বয়ং জনকয়েক অমুচরসহ দেই উচ্চ-ভূমিতে উঠিয়া করেকটা গোলা চালাইবামাত্র সহরে প্রবেশের উপায় হইল; ক্রোধান্দ শিথগণ বছবর্ষের নির্যাতনের প্রতিফল দিবার জন্ত ূনগরের একান্ত গর্বিত এবং নিতান্ত হৃদয়হীন মুদলমানদিগের উপর গিয়া পড়িল। মৃতের উপর আক্রমণ হিন্দু এবং শিথধর্মের বিশেষতঃ বীর ধর্মের বিরোধী কার্যা। তাহারা সেই উন্মতাবস্থায় তাহাও করিয়া ফেলিল। কবর খোদিত করিয়া পীরের দেহ বাহির করিল এবং ভা**হা** দগ্ধ করিল ৷ এই সময়ে ধার্মিক বুদ্ধনার আসল স্থানের সন্ধান লইয়া উহা বক্ষা করা হয়। কেবল শব্দ হইতেছে—"মোগল, পাঠান, দৈৱদ মৎ ছোড়ে। " "এম্বানের যে সকল কুকন্মী মুদলমান হিন্দু রমণীগণের প্রতি অত্যাচার করিত, এত কালে তাহারা তাহার প্রতিষ্ঠল পাইল।" এই क्रां निर्धाता ध्वःम कतिया निर्धमन मत्रहिन्म অভিমূখে याजा कतिन।

স্বা উজিদা থাঁ লাহোরের স্থবাকে সংবাদ দিয়া সম্বরে তথা হইতে পল্টন আনোইলেন: ইতিমধ্যে সংবাদ আদিল যে বানদা অধানা লুঠন করিয়াছে। তথন স্থবা উজিদা থাঁ সদৈতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইরা ছৎবাণুর নগরে গিয়া শৌছিতেই শিধদলের সহিত সাক্ষাৎ হুইল।

# নাদের পর্বা।

# চতুর্থ পর্কাধ্যায়।

বৈরাগী বান্দা-প্রসঞ্চ। সরহিন্দ প্রভৃতি ধ্বংস। বান্দার কলম্ব।

স্বা উজিলা থাঁর সৈন্ত ও শিথদিগের সাক্ষাৎ হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভন্ন পক্ষে অনেক সৈন্ত নিহত হইল, তন্মধ্যে স্বার পক্ষে সংখ্যা অধিক। বালা যোদাদিগকে বলিয়া দিলেন,—উজিলা থাঁকে ধরিতে পারিলে, কাটিও না—আমার কাছে আনিবে। যুদ্ধ করিতে করিতে উজিদা থাঁও বালা সন্মুখীন হইয়া পড়িলেন। বালা ভাবিলেন,— যদি শুরুদত্ত তীর দিয়া উজিদাকে বধ করি, তাহা হইলে উহার পরলোকে সদগতি হইবে। এইরূপ মনে করিয়া, তিনি একটা বর্ষা দারা তাহাকে হন্তী হইতে ফেলিয়া দিলেন; স্ববা আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। তৎপরে বালা তাহাকে ঘোড়ার পদতলে দলন করিয়া নিহত করিলেন। "পন্থ প্রকাশ"বলেন,—উহার পায়ে একটা দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অপর প্রাপ্ত একটা গরুর সিংঙে বাঁধিয়া গরুটাকে দোড়াইয়া চালান হয়; দেই হেঁচ্ড়ানিতে উহার প্রাণ বাহির হয়। সেই সময় বলা হয়— "শিশু শুরুকুমার বধের ফল বথেও হইল কি ?"

এইরপে স্থবা উজিদাথাকে মারিয়া বৈরনির্যাতনে উন্মক্ত শিথেরা সহরের যত উচ্চপদস্থ লোক উপস্থিত ছিল,তাহাদিগকেও মারিতে লাগিল। তন্মধ্যে গুরুক্কমার-বধের উৎসাহদাতা স্থচানদকে পাইয়া তাহার নাক

কৃড়িয়া তাহাকে চ্ণালের দারা জুতা মারিতে মারিতে নিহত করা হয়। তৎপরে তাহার অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা বান্দার সা**ক্ষাতে আনীত** হইল। স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মানপ্রদুর্ণন ভারতের অস্থিমজ্জাগত। দেই উন্মত্তাবস্থাতেও শিথের। সকলে বলিল,—"এ বালিকা নিরপরাধা।" ্বান্দা বলিল,—"আমার গুরুকুমার-বধের সময় কি বিচার হইয়াছিল ? তবে এ বালিকা মনে করে.—আমি উচ্চবংশে জন্মিয়াছি, আমার উচ্চ 🖜 বিবাহ হইবে, তাহা হইবে না। 🍳 বড়ই নীচমনার কন্তা.—চণ্ডালে যাহাতে ইহাকে বিবাহ করে, তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।'' পরে তজ্ঞপ ব্যবস্থা করা হইয়াছি । সৈত্যগণকে ছকুম দেওয়া ছিল, তাহারা লুঠন করিবে ; এক্ষণে তাহারা সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইন্না ভয়ন্কর উৎপাত করিতে লাগিল। সর্হিন্দ সহরের ধন, যতদুর পারিলেন, একতা করাইয়া াবান্দা তাহা নিজ অধিকারে রাখিলেন এবং লোকের ঘর্ষার ভাঙ্গাইয়া শতব্রতে ফেলাইতে লাগিলেন। যাহারা আঁসিয়া শরণ লইল, তাহারা খালদার প্রজা হইতে স্বীকার করিলে, তাহাদিগকে রক্ষা করা হইল। লোকের ঘর ভাঙ্গিবার সময় বানদা এতিফুকে স্মরণ করিয়া বর দিলেন.— যে ব্যক্তি এই সহরের ঘর ভাঙ্গিগা শতদ্রতে ফেলিবে, তাহার আহার মিলিবে। শিথেরা বলেন,—অন্যাপি এই বর প্রভাবে দেখা যায়, এ সহরের ঘরের অন্ততঃ চুই চারিথানি ইষ্টক ভাঙ্গিয়া যে শতজ্ঞতে নিক্ষেপ करत. त्र वाकि त्र मित्नत्र (थाताकी हात्रि आना हन्न आना कान ना কোন উপায়ে আজও পাইয়া থাকে।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,— ঐ গুকু মালব প্রদেশের দমদমা
হইতে সরহিন্দ সহরে গিয়াছিলেন এবং এই স্থানে গুকুকুমারদ্বর নিহত
হইয়াছিল বলিয়া, শিথদিগের তৃপ্তিসাধনের জন্ত গুরু এস্থানের নাম
"গুরুমার" রাথেন। এবং শিথদিগকে এই অমুমতি ক্রিয়াছিলেন,

বে তাহাদের মধ্যে বে কেহ বখন এই স্থান দিয়া গদাসানাদি তীর্থ গমন করিবে, তখন সে এই সহরের ছই খানি ইষ্টক শতজানদীতে ফেলিরা দিয়া বাইবে। কিন্তু এ সকল কথা "স্থ্যপ্রকাশে" পাওর; বার না। এ গুরুর সাক্ষাতে কবর খুঁড়িয়া মৃতকে জালান একেবারেই অসম্ভব। বান্দার এই কার্যাটী লর্ড কিচেনারের খার্টুমে মাহদীর গোর বারুদে উড়াইয়া দেওয়ার স্থারই একাস্ত লজ্জার বিষয়। বান্দার উক্তিই এইভাবে রূপাস্তরিত হইয়াছে।

এইরপে সরহিন্দ সহর ধ্বংস করিয়া, বান্দা আনন্দপুর গিয়া শুরুস্থানে যথাবিহিত প্রণামাদি করিয়াছিলেন। ব্রান্দা যে সকল স্থান জয় করিতেছিলেন, তাহ। থালসা রাজ্যভুক্ত হইতেছিল বটে, কিন্তু ভাহার রাজকার্য্য চালাইবার কোন ব্যবস্থা তিনি করেন নাই।

আনন্দপুর হইতে পাহাড়ী রাজগণকে প্রতিশোধ দিবার জন্ম বান্দা সবৈত্য প্রথমেই ভীমচাঁদের রাজ্যে গমন করিলেন। তিনি ভীমচাঁদ ও ছোট বড় প্রায় বাইশ জন পাহাড়ী রাজাকে নিহত করিয়াছিলেন। বান্দা গুরুনিন্দক পাইলেই তাহার হাত কান নাক কাটিয়া দিতেন।

এই পাহাড়ী রাজগণকে নিহত করিবার পর, ধীরে ধীরে বান্দার মনে
সহস্কার প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে বান্দার শুরুবাক্য ভূল হইতে
লাগিল। পাহাড় অঞ্চলে বেড়াইতে বেড়াইতে বান্দা একদিন দেখিল,
একটা পরম স্থালরী চ্যাল-ক্সা তাঁহার সমুথ দিয়া স্থাগণের সহিত
মানীকরিয়া গোল। তাহাতেই তাহার চিন্ত বিচলিত এবং সেই উপলক্ষে
হাদমের এতকালের অটল ব্রহ্মচর্য্য ভল হইল। বীজ বপন করিবামাত্র
ফল পাওরা যায় না; সেজ্স বান্দা প্রথমেই বুঝিল না বে, তাহাতে
পাপ প্রবেশ করিল; সে সহজেই সে ক্ষেত্রে যেন সামলাইয়া লইল।
বাহা হউক ভ্রম্বটোহী পাহাড়ীগণকে জয় করিয়া বান্দা সসৈয়ে জলন্দর

দোরাবে আসিলেন। তথার কতকগুলি মুসলমান-প্রধান গ্রাম জয় করিয়া অমৃত সহরের নিকট মাঝা গ্রামে আসিয়াছিলেন। শিখপ্রধান গ্রাম অথবা বে সকল মুসলমান-প্রধান গ্রাম তদীয় বখ্যতা স্বীকার করিল, সে সকল নির্বিদ্নে রহিল।

তৎপরে বান্দা সদৈক্তে লাহোরে আদিয়া, তথা হইতে চম্পাচিডি নগরে গিয়া স্থবাকে নিহত করেন। এইরূপে তিনি দক্ষিণি নগর. গুরুদাসপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। এই সময় রামকোর নামক জনৈক ব্যক্তি বান্দাকে বলেন যে. শুনিয়া আসিলাম, আপনি ষেক্লপে নানা স্থান জন্ম করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, সে কথা দিল্লীতে আলোচিত হইতেছে। এদিকে বৈরাগী বান্দার সাংসারিক মায়া অল্লে অল্লে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং বালা শিথদিগের নিকট হইতে ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া সরিয়া থাকিতে লাগিলেন। পূর্ববিৎ প্রকাশ জীবনে আনন্দ রহিল না। এীওকে বান্দার দেহরক্ষী-স্বরূপ যে পাঁচজন শিথ দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বাবা বিনোদ সিং এই সময় জানিতে পারেন. যে বান্দা ভিতরে ভিতরে একটা নীচবংশীয়া স্থলরী কন্তাকে বিবাহ করিতে উৎস্থক হইয়াছেন। এই উপলক্ষে বান্দার উপর বাবা বিনোদ সিং বিশেষ অসম্ভষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাটিতে উন্নত হইলে তদীয় পুত্ৰ বাবা কাহান সিং পিতাকে বলেন,—বান্দা অতঃপর যাহা করিতেছেন. উহাতে উহার নিজেরই ক্ষতি হইবে; পরস্ক শ্রীগুরুর আজা অতিপালন করিয়া গুরুদ্রোহিগণকে বধ করিয়া বান্দা যে মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে উহার অঙ্গে অন্তক্ষেপণ করা 'আমাদের' উচিত নয়; বিশেষতঃ যথন বান্দা অমৃত পান করিয়া রীতিমত থালসা হয় নাই, তথন উহাকে থালসাভাবে ত আমরা গ্রহণ করিতেছি না ; এই वाकि युक-कार्याहे श्वक्रत्र निर्फिष्टे त्नुषा माळ ; श्रामाप्तत्र नमाजेकुक नरह । উপযুক্ত পুত্রের এইরূপ প্রবোধ-বাক্য শ্রবণে বাবা বিনোদ সিং সে কার্য্যে নিরস্ক হয়েন।

এদিকে বান্দার লুঠনাদির উৎপাতে প্রদেশটি উত্তাক্ত হইয়া উঠিলে, দলে দলে লোক সম্রাট বাহাত্ত্র সার নিকটে গিয়া বান্দার বিরুদ্ধে আবেদন কর্মিতে লাগিল। সম্রাট বলিলেন, বান্দা শ্রীগুরুর লোক; অতএব তাঁহাকে এ বিষয়ে জানাও। তথন সম্রাট্ বাহাত্ত্র সা শ্রীগুরুকে নাদের সহরে রাখিয়া দিল্লীর দিকে চলিয়া আসিয়াছেন। সম্রাট্ কয়েকজন উকীল, মোসাহেব, ওমরাও প্রভৃতিতে মিলিত একটী দল শ্রীগুরুর নিকট পাঠাইয়া বান্দার অত্যাচার জানাইলেন। শ্রীগুরু তাহাদের সহিত দেখা না করিয়া বলিয়া দিলেন,—আমি ত স্মাট্কে পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, সরহিন্দের স্থবা ও কয়েকজন বড় বড় লোককে বাঁধিয়া আমার হস্তে দাও: নতুবা নবতেজ সম্পান্ন একজন বীর গুরুত্বমার-হত্যা প্রভৃতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে প্রেরিত হইবে। এখন ও বিষয় সম্রাটকেই বল; তিনি যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করুন; আমার কোন আপত্তি নাই।

শ্রীগুরু এক্ষণে নাদেরে থাকিয়া নির্জ্জনে বসিয়া আপন ধ্যানাদি কার্য্য, মধ্যে মধ্যে, মুগন্নাদি কার্য্য এবং কোন শিথ বা অপর কেহ আসিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলে, উপদেশ দান—ইত্যাদি কার্য্য, দিন যাপন করিতেছিলেন। এমন সমন্ন শিথদিগের মধ্যে কেহ কেহ আসিন্না বলিতে লাগিলেন, বানদার ক্রমে অহঙ্কার বৃদ্ধি ও কামিনী-কাঞ্চনে লোভ দেখা দিরাছে। স্বতরাং বান্দার বিষয়ে শ্রীগুরু সকল সংবাদই পাইরাছিলেন; কিন্তু সম্রাট্ যে তাঁহার কথা রক্ষা করেন নাই, সেই জন্ম সম্রাটের প্রেরিত দলকে (ডেপুটেশনে) শ্রীগুরু ঐরপভাবে উপেক্ষা দেখাইরাছিলেন।

# নাদের পর্বা।

## পঞ্চম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর নিকটে বান্দা-প্রদঙ্গ। শ্রীগুরুর বৈকুণ্ঠ গমনোদ্যোগ। মাতা সাহেবদেয়ীকে দিল্লীতে প্রেরণ।

সমাটের লোকেরা বান্দার অত্যাচারের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াও শ্রী গুরুর নিকট ইইতে উপেক্ষিত হইয়া চলিয়া গেলে, কয়েকদিন পরে সমাট স্বয়ং শ্রীগুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎকালে শ্রীগুরু গোদাবরীতে সান করিতেছিলেন। এই সময়ে সমাট দয়াসিংকে বলেন,— দেখিতেছি আমি কথা রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া, শ্রীগুরু বড়ই অসন্তুই হইয়াছেন; এক্ষণে তিনি যাহাতে পুনরায় রুপা করেন, সে বিষয়ে তোমরাও পোষকতা করিবে। শ্রীগুরু সান করিয়া তারে উঠিলে, সমাটকে তথায় উপস্থিত করা হইল। সমাট আরঞ্গজ্বে কোথাও বহুলক্ষ মুদ্রা মূল্যের একটি হারক পাইয়াছিলেন; এক্ষণে শ্রীগুরুর তৃপ্তার্থে সম্রাট্ বাহাছর সা সেই হারক শ্রীগুরুর তৃপ্তার্থে সম্রাট্ বাহাছর সা সেই হারক শ্রীগুরুর কপা প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে সমাট কোন প্রকারে বিচলিত না হইয়া, শ্রীগুরুর রুপা প্রার্থনা করিলেন। তথন শ্রীগুরু বলিলেন,—আমিত পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, আপনি আমার কথা রক্ষা করিবেন না। সম্রাট্ বলিলেন,— যে জ্ব্যু আমি স্থবা উজিদাকে আপনার নিকট বন্ধন করিয়া

দিই নাই, তাহা আপনাকে জানাইয়াছিলাম। আপনি বে আমার রক্ষা করিবার জন্মই স্বর্গ তেজীয়ান্ বান্দাকে পাঠাইয়া সে দকল কার্য্য করিয়া লইয়াছেন,—আমার ক্রটি বাকী থাকিতে দেন নাই—তাহা ভালই হই-য়াছে। বথেপ্টই সাজা দেওয়া হইয়াছে; এক্ষণে লোকের কন্ট নিবারণের জন্ম আপনার ঐ বান্দাকে ফিরাইয়া লউন। শ্রীগুরু বলিলেন — দে কথাত আমি পুর্বেই বলিয়াছি, তবে আপনিও যে আপনার পিতার ন্যায় কথারকা করিলেন না, ইহাই আমার আপনাকে জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য ছিল।

বাদশাহ উপস্থিত থাকার সময়েই পঞ্জাব হইতে সাহেব সিং প্রমুথ পাঁচ জন শিথ তথার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, বালা আর সে বালা নাই; বালা এখন খালসার গুরু হইতে চায়; স্বরং কর্ত্তা হইতে চায়; বিবাহ করিবার চেষ্টার আছে। তাঁহারা আরও জানাইলেন যে, বোলা খালসার গুরু হইতে চাহিলে, বাবা বিনোদ প্রভৃতি তাহার বল পরীক্ষা করিবার জন্ম তাহাকে বলেন, যে এক্ষণে তুমি যদি গুরুশক্তি ধরিয়াছ, তবে তুমি কালবর্ণের বস্ত্র পরিধান কর; সরাপ (মন্ত্র) পান কর এবং "ঝটকা" (এককোপেকাটা) বা বলিদানের মাংস খাও। কিন্তু সে বিষয়ে সে আপনার পূর্ব্ব বৈষ্ণবভাব ত্যাগ করিতে চাহে না;—তাহাতে ভয় পায়।

তথন শ্রীগুরু শিথদিগকে বলিলেন,—এক্ষণে বান্দা আপনা আপনিই নষ্ট হইবে: উহার জন্ম আর কোন চেষ্টা করিতে হইবে না।

শিথদিগকে উপলক্ষ করিয়া এ গুরু যথন জানাইলেন বে, ব্াদ্দার তেজ অতঃপর হ্রাস হইতে চলিল, তথন সম্রাট কতকটা তৃপ্তিলাভ করিয়া এ গুরুর নিকট হইতে বিদায় হইলেন এবং সৈন্য এবং কর্মাচারী-দের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য রাজ্য মধ্যে পরপ্রয়ানা জারি করিলেন থে, এ গুরু বান্দার তৈজ হরণ করিয়াছেন। পঞ্চাব হইতে সাহেব সিং-প্রমুখ যে পাঁচ জন শিথ আসিয়াছিল, তাহারাও প্রাপ্তকর নিকট বিদায় হইয় পঞ্জাব চলিয়া গেল এবং তথার গিয়া বাবা বিনোদ সিং প্রভৃতিকে শ্রীগুরুর আজ্ঞা জানাইল। তথন বান্দাকে উপলক্ষ করিয়া শিথদিগের মধ্যে ছই দল হইয়া পড়িল; এক'দলের নাম 'বান্দাই শিখ' অপর 'খালসা শিখ'। 'বান্দাই শিখ' সংখ্যায় নিতাম্ভ অল্ল। খালসা শিখের 'নিকট তাড়া খাইয়া বান্দা সদলে লোগড় ছর্গে ও পাহাড় অঞ্চলে আপাততঃ অবস্থান করিতে লাগিল।

গোদাবরীতীরের যে ঘাটে বদিয়া বাদশাহ ও সাহেবসিং-প্রমুপ শিশগণের সহিত শ্রীগুরুর উক্ত কথাবার্ত্তঃ হইয়াছিল, সেই ঘাটে বাদশাহদত বস্তম্লোর হীরক নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ঐস্থানের নাম শহীরা ঘাটা ইইয়াছে।

শীগুরু গোদাবরী-তীরে যে জঙ্গলে শিকার থেলিতে যাইতেন, সেথানে অনেক মোগল পাঠান প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার গুলি ও তীর চালান দেখিয়া ধন্ত ধন্ত করিত। এই স্থানের নাম "শিকার ঘাট" ইইয়াছে !

একদিন গুরু গোদাবরী তাঁরে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক শিখ বহুম্ল্যের একটা "নাগিনা"-নামক (মৃল্যবান্) পাধর আনিয়া প্রীগুরুকে উপঢ়োকন দিলে, গুরু উহাও গোদাবরী সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। উপস্থিত কেহ বলিল,—বোধ হয়, শ্রীগুরুক উহার মূল্য সম্বন্ধে বিবেচনা না করিয়াই জলে ফেলিয়াছেন। তাহাতে শ্রীগুরুক কহিলেন,—ফ্ইতে পারে আমি উহার মূল্য জানিনা; তবে একথা ঠিক যে আমার উহাতে আর আবেশ্রক নাই। তোমার আবশ্রক বোধ হয়, উহা জল হইতে উঠাইয়া লও। এইকথা বলায় শিথ জলে ড্বিয়া একটা "নাগিনা" অমুসন্ধান করিতে গিয়া, অনেক "নাগিনা" মাণিক মুক্তা ইত্যাদি হাতে তুলিয়া আশ্রুষ্য হইল তথন স্থে জল হইতে উঠিয়া শ্রীগুরুক্র মিকটে

আদিরা ইহা জানাইলে, তিনি উপদেশ দিলেন, উহাতে কি হইবে ? নির-স্তর "হরি হরি" জপ কর, উহা অপেক্ষা আনন্দ পাইবে। যে স্থলে এই ঘটনা হইয়াছিল, উহা গোদাবরী নদীর "নাগিনা" ঘাট নামে খ্যাত।

এই সময় কিছদিন পরে এক ধনী পাঠান আসিয়া, গুরুগোবিন্দকে বলিল, - আনন্দপুরে অবস্থানকালে আপনি আমার নিকট এগার হাজার টাকার ঘোড়া লইয়াছিলেন। শ্রীগুরু বলিলেন,—আমার তাহা স্মরণ আছে; কিন্তু মূল্যের জন্ম তুমি এতদিন আইদ নাই ৷ যাহা হউক যথন **্এত দিন গিয়াছে, তথন আরও একটু অপেক্ষা কর; অল্পদিন পরে**ই থাল্যা রাজ্যের নিকট হইতে স্তদ সমেত পাইবে। পাঠান বলিল, — यामि यून लहेना. यामात यून ठाहेना। তथन श्रुक विल्लन,— ভাল, তুমি স্থদ লওনা গুনিয়া বড় সম্ভুষ্ট হইলাম: আমি পুনরায় কাগজ লিখিয়া দিতেছি, উহার তিন চারি গুণ অধিক মূল্য পাইবে: তৎপরে পাঠান চলিয়া যায়। "সূর্য্যপ্রকাশ" বলেন যে, খালসা সরদার-গণের নিকট ঐ পাঠান পরে বহু মূল্য পাইয়াছিল : মুসলমান ইতিহাস-বেক্তারা বলেন যে, এ গুরু এই পাঠানকে টাকা না দিয়া নিহত করিয়া-ছিলেন, এবা ইহাব পুত্রই গুরুকে মারাত্মক আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু শিথদিগের প্রামাণিক গ্রন্থ দে কথা বলে না। টাকা কড়ি সম্বন্ধে শ্রীগুরুর প্রিত্র জীবনও তাহা ভাবিতে দেয় না। অথচ উহার উপর নির্ভর করিয়া রবি বাবুর এক কবিতাও লিখিত হইয়াছে !

শী গুরু যথন ভাং ( দিদ্ধি ) সেবন করিতেন, তথন অন্তান্ত শিথ প্ ভক্তগণ আদিয়া প্রদাদ গ্রহণ করিত। সেই সময় উপস্থিত স্কুলে মিষ্টান ভোজন করিত এবং সেই উপলক্ষে বড় গোলমাল শব্দ হইত। সম্রাট বাহাছ্রসা এ সময়ে শী গুরুর আধাসের নিকটেই থাকিতেন। একদা তিনি গোলুমাল শুনিয়া সন্দেহ করিলেন বোধ হয় শীগুরুর ধরচের অপ্রতুলের নিমিত্ত মিটার বিতরণে গোলমাল হয়। তথন ঐ মিটার বাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়, সমাট তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেখেন যে, তাহাতে গোলমাল কমিল না—বরং বৃদ্ধি পাইল; কারণ অতিথি বাড়িয়া গেল। যাহা হউক, তদবধি সম্রাট ঐ "লঙ্গরে" (শিথভোজে) অর্থ দিতে লাগিলেন।

এই সময় সেবক দয়া সিংয়ের জর হয় এবং তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়, তাহাকে চিতায় উঠান হইয়াছে এমন সময় শ্রীপ্তরুর ডাকে দয়া সিং শ্রীপ্তরুর নিকটে আসিল! শ্রীপ্তরু দয়াসিংকে বলিলেন,—"এক্ষণে তুমি পরমাত্মার নিকট যাইতেছ।" তৎপরে তিনি নিজের বিষয় নিম্নিথিত কয়েকটা কথায় বলিয়াছিলেন—

"মিত্রপ্যারে মু হাল মুরি দাদা কহনা।
তুদবিন্ রোগ রাজাইয়াদা ওড়না।
নাগ নেওয়া সাঁদে রহনা।
শূল শোরাহি থঞ্জর প্যালা।
বিশ্বক্সাবাদ সম্না।
ই য়াড়েদা সামু স্থর চঙ্গা।
ভাট থেডাদা রহনা।

অর্থাৎ পরমাত্মাকে বলিবে, এ দাস তাঁহা বিনা রোগের রেজাই জড়াইয়া রহিয়াছে; এখানে ভুজঙ্গ শিশু বেষ্টিত হইয়া থাকা; বাটী রেকাবী প্রভৃতি পান পাত্রাদি শূল সম বোধ হইতেছে। আপনার শরণ পাইলে স্থ তঃখ সব সমান বোধ হয়; নগরে থাকা আর ভাজনা থোলায় থাকা, উভয়ই সমান।

দয়াসিং এই সন্দেশ লইয়া বৈকুঠে চলিয়া গেলেন। তৎপরে প্রীপ্তরু বড় উদাস হইলেন। এইবার প্রীপ্তরুও বৈকুঠে যাইবার উদ্যোগ করিতে

লাগিলেন ৷ প্রথমে সহধ্মিণী সাহেব দেয়ীকে নিকট হইতে সরাইয়া দেওয়া আবশ্রক বোধ হইল; তিনি নিকটে থাকিলে, সহমরণে গমন করিবেন। এই সময় রামকোরের ভাই এীগুরুর নিকট ছিল। তাহার মাতার ইচ্ছা যে, তাহাকে ঘরে পাঠা**ইয়৷ দেও**য়া হয়: তাহাকে ঘরে পাঠাইবার উপলক্ষেই মাতা সাহেবদেয়াকে দিল্লীতে মাতা স্থন্দরীঞ্জীর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মাতা সাহেবদেয়ী এঞ্জর নিকটে থাকিবার জন্ম সরোদনে আনেক অনুরোধ করিলে এতিক তাঁহাকে ষষ্ঠ-গুরুর (গুরু হরগোবিনের) প্রতিমূর্ত্তি দিয়া বলিলেন, এই মূর্ত্তি পূজা করিবে ও জ্বপ করিবে। "গুরু আজ্ঞা বলবান"। স্থতরাং মাতা সাহেবদেয়ী গুরু-আজা অমুসারে দিল্লী গেলেন। তথায় মাতা ফুন্দরীজীর শহিত দেখা হইলে. উভয়েই বছ রোদন করিলেন। তৎপরে মাতা স্থন্দরীজী যে বালকটিকে লইয়া ছিলেন, তাহাকে অজিৎ সিং বলিয়া ডাকেন এবং 🖺 গুরুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন ঐ শিশুটি উভয়েরই মায়ার স্থল হট্যা দাঁড়াইল। উভয়ে গুরু আজামুদারে পুজা জপ ও শিথদেবায় দিন কাটাইতে লাগিলেন।

# নাদের পর্ব।

## ষষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়।

বাদশাহ ও এ গুরু সংবাদ। পৈয়ন্দাথার পৌত্র গুল্থা। স্বর্গীয় হতের আগমন।

এই সময়ে শ্রীগুরু যেরূপে দিন যাপন করিতেন, তাহার এক দিনের বিবরণ বলিলে অনেকটা বুঝা যাইবে। তিনি রাত্রি প্রায় দেড প্রহর থাকিতে (অর্থাৎ প্রায় রাত্রি ছুইটার পর) শ্যাত্যাগ করিয়া শৌচাদি কার্য্য ও মান করিতেন: তৎপরে প্রাতঃকাল পর্যান্ত গুরুদিগের—বিশেষ করিয়া গুরু নানকের বাণীপাঠ ও জপাদি করিতেন। সুর্যোদয়ের পর আফিং সেবন করিয়া সভায় বসিতেন ৷ সভায় শিখ মোগল পাঠান এবং সাধারণ হিন্দু প্রভৃতি সকলেই আসিত; তন্মধ্যে শিধের ভাগই অধিক। কোন শিথ আসিতেছে, কোন শিথ যাইতেছে, এই ভাবে ঐগ্রুফর আবাদে শিথ ্ সমাগম চলিত এবং ততুপলক্ষে নিয়মিত অতিথি সেবার বা**ব**স্থা ছিল। প্রায় ছই প্রহর পর্যান্ত শ্রীগুরু দরবারে থাকিতেন। তৎপরে আহারাদি করিয়া প্রায় ঘণ্টা চই বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রামান্তে <sup>†</sup>পুনরায় **হা**ন শৌচাদি করিয়া আফিং দেবন ও ঠাণ্ডাই পানান্তে শিকার थिनिष्ठ यारेष्डिन। भीज अधान मिट्न स्थान हो, आंशामित स्वाध हत्। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে ঠাণ্ডাই বা সরবৎ তত্ত্বপ। এই জন্মই পঞ্চাব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উহার বিশেষ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

শিকার খেলিয়া ফিরিয়া আসিতে প্রাম্ন রাত্রি নয়টা হইত; এজন্ম অনেক স্থলে শিথদিগের সন্ধ্যাকালীন আরতি রহরাসপাঠ প্রভৃতি প্রাম্ন রাত্রি এক প্রহরের পর হয়। তৎপর কিছুক্ষণ একক জপাদি করিয়া রাত্রিতে কিঞ্জিৎ আহার করিয়া শয়ন করিতেন। কোন কোন দিন শিকারে না গেলে, দরবারে বসিতেন।

একদিন প্রীপ্তরু দরবারে বিদিয়া আছেন, এমন সময় সম্রাট বাহাছর স। কয়েকজন কাজী, মোল্লা, দৈয়দ, রহিস প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া আদিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট শ্রীপ্তরুকে যথারীতি প্রণামাদি করিয়া উপবেশন করিলেন, শ্রীপ্তরু সম্রাটকে জিজ্ঞাদা করিলেন, শ্রাই বল প সম্রাট্ বলিলেন, শ্রেতংপর আমি হায়দ্রাবাদ হইয়া দিল্লী যাইব। শ্রীপ্তরুর একথানি প্রতিমূর্ত্তি লইতে ইচ্ছা করি। ইহাতে শ্রীপ্তরু রাজ্য স্পালন জন্ম হিল্পু মুদলমান উভয় প্রজার প্রতি সম্রাটকে সমদর্শা ইইতে পরামর্শ দিলেন। এতছপলক্ষে সম্রাট বলিলেন, হিল্পুর্শ্ব কাঁচা। তথন শ্রীপ্তরু বলিলেন—তাহা নহে। হিল্পু "রক্ষার্থে" এবং মুদলমান "নাশার্থে" চলিয়াছে। হিল্পুরা গোদেবা করে, নিজেদের অর্জনে নিজেদের ভরণপোষণ করে, কাহারও উপর উৎপীড়ন করেনা। কিন্তু মুদলমান তেমন নয়। তুমি আরগজেবের মতন হইও না, ঈশ্বরের নাম জপ করিও। যদি আবার অত্যাচার হয়, তবে থালসা গোর খুঁড়িয়া মুদলমানদের পোড়াইবে।

সমাট বাহাছরসা এ গুরুর ভাব অনেকটা বৃঝিয়া ছিলেন; তিনি উক্ত কথায় প্রতিবাদ করা দুরে থাকুক, বিরুক্তি করিলেন না। ইহাতে এ গুরুর আশীর্কাদ করিলেন এবং সমাটকে বলিলেন—ভোমার রাজ্য কুশলে থাকিবে; কিন্ত ইহারপর যে গোলযোগ হইবে, ভাহা আর ভূমি মিটাইতে পারিবে না। এইরপ কথা হইতে হইতে বানার উৎপাতের কথা উঠিল। তাহাতে শ্রীপুরু বলিলেন,—"বান্দার তেজ ত আর নাই, সে সন্ধরেই হুর্গে আবদ্ধ হুহঁবে " সম্রাট বলিলেন,— "মাল্লা যাহা করিবেন। তাহা হুইবে; এক্ষণে শ্রীপুরু ত আমার রাজ্য কুশলে থাকিবে বলিয়াছেন, ইহাই আমার দোভাগ্য; এক্ষণে দিল্লী যাইতেছি, পুনরার আসিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব।" তাহাতে শ্রীপুরু বলেন,—"বোধ হয় আর দেখা হুইবে না; শ্রীপুরু এক্ষণে বৈকুণ্ঠযাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন।" তৎপরে অমুচরগণের সহিত সম্রাট বিদার লইলেন।

এই সময়ে এ গুরু প্রায় একাকী থাকিতেন এবং সভায় বসিলে বামন নামে একজন "কবায়র" প্রীপ্তরুকে মহাভারত পুরাণাদি পাঠ করিয়া ভনাইতেন। আনন্দেই সময় কাটিত। একদিন একটী সশস্ত্র পাঠান বালক সভায় আসিয়া ধারভাবে বসিলে, প্রীপ্তরুক তাহার মৃর্চ্চি দেখিয়া সানন্দে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে উত্তর্ম দিল, "পৈলার্থা আমার পিতামহ, আমার নাম গুল্থা, আমার নিবাস পঞ্জাবে ছোটামীর গ্রামে; আমরা পুরুষামুক্তমে বাদশাহের চাকরী করি। অমার মাতার নিকটে প্রীপ্তরুর অনেক মহত্বের কথা ভনিয়াছি, তিনিই আমাকে প্রীপ্তরুর নিকটে পাঠাইয়াছেন।" প্রীপ্তরুক এই পাঠান বালককে দেখিয়া ব্রারাছিলেন যে, উহার পিতামহ ষষ্ঠ গুরু-কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—গুরুগোবিন্দই ইহার পিতামহকে নিহত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যাহা হউক, শ্রীপ্তরুক বালকের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং তাহাকে পাঁচটী আসরফি (স্বর্ণমুলা) দিয়া বলিলেন,—"ভমি প্রত্যহ

<sup>-</sup> এছাতার ইইতে জানা বায়, ইহার পিতার নান দৈয়দর্থা এবং ইহার মাতা **এতারু**কে 'পারগদ্ধর'' বলিয়। মনে করিত। **আবার কেছ,কেছ বলেন,—এই বালক পুর্বোলিখিত** ঘোড়ার মহাজনের পুত্র।

আসিবে।" সে প্রীপ্তরুর কথার এবং যত্নে আনন্দিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত ভাহার মাডাকে জানাইলে, তিনি ভাহাকে আপ্তরুর নিকটে প্রত্যহ যাইতে বলিয়াছিলেন।

শুল্ধা পরদিন সভায় আসিলে, প্রীপ্তরু তাহাকে লইয়া চৌপাট (পাশা) থেলিতে বসেন এবং পাঁচটী রক্ত মুদ্রা দিয়া বলেন,—"প্রত্যহ আসিও; প্রত্যহ এইরপ পাইবে।" পাশা থেলিবার সময় প্রীপ্তরু তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সে বাদসার সরকারে কতদিন চাকরী করিতেছে, তাহার পিতা কত দিন চাকরী করিয়াছে, পিতামহই বা কিরপ চাকরী করিয়া কিরপে নিহত হইয়াছিল ইত্যাদি। পরে সে চলিয়া গেলে, শিথেরা বলিতে লাগিল,—"এবালক শক্রর প্র—শক্র; ইহাকে এত আদর, এত যত্ন কেন! ও কি স্থযোগ পাইলে শক্রতা করিতে ক্রটী করিবে?" তাহাতে প্রীপ্তরু বলেন,—"ইহার শুহু কারণ আছে; কোন কাজ আছে বলিয়াই আমি ওরপ করিতেছি।" তথন শিথেরা আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। পাঠান বালক প্রুপ আসা যাওয়া করিতে লাগিল।

তৎপরে একদিন প্রথালি নিবাসী ছইজন শিথ ছইটী রজত-মণ্ডিত 'ষমধর'' নামে মূলার লইয়া আসিল। কেহ কেহ বলেন,—উহারা ছইথানি তরবারী লইয়া আসিয়াছিল। যাহাহউক, এওক উহা পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং গুল্থা আসিলে তাহাকে ঐ "যমধর'' মূলার দিয়া বলিলেন,—"যে এমন মূলার পাইয়া শক্রকে না মারে,সে মহ্যয় মধ্যে গণ্য নহে—সে কুলালার—তাহার জন্ম বৃথা" ইত্যাদি। যাহাহউক, এইরূপ কথাকর্ত্তা ও পাশা খেলা চলিতে লাগিল। এওকর ঐরপ কথায় ভল্থা প্রথম প্রথম বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই। কিন্তু এই মূলার উপলক্ষেষ্থন প্রীপ্তক্ক বৈরনির্যাতন-সম্বন্ধ ঐ স্কুল কথা বার বার বলিতে

লাগিলেন, তথন .গুল্খার মনটা বিচলিত হইল। গুলখা প্রত্যহ বাড়ী গিয়া তাহার মাতাকে গুরুপ্রদত্ত টাকা দিয়া বিশেষ আননদ প্রকাশ করিত; সে দিনও টাকা দিয়াছিল বটে, কিন্তু আননদ প্রকাশ করে নাই। প্রেকে বিমর্থ দেখিয়া গুলখার মাতা উহার কারণ জানিতে চাহিলেন। তথন গুল্খা শ্রীগুরুর উক্তি—"পিতার শত্রুকে যে নিধন না করে, তাহার জীবনে ধিক" ইত্যাদি জানাইয়া বলেঃ—

''হাম পাঠানকে পুত গোদ্দেলে। শ্রীগুরু পুরুব বাত চিতেলে॥

অর্থাৎ আমি পাঠানের পুত্র সহজেই ক্রোধী; আর এ গুরু আমাদের পূর্ব শক্ততার চৈতত্ত সাধন করিয়া দিতেছেন! তাহাতে তাহার মাতা বলেন,—"সাবধান, প্রীগুরুকে ধেন মারিও না,—তাহা হইলে শিথেরা তোমায় মারিয়া ফেলিবে।"

এইরপে গুল্থার মন বিচলিত হওয়ায় তাহার মনে সঙ্কোচ অভিমান প্রভৃতি দেখা দিল। তাহাতে প্রীপ্তরু জিঘাংসার্ভিকে আরও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; অথচ যত্ন আরও বাড়াইতে লাগিলেন। অপর রাত্রিতে আরতি রহয়াস প্রভৃতি সায়ং কার্য্য সমাধা করার পর, প্রীপ্তরু একদিন, গুল্থাকে একাকী আপন কক্ষে বলিলেন:—

"বৈরী মিল একাস্ত স্থানী।
আপ হোর তব আজত:পানী॥
মারা নাহি থুক মুক বাঁকে।
জীবন পর লানত বহু তাকে॥
\*

শমা শক্ত হতবেণুকোপাবে।
চুক বার হেরু হাত না আবে॥

অর্থাৎ শত্রুকে একান্ত একাকী পাইন্না এবং শস্ত্রধারী হইন্না যে শত্রুকে না মারে, তাহার জীবনে ধিক,—তাহার নিজ জীবনের মারা অধিক। \* \* \* এমন সময় পাইয়া যদি শত্রুকে মারিতে ভূলিয়া যায়, তবে পুনরায় এমন স্থযোগ না আসিতে পারে। তৎপরে শ্রীগুরু আরও বলিলেন,—"সে মানুষের পুত্র নহে—সে গৃধিনী গর্ভজাত।" এইরূপ বাক্যবাণে গুলখার ক্রোধ আসিয়া পড়িল; সে 🖺 গুরুকে "যমধর" দ্বারা আঘাত করিল, হাত কাঁপিয়া যাওয়ায় **শ্রীগুরুকে প্রথম** ও দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় লাগে নাই। ততীয় উদ্যুমে গুরু পেটে (পাঞ্জরের নিম্নে) আঘাত পাইলেন। শ্রীগুরু পাঠান-বালককে কাট্য়া ফেলিলেন এবং শিখদিগকে ডাকিয়া গুল্থার মৃতদেহ ফেলিয়া দিতে বলিলেন। শিথেরা তদমুসারে, কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে. শ্রীগুরুর অঙ্গে রক্ত পড়িতেছে ৷ তথন তাহারা ব্যস্ত হুইয়া ক্ষত স্থানটাতে ঔষধ লাগাইয়া শিলাই করিয়া দিল: এবং বলিতে লাগিল, আমরা পুর্বেইত বলিয়াছিলাম ধে, শত্রুকে শ্রীগুরু কেন নিকটে লইতেছেন: ষষ্ঠ গুরু উহার পিতামহকে মারিয়াছিলেন: এ নিশ্চয় তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে। শ্রীগুরুর এ যে কি লীলা - যেন শিকার খেলা - আমরা কিছুই বুঝিলাম না ৷ কেহ কেহ বলেন.-পাঠানপুত্র শ্রীশুরুকে আঘাত করার পরই শুরু শিথদিগকে ডাকিয়াছিলেন এবং শিথেরাই উহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছিল; আবার কেহ কেহ বলেন — শিখেরা উহাকে মারিতে উত্তত হইলে, এগুরু নিবারণ করিয়া বলিয়া-ছিলেন, পিতৃ-বৈরীর সহিত্তিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাই এই ব্যক্তি শিক্ষা দিয়াছে, উহাকে মারিও না; किন্তু শিৰেরা তাহা না শুনিয়া গুরু-দ্রোহীকে তৎক্ষণাৎ সংহার করিয়াছিল। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওন্না ষায়, কিন্তু 'সূর্ব্যপ্রকাশ" যাহা বলেন তাহাই উপরে বর্ণিত হইয়াছে। শিৰেরা বলেন,— অন্তান্ত গ্রন্থ অপেকা দ্রাই সম্ভোব সিং লিখিত ''ঞীগুৰু

প্রতাপ সূর্যা প্রকাশ" অধিক প্রামাণ্য; "পন্থ প্রকাশ" প্রভৃতি ইহা অপেক্ষা আধুনিক। যে সকল কথায় তর্ক উপস্থিত ১য়. তথায় শিথেরা 'সূর্য্যা প্রকাশের" কথাই গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, - ভাই সম্ভোষ সিং অনেক সময় প্রী শুক্রর নিকটে থাকিয়া এ সকল বিবরণ লিথিয়া লইয়া-ছিলেন কেহ বা বলেন,— কবীশ্বর বামন প্রীপ্তরুর সভায় থাকিয়া যে সকল মন্তব্য লিথিয়া লইয়াছিলেন, তাহা হইতে ভাই সম্ভোষ সিং ঐ গ্রন্থ থানি লিথিয়াছিলেন। ঐ জন্ম আমরাও "সূর্য্য প্রকাশের" প্রাধান্ত দিয়া আসিতেছি।

তৎপরে খালদাগণ মিলিত হইয়া সম্রাট্ বাহাছরদাকে প্রছারা জানাইল যে, শ্রীপ্তরু পাঠান-পুরে গুল্থা কর্তৃক আঘাত পাইয়াছেন। বাহাছরদা এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে উত্তম চিকিৎসক আনাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং শ্রীপ্তরুকে দেখিতে আদিলেন। সম্রাট্ উক্ত পাঠান-পুরের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিলে শ্রীপ্তরু বলিলেন,—"ইহাতে তাহার বিশেষ কোন দোষ নাই; আমিই তাহাকে উৎদাহিত করিয়াছিলাম।" ইহার কিছুদিন পরে ক্ষত স্থান আরোগ্য হইয়া যায়। পরে প্রায় শ্রীপ্তরু স্বছ্লে দরবারে বদিতেছেন দেখিয়া সম্রাট বাহাছরদা বিদায় লইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে কার্ত্তিক মাদের অমাবস্থায় নিম্নমিত দীপ দান কার্য্য সম্পন্ন হইলে, শ্রীগুরু তাঁবৃতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হুই দেব-দৃত আদিয়া শ্রীগুরুরসহিত তাঁহার তাঁবৃতে সাক্ষাৎ করেন। বিহাৎ-প্রভার তাঁহাদের আগমন জানা গিয়াছিল। তাঁহারা শ্রীগুরুকে এক পত্র প্রভার স্থায় দিয়াছিলেন। উহা পাঠ করার পর কথা হইল;—

> "প্রভূজী অব বৈকুণ্ঠ স্থধারে।। কার্য্য ইহালীন কৈর সারো॥

অর্থাৎ, প্রভূ এখন বৈকুণ্ঠ চলুন, এথানকার কার্য্য শেষ করিয়া লউন।

শীপ্তরু বলিলেন,—অকাল পুরুষের যেরপ আজ্ঞা আমি তাহা মানিয়া
লইয়াছি; পুর্বেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এইরপ কথাবার্ত্তায় পর
দৃত্ত্বয় চলিয়া গেলেন। পরদিন হইতে শ্রীপ্তরুকে অধিকতর আনন্দিত
দেখা গেল।

# নাদের পর্বা।

### সপ্তম পর্ববাধ্যায়।

#### শ্রীগুরুর বৈকুপ্ত-গমনোদ্যোগ।

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, 🕮 গুরুর আহত স্থানটা সম্পূর্ণ আরোগ্য হুইল কিনা, জানিবার জন্য সমাটের ইচ্ছা হুইল। তিনি ঞ্রীপ্তক্লর নিকট ছুইজন ওমরাওকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা হস্তা আরোহণে দিল্লী হইতে আফজল পুর বা নাদেরে আসিয়া শ্রীগুরুর নিকটে সংবাদ দিলেন ৷ এ গুরু তাঁহাদের আহারাদি হইতে হাতীর খোরাক পর্যান্ত পূর্ণ আতিথোর ব্যবস্থা করেন। তৎপরে শ্রীগুরু দরবারে বসিয়া ওমরাও দ্বারক দশন দিলে, তাঁহারা যথাবিহিত প্রণামাদি করিয়া কহি-লেন,—সমাট বাহাত্বসা শ্রীগুরুর ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে কি না জ্বানিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়াছেন এবং স্বাঘাতকারী পাঠানপুত্রের উপর এক্রপ ক্রন্ধ হইয়াছেন যে, উহার গৃহাদি তোপে উড়াইরা দিতে ইচ্চা করিতেছেন। ওমরাওছর এই সকল কথা এঞ্জককে জানাইলে, খ্রীগুরু বলিলেন,—দমাটকে বলিবে, পাঠান পুত্রের কোন (माय नार्टे: उँटा व्यकान श्रुक्तिय देख्या अवः व्यामात्र उँ९माट्टे चित्राट्ट । বে সময় এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল, তথন দরবার গৃছে এগুরুর তীর-ধুফুকের প্রতি ওমরা ওছয়ের নয়ন আরুষ্ট ইইয়াছিল। তাঁহারা দে সময়ে চুপি চুপি পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন,—এত বড় ধহুক কি লোকে সহজে তুলিতে পারে ? তাহা ও যদি অনেক চেষ্টায় সম্ভব হয়, তবে এত বড় তীর উহাতে যোজনা করিয়া ছুঁড়িতে পারা যায় না। বোধ হয়, উহা লোককে দেখাইবার জন্ম বিশ্বেষ করিয়া প্রস্তুত করা হইরাছে; ব্যবহারের জ্ঞ অন্য তীর ধমুক আছে। শ্রীগুরু ওমরাওদ্বরের মনোভাব ব্রিতে পারিয়া, সব্যসাচীর স্থায় ছইছত্তে তৃইটী ধমুক অবলীলাক্রমে লইলেন। তৎপরে উহার জ্যা আরোপণের সময় হঠাৎ ক্ষত স্থানে ব্যথা পাইলেন;— রক্ত দেখা দিল; এমন কি পূর্বেষে বে সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও ফাটিয়া গেল।

তথন ওমরাওদ্ধ বলিতে লাগিলেন.— "শ্রীগুরু এ কি করিলেন। এ ত ভাল কার্য্য হইল না! আপনি অসুস্থাবস্থায় কেন এ কার্য্য করিতে গেলেন ?" শ্রীগুরু বলিলেন,— "অকাল পুরুষের এইরূপই ইচ্ছা; এজ্ঞ ব্যাকুল হইতে হইবে না—আর কোন চেপ্তা করিবার আবশুকতা নাই। আপনারা যেরূপ দেখিলেন, স্মাটকে সেইরূপ বলিবেন।" এই কথা বলিতে বলিতে তুইটা দিরোপা ওমরাওদ্ধকে দিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন

ওমরাওঘর বিদার হওয়ার তিন দিন পরে, শ্রীশুরু হকুম দিলেন,
—অত্যই পাঁচ শত টাকার কড়া প্রসাদ (মোহনভোগ) প্রস্তুত এবং এক শত টাকার মেওয়া ফল ক্রয় করিয়া আনয়ন করা হউক।
ইহার উপয়ুক্ত পুরি, কচুরী, পুপপুরী, পকৌরে, বড়ে, দহি-বড়া
প্রভৃতিও প্রস্তুত করাও। আগামী কল্য চতুথী, বুধবার। আগামী
কল্য ভোজ দিতে হইবে। শ্রীশুরু এইরূপ দ্রবাদি প্রস্তুত করিতে
হকুম দিয়া আফজলপুর ও উহার নিকটবর্তী গ্রাম সকলে সাধু,
ককির ও চারিবর্ণের লোক সকলকে নিমন্ত্রণ করাইলেন। তদমুসারে পরদিন "লঙ্গর" (ভোজ) লাগিল। "অমৃত"-পায়ী থালসা সকলে
এক পংক্তিতে ও অপরাপর বর্ণাশ্রমীরা পৃথক পৃথক পংক্তিতে বিসয়া
পরিতোষ পূর্বক ভোজন করিলেন। কড়া প্রসাদকে (মোহন ভোগকে)
প্রশাব অঞ্চলে কুন্কা বলে। শ্রীশুরু বিলিন,—কুন্কা কণিকামাক্র

গ্রহণ করিলেও দেহ পবিত্র হয়। এ গুরুর এই সকল কার্য্য দেখিয়া, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, এ গুরু এইবার বৈক্ঠ গমনের টিন্যোগ করিতেছেন।

সকলে আহার করিয়া চলিয়া গেলে প্রীপ্তরু অন্তর শিষ্পণকে বিললেন, আগামী কলা বীরবার (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার) পঞ্চমী, আমি, শুভবাত্রা করিব; অত্যই শতমণ চন্দন কাঠ সংগ্রহ কর। নৃতন পোবাক ও দীপমালার যোগাড় কর। এ সময়ে "প্রেম পরমেশ্বর পর" রাধিয়া "বাঁহা তাঁহা গুরুবাণী জপে"। সকলের চক্ষেই জল শড়িতেছে; কিন্তু সকলেই গুরুবাণী জপ: করিতেছে ও প্রীপ্তরুর আজ্ঞা অনুসারে হাতে কার্য্য করিতেছে। ক্রমে রাত্রি হইয়া গেল। সকলে পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল,—প্রীপ্তরুর রূপ আর দেখিতে পাইবে না—আজ যত পার, নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লও। শিথেরা তথন প্রীপ্তরুকেক বিলিল,—গুরু আপনি অন্তর্যামী; আপনি পরমাত্মায় মিলিত হইয়া গেলে, আমাদের উপায় কি হইবে ? আমর। কি দেখিব ? আমাদের এরূপ উপদেশ আর কে দিবে ?—এইরূপ নানা আক্ষেপপূর্ণ বাক্য শুনিয়া

শ্রীশুরু গোবিন্দ সিং উপরে।
শুন থালসা তুম মম প্যারে
নেত রচি পরমেশর ধৈ সে
ভূত ভবিথ্য মিটে সো কৈ সে॥

অর্থাৎ এ গুরু গোবিন্দানিং বলিলেন,—শুন থাৰসা, তোমরা আমার আতি প্রিয়; পরমেশ্বর যেরপ নীতি রচিয়া ভূত ভবিষ্যৎ চালাইতেছেন, সেইরপ চলিবে। এজন্ম হঃথ কি ? অকাল প্রুষের নাম লও। তাঁহার ধ্যানে থাক। প্রীপ্তরুর এইরপ উপদেশ শুনিতে শুনিতে ও নানা কথার সে রাত্রি বেন সকলের অজ্ঞাতসাধ্রে প্রভাত হইয়া গেল। শ্রীপ্তক ধীরে ধীরে স্থানাদি কার্য্য করিয়া সকলের দর্শনার্থে প্রায় চারিঘণ্টা কাল দরবারে (সভায়) ছিলেন; তৎপরে পুনরায় স্থান করিয়া ভাং (সিদ্ধি) ও ঠাপ্ডাই (মসলা দেওয়া সরবৎ) পান করিয়া নববন্ত্র পরিধান করিলেন। দর্পণে মুখ দেখিতে দেখিতে দন্তর (পাগড়ী) বাঁধিলেন; পঞ্চম গুরুর বাণী "সথমনি সাব" পাঠ করিলেন। তৎপরে অস্ত্রাদি নিজ্ঞালে ধারণ করিয়া দরবার গৃহ হইতে বাহিরে ময়দানে গিয়া বসিলেন। শিষ্যগণকে বলিলেন,—আমার এসকল প্রোষাক্ত অন্ত্র শস্ত্র কিছু থুলিও না। লোকের ভিড় নিতান্ত আমার নিকটে না হয় সে জন্ত কাপড়ের কানাৎ (কাপ্তার) দিয়া ঘেরিয়া দাও। চন্দন কাঠাদি আমার নিকটে আনিয়া রাখ। শ্রীগুরু যতই এই সকল কার্য্য করাইতে লাগিলেন, তওই সকলের চক্ষের জল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

# নাদের পর্ব।

## অফ্টম পর্ববাধ্যায়।

## শ্রীগুরুর বৈকুণ্ঠ গমন।

আজ সম্বং ১৭৬৫ ( খৃ: অুন্ন: ১৭০৮) কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি; শিথদিগের আজ আর চক্ষের জল নিবারণ হইতেছে না। তাহাদিগকে বতই বুঝাইতেছেন, বতই উপদেশ দিতেছেন, কিছুতেই তাহাদের শোকাবেগ নিবারিত হইতেছে না। প্রীপ্তক বলিলেন—খুল দেহ ত থাকে না, ইহার জন্ত শোক করিও না। শিথেরা বলিল—আর কাহার পদে মস্তক দিয়া আমরা সংসারের জ্বালা মিটাইব ? প্রীপ্তক বলিলেন,—তোমাদের অকাল পুরুষে সঁপিয়া দিয়াছি; তোমাদের কোন চিস্তা নাই। তোমরা পরম্পার প্রীতি রাখিবে। এইরূপে কতই উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং শিথেরা কতপ্রকারেই আপনাদের মনোবেগ থামাইতে লাগিল—সে সমস্ত পূর্ণভাবে বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।

সিং সে রহেত পাঁচ যাঁহা মিলে। মম স্বরূপ সো দেখো ভবে॥

অর্থাৎ বেথানে পাঁচ জন শিধ মিলিত হইবে দেখিবে, তথায় আমার শ্বরূপ জানিবে।

আরও বলিলেন,—সর্বাদা শস্ত্র সজে রাধিবে, সর্বাদা উদ্যোগী থাকিবে এবং সর্বাদা মনে ক্রিয়ুব, যেন আমার কাছেই আছে।

#### "গুরু থালাসা থালসা গুরু" জানিবে।

এইরূপে অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

তৎপরে বোধ হইল, যেন দেবলোক হইতে দেবতাগণ আসিতেছেন।
একাদশ জন শিবদৃত, ব্রন্ধা, অখিনীকুমার প্রভৃতি "জয় জয় গুরু উচারে"
আসিতে লাগিলেন এবং শ্রীপ্রক্ষকে দর্শন করিয়া চলিয়া যাইতে
লাগিলেন।

এই সময় শ্রীগুরু জপন্ধী পাঠ করেন। তৎপরে পাঁচটী দোহরে (শ্লোক বিশেষ) পাঠ করেন। উহার একটী উদ্ধৃত করা গেলঃ—

> "হরি হর জন হুই এক উচারা। ঐ সো আশা জিনহে মাঝারা॥" ইত্যাদি

ভৎপরে

প্রথম ভগবতী সিমরণ করিয়ে। শ্রীনানক কো ধ্যায় সম্বরিয়ে॥

্ এইরূপ পাঠ করিতে করিতে শ্রীগুরু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোমর ক্ষিয়া লইলেন। এবং বলিলেন:—

> "ওয়া গুৰু জীকা থালসা। ওয়া গুৰু জীকা ফতে॥"

এই জয় ধ্বনি চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে গাগিল। দেড় প্রহর রাত্রি থাকিতে প্রীপ্তরু বলিলেন, —আমার অশ্ব প্রস্তুত কর। এই সময় সকলে শ্রীপ্তরুকে নিজের নিজের নিকটে দেখিল, কিস্তুকেহ স্পর্শ করিতে / পাইল না। তথন কানাং (বা কাপড়ের কাণ্ডার)-বেষ্টিত ভূমিতে যেন দিবালোক দেখা যাইতে ছিল।

শ্রীশুরু এই সময় চিতার নিকটে গিয়া দক্ষিণ হস্তে বর্ষা ধরিয়া এবং শ্বপর হস্ত কোমরে রাখিয়া দাড়াইলেন এক্রিলিলেন,— এখানে যে অর্থানি সমাগম হইবে তাহা কেবল লোককে খাওরাইবে, সঞ্চর করিবে না। সে টাকা লইরা মন্দির প্রস্তুত করিবে না। এখানে যে মন্দির প্রস্তুত করা-ইবে, তাহার কুল নাশ হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। এপ্রিক্ত লোককে খাওয়াইতে ("লঙ্গর"):বড় ভাল বাসিতেন। সেইটা যাহাতে বজার থাকে, তাহাই বারবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই সময় ভাই সম্ভোষ সিং 'উপস্থিত ছিলেন; তিনি যোড় করে শ্রীগুরুকে নিবেদন করিলেন:—

তব সন্তোষ সিং কর যোড়ে।
শিথ সঙ্গৎ নাহেনই ওড়ে॥
কিস্তে লেধন ডেগ চালাওয়ে।
রহ সিং সো কিন্তে থাওয়ে॥

অধাৎ তথন সস্তোষ সিং যোড় করে নিবেদন করিলেন.—এথানে শিশ সঙ্গৎ নাই, ভোজ চালাইবার জন্ম কাহার নিকটেই বাধন লইবে, শিপেরা কাহার নিকটেই বা থাইবে গ

> শ্রীমুখতে পুন ধারজ দিন। দেশ না রহে সিং তে হীন॥

অর্থাৎ ( এ গুরু ) এ মুথে পুনরার ধৈষ্য দিরা বলিলেন—ক্রমে কোন দেশ শিথহীন থাকিবে না।

ইহার পর শ্রীগুরু সমাধি লইয়া চিতার উপর উপবেশন করি-লেন। শ্রীগুরুর আজায় চিতা প্রজ্ঞানিত হইল। চৌদিকে "গুরা গুরুজীকা ফতে' ধ্বনিত হইতে লাগিল। আকাশে নহবতের ধ্বনি শুনা বাইতে লাগিল। তথন সকলে উর্জাদিকে চাহিয়া দেখিল। এক জ্যোতি-শ্রম সুর্জ্জি ক্রমে আকাশে মিশাইয়া গেল।

তখন বে সকল শিখ কান্তের বাহিরে ছিল, তাহারা ও অপর সকলে

কানাতের ভিতর আসিল। এমন সময় হঠাৎ একবার প্রীপ্তকর দর্শন পাওয়া গেল। তিনি তাঁহার সজ্জিত ঘোড়াটা লইয়া অন্তর্ধান হইলেন এবং শুনা গেল, "শোক করিওনা, শ্রীগুরুর জগ কর।"

ইতি মধ্যে চিতা নির্বাপিত হইয়া শীতল হইয়া গিয়াছে; কেবল মাত্র চিতাভম্ম রহিয়াছে। শ্রীগুরু যে অস্ত্র শস্ত্র অলে লইয়া ছিলেন, তাহার কোন চিক্ট নাই। পরে এই স্থানটী শ্রীপ্রকল্পর সমাধি স্থান বলিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র; বছদিন তথায় মন্দিয় উত্তোলন করা হয় নাই।

ক্রমে প্রাত:কাল হইয়া গেল। সব শিথ একবারে উদাস হইয়া ধীয় ভাবে বসিরা আছে, এমন সময় তথায় এক সাধু আদিয়া উপস্থিত হই-লেন। সাধু শিথদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা এমন উদাসভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন ? তাহারা দীর্ঘ নিঃখাস ত্যাগ করিয়া বলিলে,—আমাদের শ্রীগুরু বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে তাহাদের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। তথন সাধু আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ, করিয়া বলিলেন,— সে কি কথা, আমি এই মাত্র তাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম, তিনি অখ পৃষ্ঠে ঐ দিকে গমন করিতেছেন। শ্রীগুরুকে একাকী যাইতে দেখিয়া আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় যাইতেছেন ? তিনি বাললেন, শিকার থেলিতে যাইতেছি। তথন শিখেরা প্রীগুরুর বৈকুণ্ঠ গমন বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলেন। এমন সময় ক্ষনৈক শিথ বলিলেন,—সাধু যোগীর হৃদয়ে প্রীগুরুর সদাই বাস করেন; সেজ্লা উনি যে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, ইহা বিচিত্র নয়।

তৎপরে উপস্থিত শিথের। শ্রীগুরুর বৈকৃষ্ঠ গমন উপলক্ষে পরদিন জন সাধারণকে বিশেষ ভোজ দিয়াছিলে। কিন্তু কেবল ভোজ দিয়া শিথদের বেন তৃথি হয় নাই। শ্রীগুরুর সমাধি মন্দির হওয়ার "বাসনা" প্রাক্তরভাবে অবেকেরই মনে উঠিয়ছিল। ুকিন্তু শ্রীগুরুর আজার সে

"বাসনা" সকলে তথন "বলি" দিয়াছিল। পরি বাহা ঘটিয়াছিল তাহা শিথেরা বলেন্ -- "আমাদের চুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রীগুরুর এ আক্রা েশেষ পর্যান্ত রক্ষিত হয় নাই। পাঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রঞ্জিৎ সিংহেয় অভ্যাদয় কালে তাঁহার ইউরোপীয় বন্ধগণ মহারাজকে কীর্ত্তিশালী করিবার জন্ত নাদের সহরে শ্রীগুরুর সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দেন: তাহাতে মহারাজ আনন্দিত হট্যা সে কার্য্যে রত হয়েন। নাদের সহর হারদ্রাবাদের নিজামের রাজ্যভক্ত। মহারাজের বিশেষ পরিচিত, ক্ষত্রির-কুলতিলক চণ্ডুলাল তথন নিজামের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। মহারাজ নাদের সহরে শ্রীগুরুর সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্য পাইবার জ্বন্ত চণ্ডুলালকে পত্র লিথেন। চণ্ডুলাল শ্রীগুরুর ওবিষয়ে নিবারণের অনুজ্ঞা জানিতেন এরং মহারাঞ্চের পত্রের উত্তরে তহা জানাই-ুলেন। মহারাজ তথাপি উহাতে নিবৃত্ত না হইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই মহারাজ রঞ্জিৎ সিং দেহ ভাগে করিয়াছিলেন: সঙ্গে সঙ্গে লাহোরে মহারাজের প্রাসাদের সিংহভার হঠাৎ ভালিয়া পড়ে এবং মহারাজের উপযুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের লোকান্তর হয়। তৎপরে মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার দলিপ সিং কি ভাবে রহিলেন, তাহা ইতিহাদ-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এইব্লপে "গুরু অপেকা গুরু-আজা বলবান" এই মহাবাক্য সিদ্ধ হইল। শিখেরা বলেন,—গুরুবাক্য লজ্বনের ফলেই আমরা এতদুর হর্বল হইরা ক্লড়িলাম !

# नार्मत शर्व।

---;•:---

# নবম প্রবাধ্যায়।

নাদের বা আফজলপুরে ঐগুরুর আবাসে নৃতন সেবায়ত।
মাতাঘয়ের কথা। পুনঃ বান্দা-প্রসঙ্গ। মাতা স্বন্ধরীজীর
পালিত পুত্রের কথা। উপদংহার।

জনওয়ারানায় গ্রামের রস্তমরায়ও রবালে রায় নামে ছই ব্যক্তি
মারহাট্টাদিগের দেশে গিয়া প্রায়ই লুগ্ঠন করিত বলিয়া মহারাষ্ট্র
অধিপতি তাহাদিগকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং ছর্গা
দিং নামে জনৈক শিখ তাহাদের পাহারায় নিষ্ক্ত হয়। দে পাহারা
দিবার সময়েও গুরুবাণী অভ্যাস করিত। রবালে রায় ছগা
দিংকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি পাঠ করিতেছ ? তাহাতে শে
শুরু-মাহায়্মা—বিশেষ করিয়া প্রীগুরু গোবিন্দ দিংহের-মাহায়্মা বর্ণন
এবং চমকোর ও আনন্দপুরের য়ুদ্ধ বর্ণন-পূর্বাক শেষে বলে, প্রীগুরুর কুপা
হইলে সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া যায় তুমি আর্দাশ (আত্ম-নিবেদন)
জানাইয়া, প্রীগুরুর স্মরণ লও; তাহা হইলে কারামুক্তও হইতে পার।
রবালে রায় এই কথা শুনিয়া একাস্তমনে প্রীগুরুকে ডাকিতে লাগিলেন।
তথন প্রীগুরু অর্থপ্রে কারাগারেই দর্শন দেওয়ায় রবালে রায় বাস্ত
হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আপনি কে ? শ্রীগুরু বলিলেন,—তুমি যাহাকে
ডাকিতেছ, সেই আমি। তথন রবালে রায় কাতরতা জানাইতে লাগিল

শ্রী শুরু বলিলেন,—এ কাতরতার সমর নয়, "ওয়া শুরু" ময় জুপিতে জপিতে ভাইকে জাগাইরা ছইজনে আমার রেকাব ধর। এবং চৌকিদারকে বলিরা আইস যে, তোমরা বাইতেছ; তাহারা বাধা দিবে না। এইরূপে রবালে রায় বথাযথ কার্য্য করায় শ্রীশুরু তাহাদের ছই ভাইকে লইয়া আফজলপুরে আনিয়া তথাকার সেবায়ত নিযুক্ত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ক্রমে কতক শিথ আফ্জলপুর (নাদের) হইতে এদিকে ওদিকে চলিরা গেলেন। করেক জন শিথ দিল্লী গিরা মাতা স্থলরী জীও মাতা সাহেব দেরীকে সংবাদ দিলেন যে এতিক বৈকুঠে গমন করিয়াছেন এবং তাঁহারা মাতাদ্বরের শেবার্থে দিল্লী আসিয়াছেন। এই সংবাদে মাতাদ্বর রোদন করিতে লাগিলেন। শিথেরা এতিজকর উপদেশ বাক্য উপলক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাইতে লাগিলেন। মাতা স্থলরী জীকতকটা ধৈর্য ধরিলেন; মাতা সাহেবদেরী রোদন সংবরণ করিয়া সাধনার নিযুক্ত হইলেন এবং আহার নিদ্রাদির হ্রাস: করিয়া ফেলিলেন। মাতা স্থলরী জীকতকটা ভাগনীর ভায় মাতা সাহেব দেয়ীকে অনেক ব্রাইয়াছিলেন। অতি অল্ল দিন পরেই, একাদশী তিথিতে, মাতা সাহেব দেয়ী দেহত্যাগ করেন। অতঃপর মাতা স্থলরী জী অজিত নামক বালকটীকে লইয়া কছদিন দিল্লীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বালা লোহাগড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। ক্রমে স্মাট বাহাত্রপার আদেশে লাহোরের স্থবা ও অন্তান্ত তুর্কগণ তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বালা অহঙ্কার বশতঃ সে সকল সংবাদ পাইলেও গ্রাহ্ করিল না। বাবা বিনোদ সিং প্রমুখ শিখগণ শ্রীপ্তরুর আদেশে বালার আদেশ পালনে নিযুক্ত; স্ত্রাং অন্ত আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহারা ৰালাকে ত্যাগ করেন নাই। বালার গর্ম দেখিয়া মধ্যে মধ্যে বাবা বিনোদ দিং তাহার উপর থকাহন্ত হইলে বাবা কাহান সিং পিতাকে প্রবোধ দিয়া দিন কাটাইতেন। তুর্কসৈন্ত বান্দাকে চুর্গমধ্যে বেষ্টন করিলে, বাবা বিনোদ সিং বিশক্ষন শিথের সহিত রসদ সংগ্রহ করিয়া বান্দাকে সাহায্য করিলেন। একদিন বান্দা বলিল,—"আমি" গুরু আজ্ঞা পালন করিয়াছি, এখন তোমরা ইচ্ছা কর, চলিয়া যাইতে পার। বাবা কাহান সিংরের পরামর্শে বাবা বিনোদ সিং গোবিন্দোয়ালে প্রস্থান করেন।

তৎপরে তুর্কেরা বালাকে আক্রমণ করিয়া, কয়েকজন শিথসহ ভাহাকে বলী করিল। সমাট্ বাহাছর সার ছকুমে তাহারা দিল্লীতে আনীত হয় তথায় অত্যম্ভ নির্য্যাতনের সহিত বাল্পাকে হত্যা করা হয়। মাতা স্থলরীজীর অন্থরোধে জনৈক শিথের সাহায্যে বলী শিথদিগের মধ্যে বাবা কাহান সিং কারামুক্ত হয়েন। বাদশাহ বাবা বাজসিংহের বিক্রমে তুষ্ট হইয়া একজন শিথের সহিত তাহাকে মুক্তি দান করেন।

ক্রমে মাতা স্থলরী জীর পালিত পুত্র অজিত সিং বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। মাতা সাহেবদেয়ী নাদের হইতে আসিবার সময় পূজা করিবার জয় ঢ়ইবানি তরবারী, ত্ইটি যমদর (মুদার বিশেষ) এবং ছয়টি পেঁচকস আনিয়াছিলেন। ঐ অস্তপ্তলি উচ্চ আসনে রাথিয়া উভয়েই পূজা করিতেন এবং বালক অজিতকে উহা পূজা করিতে শিক্ষা দিতেন। মাতা সাহেব-দেয়ী দেহত্যাগ করিসে, মাতা স্থলরী জী এবং অজিত সিং উহা পূজা করিতেন। এই সময়ে ঐপ্তক্রর নিমিত্ত যে সকল-ভেট আসিত, শিখ সপত (সজ্ব) তাহা প্রায় অজিতকে দিতেন। অমৃতসহর প্রভৃতি দূর দূর স্থান/ হইতেও ভেট আসিতে লাগিল। মাতা স্থলরীজীর তৃপ্তার্থে শিথেরা অজিত সিংহের উপর প্রদা দেখাইত। ক্রমে অজিত সিং স্বয়ং শিথগুরু হইবেন এইরপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন। ষাটজন অস্থারোহী সর্বানা তাহার সঙ্গে থাকিত; ক্রমে গ্র্মিণ্ড অহঙ্কার আরিয়া দেখা দিল। তিনি পুজিত

অন্ত্রগুলি নিজ অঙ্গে ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মাতা হল্পরী জী আপত্তি করিলেন; অপর শিথেরাও এ বিষয়ে নিবারণ করেন।

ক্রমশঃ অজিত সিং "আবদেরে থোকা" হইয়া দাঁড়াইল ! একদিন তাহার এত জেদ হইয়া উঠিল ষে, লে মাতাকেই মারিতে উল্পত হইল ; তাহাতে মাতা ক্রোধে গালি দিয়াছিলেন । তথন এ গুরু যে পালিত পুত্র লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া মাতা নয়নবারি বিদর্জন করিতে লাগিলেন । কোন কোন দিন ক্রোধ উপলক্ষে মাতা পুত্রের অয়জল ত্যাগ হইত। শিথেরা আবার উভয়কে বুঝাইয়া পান আহার করাইতেন। ক্রমে মাতা মনে করিলেন, হয়ত বিবাহ দিলে পুত্র ব্দীভূত হইবে; তদমুদারে আজিত সিংহের বিবাহ দেওয়া হইল।

তৎপরে একনিন অজিত সিং বেড়াইতে বেড়াইতে জন্মা মসজিদের নিকটে গিয়া বলেন,—আমি শিথশুরু, আমার সন্মুখে মস্তক নত কর। তথাকার মোলারা এই কথা শুনিয়া ভয়ানক গোলঘোগ উপস্থিত করে, এবং সমাটকে এই ব্যাপার জ্ঞাত করে। তাহাতে অজিত সিংহ ভীত হইয়া নিজ কেশ ছেদন করে। অনস্তর সমাটকর্তৃক আহুত হইলে, সে তাঁহার নিকটে না গিয়া বলিয়া পাঠায় যে, আমি সমাটের অবাধ্য নহি। মাতা স্থলরীজী এই সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া, বালক জুঝার সিং ও ফতে সিং ধর্মের জ্ঞা কেমন প্রাণ দিয়াছিল, সেই সকল কথা উল্লেখ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্থামিবাক্য ক্রেলের পরামর্দে মজিত সিংহ সম্বন্ধে 'বেদাওয়া' লিখিয়া তাহাকে ত্যাপ করিলেন। এইরূপে কপ্রভোগ করিতে করিতে মাতা স্থলরাজীরও লোকাশ্বর হইল। অতঃপর অজিত সিং সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না; শিথেরা এ বিষয় উপ্রেক্ষা করেন।

এইরূপে শিখদিগের মতামুযায়ী শ্রীঞ্চর গোবিন্দসিংহের জীবন-চরিত লিখিত হইল। শিখেরা যাহা বিখাস করেন, তাহা না জানিলে শিথকে জানা হর না: বস্তুত: তাহারই প্রয়োজন। এইজন্ম ইউরোপীর ধরণে অলৌকিক বাদ দিতে প্রবৃত্তি হয় না। গুরুগোবিন্দ আর কাহাকেও গুরুপদে বরণ করিয়া গেলেন না : কিন্তু যেখানে পাঁচজন থাল্যা সেই খানেই তিনি বর্ত্তমান এই মহাবাক্য-বিশ্বাদে "অমৃতপায়ী" শিখ "অমরত্ব" লাভ করিয়াছে। এসময়ে মোগল সমাটগণের সৌভাগামুর্য্য অন্তমিত হইয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু পশ্চিম **হইতে আমেদসার পুন: পুনঃ আক্রমণে শিখদিগকে ব্যতিবাস্ত হইয়া** পড়িতে হইয়াছিল। গুরুগোবিন্দ নব তেজ দিয়া যে 'বান্দা' গঠন করিলেন, তিনি স্বীয় সংযত দীনভাবের অবস্থায় একবার শিথশক্তির বিপুলতা দেখাইয়া এবং পরে নিজ অহস্কারেই তেজোহীন হইয়া এই মহাশিকা প্রত্যক্ষ করাইলেন যে. সাক্ষাৎ কোন গুরুদ্বারা পরিচালিত না হইয়াও তঁ,হারা খালসা ধর্মপথে সন্ধিলিত উদ্যমে—অজের কিন্তু ধর্মপথ এবং দীনভাব ছাড়িয়া অহঙ্কত হইলে, তাহাদেরও পতন অবশ্যন্তাবী। মহারাজ রণঞ্জিৎ সিংহের অজের থালসা সৈত্ত পরে ইহাই পুনর্বার ভারতকে দেখাইয়া গিয়াছে। দর্পভারে পঞ্জাবের মধ্যে এবং ব্রিটাশ সীমানায় অভ্যাচার না করিলে, আজিও সেই খালসা সৈত্রদল স্বাধীন নেপালের ক্সায় ব্রিটিশ মিত্রের সহচররূপেই প্রতায়মান হইতেন। তবে শ্রীভগবানের এবং শ্রীগুরুর উদ্দেশ্য আমর কি ব্রিব ? ভারতের বর্তমান একছে / শাসন বাতীত হয় ত শিপগণ ভারতের জাতীয় ভাবের মধ্যে আসিতেন না। তাই "বিধি-প্রেরিত" ইংরাজের ভারতে আগমন।

# ভূদেব গ্রন্থাবলী।

পুলাপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধাার মহাশর প্রণীত পুত্তকগুলি আমার নিষ্ঠা, কলিকাতা কেণ্ডরালিস ট্রাট ২০১ নং (বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে), ২২।১ নং (ইণ্ডিরার পাবলিশিং হাউসে), ০০ নং (সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে), এবং ২০৩ নং (মনোমোহন লাইব্রেরীতে) পাওরা বার।

#### শুভবিবাহের সর্বেবাৎকৃষ্ট উপহার—

|                                                | •                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| মূর্বিদাবাদী গমদে অর্ণান্ধিত বাঁধাই ভবল ক্রাউন | * विविध व्यवक- मृना जाः                            |
| মূল্য ডাঃ                                      | # ঐ ২র ভাগ [তদ্রের কথা প্রভৃতি]॥• ১১•              |
| * পারিবারিক-প্রবন্ধ (৮ম সংক্ষরণ) ১॥• /১•       | * पूष्पाञ्चल (२३ मः) ॥• ८>•                        |
| ঐ (৭মঐ) ১১ /১০                                 | * স্বপ্নন্ধ ভারতবর্ধের ইতিহাস 👢 ১ 🗘 ১              |
| ঐ हिम्मीरङ ১১ /১০                              | * বা <b>ন্ধানা</b> র ইতিহাস <b>৩র ভাগ</b> ॥• ১১•   |
| ভারতে নবযুগ-প্রবর্ত্তক—                        | ঐতিহাসিক উপস্থাস (৬৪ সং) ॥০ ১১                     |
| শ সামাজিক প্রবন্ধ (চতুর্থ সং ) ১॥০ /১০         | পুরাবৃত্তদার (১৫শ সং) দ• ১১•                       |
| * আচার প্রবন্ধ (২র সং) ১ /১০                   | ইংলণ্ডের ইতিহাস (৭ম সং) ৮০ ১০                      |
| * ঐ হিন্দী · ১১ /১•                            | বিকাবিধায়ক প্রস্তাব ( ৫ম সং ) ১ <sub>১ ১</sub> ১• |
| * বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় সং) ॥০ ১০          | প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (৭ম দং) ১, ১১                    |
| উপরিউক্ত পুস্তকগুলির ডিমাই আটপেক্তি            | সংস্করণ এবং সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী ( ৮/• )          |
| रियम् १९ देवे फाल्टर प्रकार प्रकारका सकता प्र  |                                                    |

উপরিউক্ত পুত্তকগুলির ডিমাই আটপেজি সংশ্বরণ এবং সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী (।১/০) বিশ্বনাথ টুষ্ট ফণ্ডের মূল দলিলের নকল সহিত ছুই খণ্ডে বাধান আমার নিকট লইলে ডাকমাণ্ডল ও ভি পি ধরচা সহিত মোট ১০১০ পড়িবে।

| বিশ্বনাথ ( দাতব্য ) ট্রষ্ট ফণ্ডের             | মূল্য ভাঃ                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| অপর পুস্তকাদি—                                | ্র্কাদশীতম্ব [দেবনাগর অক্ষরে ] ১১ ১১ -             |
| <b>म्ना</b> ७                                 | <ul> <li>* চিহ্নিতভাল এড়কেশনপেজেট হইতে</li> </ul> |
| ্ট্রিপেব চরিতম্ (মহাকাবাম্) ১॥০ /•            | পুনমু জিত।                                         |
| ँ [ं तरिक्ख ] कृष्ट्य कोवनो ।√• ८३•           | শ্রীমতী অহরপা দেবী শ্রীনীত:—                       |
| আৰাখবকু [ উপস্থ <sup>†</sup> স ] ১)• ১১•      | পোৰাপুত্ৰ (উপস্থাস) (২র সং) ১৷• 🗸 •                |
| * महानान् ( महिज् ) नः ১, २, ७                | বান্দন্তা (ঐ) ১া০ 🗸                                |
| <b>শ্ৰন্থেক ৮০ /</b> •                        | মন্ত্ৰপঞ্জি (ঐ) ১া০ ৮০                             |
| * নেপালী ছত্তি (সচিত্র) ৸৽ৢ ৴০                | জ্যোতিংহারা ( ঐ ) <b>১</b> ১- 🗸-                   |
| <ul> <li>শীরামচরিত্রের আলোচনা ।• ৩</li> </ul> | সহানিশা (ঐ) ২০ 🚜                                   |

|                   | <b>শূ</b> লা | ডাঃ | শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্র <b>ণীড:—</b><br>ম্লা                                | wi:   |
|-------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| চিত্ৰদীপ (ছোটগল ) | ۶/           | /3• | নির্মালা (ছোট গল) । ১/০                                                      | /•    |
| <b>জ্ব</b> (ই)    | 3/           | />• | নির্মান্য (ছোট গল্প) 1/০<br>কেন্ডকী (ঐ) ৬০<br>সরল বেদান্তদর্শন শহরেশচক্র চটো | 4.    |
| রাকা শাঁখা (ঐ)    | ne/•         | /3• | ा । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                      | /3• . |

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যার—
বিধনাথ কণ্ডের সেবক কর্মচারী—চু চুক্চা।

## শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

শিশু মহাভারত মূল্য । ত ভাকমাণ্ডল ১০ শিশু রামায়ণ মূল্য 🔗 ১০

এরপ সংক্রেপে রামানণ ও মহাভারতের। সমস্ত বিবরণ পরিকাররূপে জানিবার উপার জার নাই। পুস্তক ছুইথানির ভাষা প্রাঞ্জল এবং ভাব সাম্প্রদায়িক-দোব-বিহীন; বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থে লিখিও হুইলেও অনেক ব্যোবৃদ্ধেও পাঠ করিয়া উপকার-প্রাপ্তি বীকার করিয়াছেন।

পদ্য ব্যাকরণ মৃশ্য ৴০ ডাকমাশুল ১০০
বাাকরণ কঠছ করিবার এমন সহজ উপার আর নাই।
পুরাণরহস্ত ।০ ডাকমাশুল ১১০

আমাদের নিকট এবং চুঁচুড়া এডুকেশন আফিসে প্রাপ্তব্য।

সংস্কৃত প্রেস ডিগন্সিটারী ৩০নং কর্ণওয়ালিশ খ্রীট কলিন্দীতা।

श्रीरवारशक्तनाथ मूर्यशिशाशाम् मारम्बातः।

#### সংবাদপত্রের মতামত।

#### Sisu Ramayana - (By Tinkari Banerji.)

Within the compass of 40 pages, the main story of the Ramayana has been described in a narrative form in the book before us. The value of the publication lies chiefly in the clearness of manner in which the salient moral lessons of the great epic are sought to be impressed on the juvenile mind. This book is well adapted for the use of the young folk of both the sexes.

-Indian Mirror.

#### Sisu Mahabharata.—(By Tinkari Banerji.)

In this book, the story of the Mahabharata, with such incidents as bear directly on the main plot, has been given, canto by canto. The publication is intended for the use of children of a larger growth may find it useful to them for the purposes but children of reference.—Indian Mirror.

We have much pleasure to acknowledge receipt of a copy each of Sisu Ramayana and Sisu Mahabharata in Bengali by Babu Tincoury Banerji. They are brief stories culled from our ancient epic poems and are intended for our little boys and girls. We shall be very glad if the members of the Text Book Committee and managers of unaided higher and lower class schools in Bengal and Behar be good enough to introduce these useful brochures in the lower classes of their schools. We thank the compiler heartily for having hit upon the idea of bringing out such useful books. It is now time that such social and religious books should be placed in the hands of our little children for their welfare. The prices of the publications are As. 2 and 4 respectively and they may be had of all the principal book sellers.—Hope.

শিশু মহা ভারত। খ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পুস্তকথানি আদান্ত পাঠ করিয়া আমরা পরম পারিতোব লাভ করিয়াছি।
নীতিশিক্ষোপথোগী এবং সদর্গ্রাহী দেশীর বিষয়ের হারা দেশীয় শিক্ষাধিগণকে নাতিশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাই আমরা সর্ব্ধা সঙ্গত বলিয়া মনে
করি। গ্রন্থ সকুমারমতি বালক বালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার
অভিপ্রায়ে পুস্তকথানিতে উল্লিখিতরূপ ব্যবস্থারই অনুসরণ করিয়াছেন।
পুস্তকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জন ইইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনার পুস্তকথানি
সর্বাংশে বালক বালিকাদিগের পাঠা পুস্তক শ্রেণীর অন্তর্গনিবিষ্ট হইবার
উপবোগী। এডুকেশন গেকেট।

শিশু মহাভারত। ঐতিনক্তি বন্দোপাধার কর্ত্ক প্রশীত।
মূল্য। চারি আন মাত্র। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে প্রকাশিত।
মহাভারতের কথা বালকগণ শিশুকালে শিথিলে, ওবিষ্যতে তাহাতে
আনেক উপকার হয়। তবে, মহাভারতের গল্পুলি বালকগণের
শিথিবার উপায় অতি অল্লই ছিল। এই পৃশুকেথানির দ্বারা সে অভাব
ক্ষত্তক পরিমাণে দ্র হইবে। পৃশুকের ভাষা বালকগণের উপযোগী
হইয়াছে।—হিতবাদী।

শিশু রামায়ণ। উক্ত গ্রন্থকার কর্তৃক প্রণীত দুলা 🗸 আনা। উদ্দেশ্য সহজ বাঙ্গালার বালকদিগকে রামারণ শিক্ষা দেওরা। উদ্দেশ্য ভাল, লেখা ভাল। এই পৃস্তকের দ্বারা বালকদিগের উপকার হইবে।— হিত্রবাদী

পতা ব্যাকরণ। ইথাও পুর্বোক্ত গ্রন্থকারের। পঞ্চপ্রলি সরক ভাষার লিখিত হওয়ার বালকগণ অনায়াসে কণ্ঠস্থ ক্রিতে পারিবে।—
হিতবাদী। ইত্যাদি।

#### সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান।

আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থবারে একথানি স্বাঙ্গীন অধ্যাত্মা-তন্ত্ব, আধ্যাত্মিক সাধন-রহস্য ও আধ্যাত্মিক চিত্রাবলী সন্থলিত স্ববৃহৎ গ্রন্থ পঞ্চাকারে মাসে মাসে প্রকাশ করিতেছি। আশা করি আপনারা গ্রাহক শ্রেণীভূক্ত হইরা আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

মূল্য—এক্রকালীন ডাঃ মাঃ সমেত ৫॥০ টাকা কিম্বা প্রবেশিকা এক টাকা পাঠাইলে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড গ্রন্থ প্রতি খণ্ড ॥০ হিসাবে শর্ম্য করিয়া ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয়।

প্রকাশক.— শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, এক, জার, জি, এব, লোপ্রাঞ্টর—বেদল আর্ট ইড়িও, ১নং সরকার নেন, কলিকাতা ১

#